প্রথম ভাগ

#### স্বামী গম্ভীরানন্দ



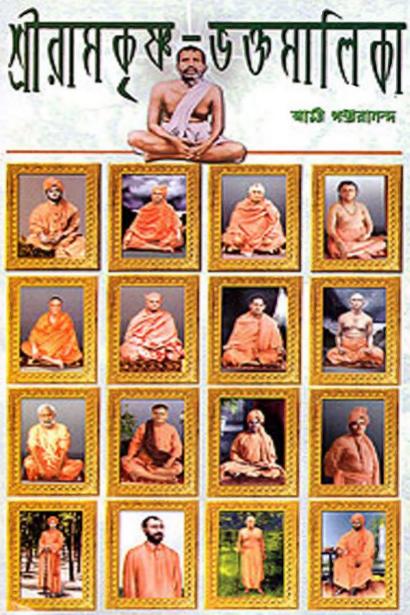



# গ্রন্থকারের নিবেদন

দিখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থরচনার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া কঠবা।

এই বৎসরাধিক পূর্বে স্বামী বামদেবানন্দ শ্রীরামক্বঞ্চ, শ্রীমা ও সন্ধাসী

ভক্তবুন্দের জীবনীর একখানি পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখিতে দেন। অভঃপর
গুরুজনদিগের সহিত পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, উক্ত পরিকল্পনা পরিত্যাগপূর্বক একখানি নাতিবৃহৎ পুস্তক-প্রণয়ন আবশ্রক। বর্তমান প্রচেষ্টা ঐ

সিদ্ধান্তের ফল। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, স্বামী বামদেবানন্দের প্রাথমিক
উত্তম এবং উৎসাহই ইহার ভিত্তিভূমি। এতহাতীত তৎসংগৃহীত তথাগুলিও

বিশেষ সাহাব্য করিয়াছে।

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পত্র, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদিদৃষ্টে অথবা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার সহিত আলোচনাক্রমে এই পুস্তকে এমন অনেক ঘটনা সন্নিবন্ধ হইয়াছে, যাহা অক্সত্র হুর্লভ। অধিকস্ক বিচ্ছিন্ন জীবনীগুলিতে ঘটনা ও সময়াদির যে অসামঞ্জন্ত দেখা যায়, তাহা অনেকাংশে পরিহ্রত হইয়াছে।

জীবনীগুলির পারম্পর্য স্থির করা স্থকঠিন। তথাপি বিশৃত্যলার হস্তে আত্মসর্পণ অবাঞ্চনীয় ব্ঝিয়া আমরা প্রথমে সন্ন্যাসীদের জীবনী আলোচনা করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে আবার পাঁচজন ঈশ্বরকোটির জীবনী প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সন্ন্যাসীদের পরে গৃহী ভক্তেরা ও সর্বশেষে স্ত্রীভক্তবৃন্দ স্থান পাইয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, ইহাতে উচ্চাবচত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না—নে বিচার আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা। আমরা 'শ্রীরামক্কফ্বন্প্ থি'-রচিয়িতার সহিত বলি—

ভক্তমধ্যে ছোট বড় জ্ঞান হয় ভ্রম। সকলে আমার পূজা বৃঝিবে এমন॥

# ছোট বড় বিচারেতে নাহি অধিকার। সকলে বৃঝিবে রামক্বফ-পরিবার॥

ইহা সত্য হইলেও পাঠক হয়তো লক্ষ্য করিবেন যে, গ্রন্থ-রচনার সৌকর্যাণে জীবনীগুলির পারম্পর্যবিষয়ে কতকটা শ্রীরামক্ষণ্ণপ্রচারের ঐতিহাসিক গতি ও গুরুত্বকেই পরিমাপকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদের হৃঃথ এই যে, উপাদানাভাবে এবং গ্রন্থকলেবরবৃদ্ধিভয়ে আরও কয়েকটি অমূল্য জীবনী ইহাতে সন্ধিবিষ্ট হয় নাই।

এই পুস্তকরচনায় আমরা যে-দকল গ্রন্থ বা ব্যক্তি বিশেষের সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্তবাদ জানাইতেছি।

গ্রন্থে করেকটি নাম সংক্ষেপে ব্যবসত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামক্ষণের,
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের নাম যথাক্রমে ঠাকুর,
শ্রীমা ও স্বামীজীরূপে উল্লিখিত হইয়াছে এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ,'
'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পূর্ণি' যথাক্রমে 'লীলাপ্রসঙ্গ,'
'কথামৃত' ও 'পূর্ণি'রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সর্বশেষে ভক্তদের চরণে প্রার্থনা এই,

ক্বপাবিন্দু ভক্তবৃন্দ কর নোরে দান। অধমেরে যুগলচরণে দেহ স্থান॥ (পুঁথি)

চৈত্ৰ-দংক্ৰান্তি, ১৩৫৮

গন্তীরানন্দ

\$

শ্রীভগবান ধর্মন জগতে অবতীর্ণ হন তথন তাঁহার ছইটি মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে ৷ প্রথম--্যুগপ্রয়োজন-অনুসারে ধর্মের গ্লানি-অপনোদন, দ্বিতীয়---রসাস্বাদন। এই উভয় কার্যের সহায়করূপে তিনি বিশেষ বিশেষ যোগ্য পাত্রকেও ধরাধামে আনয়ন করেন। ইহারা বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ, করিলেও যথাসময়ে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার রূপায় অচিরে নিজ নিজ স্বরূপ ও তাঁহার সহিত তাঁহাদের চিরস্তন সম্বন্ধ অবগত হন। এইরূপে তাঁহারা নিজেরা তো রুত্রুতা হনই, অধিকস্ক শ্রীভগবানের পূর্বোক্ত দিবিধ লীলাপুষ্টির সহায়কও হন। ইংছাদের মধ্যে কেহ তাঁহার অঙ্গ, কেহ উপাঙ্গ, কেহ বা তাঁহার পার্ষদাদি। ভগবান যতদিন স্থলদেহে সংসারে বিরাজমান থাকেন, ততদিন ইংহারা তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়া থাকেন ও সঞ্চে সঙ্গে তাঁহাকেও আনন্দ দেন এবং তাঁহার উপদেশ-অনুসারে নিজ নিজ ধর্মজীবন গঠন করেন। পরে ভগবান্ স্থলশরীর ত্যাগ করিলে ইংহারা তাঁহার আরব্ধ লোককল্যাণকার্যে আত্ম-নিষ্কোর করিয়া যথাকালে স্ব স্ব ধামে প্রয়াণ করেন।

ভগবান্ শ্রীরামক্ষণদেবের অন্তরঙ্গ ও বিশেষক্রপাপ্রাপ্ত ভক্তমণ্ডলীর সম্বন্ধেও পূর্বোক্ত কথা প্রযোজ্য। তাঁহারা যে এ পৃথিবীর লোক ছিলেন না, তাহা বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের জীবনের ধারা ও অধ্যাত্মরাজ্যে জত, অভূতপূর্ব উন্নতির কথা পর্যালাচনা করিলেই সহজে বৃঝিতে পারা যায়। অন্ত দশজনের মতই সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিপালিত হইয়া, কিরপে এক অন্তনিহিত প্রেরণায় তাঁহারা নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া—অধিকাংশ স্থলে যৌবনের প্রারম্ভেই—শ্রীরামক্ষের পাদমূলে উপনীত হন এবং তাঁহার দিবাম্পর্শে এক নৃতন রাজ্যের সন্ধান পান, তাহা

পাঠ করিলে অতিমাত্রায় বিশ্বিত হইতে হয়। আরও বিশ্বিত হইতে হয় শ্রীরামক্লফের লোক চিনিবার ও তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ভাব-অমুযায়ী ধর্মরাজ্যে অগ্রসর করিয়া দিবার অত্তুত ক্ষমতা দেখিয়া। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ, গৃহি-ত্যাগী, ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদির ভেদ ছিল না। দেহগত কোন বাহ্ আবরণ তাঁহার অতীন্ত্রিয় দৃষ্টিকে প্রতিহত করিতে পারিত না। কোন কোন স্থলে জগন্মাতা তাঁহাকে পূর্ব হইতেই ইঁহাদের আগমনবিষয়ে জানাইয়া দিয়াছিলেন। এইজন্ম সাধনকালের অবসানে তিনি অতাস্ত উৎকণ্ঠার সহিত ঐসকল চিহ্নিত ভক্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। 'শ্রীশ্রীর†মক্কফ-কথাসূত', 'শ্রীশ্রীর†মক্কফ-লীলাপ্রসঙ্গ', 'শ্রীশ্রীর†মক্কফ-পু"থি' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে আমরা শ্রীরামক্নষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত মিলনপ্রসক্ষে তাঁহার পূর্বোক্ত শক্তির ভূরি ভূরি নিদর্শন পাই। কিন্তু ঐসকল গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলি প্রধানতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবৎকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদের স্বভাবত:ই জানিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহার অদর্শনের পর তাঁহার বিশেষ রুপাপুষ্ট শিঘ্য ও ভক্তগণ কিন্ডাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন—তথনও তাঁহাদের বাক্য ও আচরণে ঠাকুরের মহিমাই পরিস্ফুট হইয়াছিল কি-না এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার অদ্ভুত ভবিষ্যদাণী-গুলি সফল হইয়াছিল কি-ন।। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ঠাকুরের সহিত মিলনের পূর্বেকার জীবনবুত্তাস্তও কিছু কিছু জানিবার কৌতূহল হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত 'শ্রীরামক্বফ-ভক্তমালিকা' আমাদের এই উভন্নবিধ আকাজ্ঞারই অস্তত: আংশিক পূতি সাধন করে। এঞ্জয় তিনি সকলের ধক্তবাদার্ছ।

শ্রীরামক্ষের পদাশ্রিত বিশিষ্ট ভক্তবুন্দের সংখ্যা নিতান্ত অল নহে। আবার তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পরবর্তী জীবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল। পক্ষান্তরে, ঠাকুর যাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে খুব উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন, এমন কাহারও কাহারও জীবনের ইতিহাস একপ্রকার

অপরিজ্ঞাত বলিলেই চলে। দীর্ঘকাল ব্যতীত হওয়ায় এখন এমন কেহ জীবিত আছেন বলিয়া জানা নাই, যাঁহার নিকট ইহাদের সম্বন্ধে নৃতন কিছু উপাদান সংগ্রহ করা চলে। কাব্দেই গ্রন্থকার প্রাপ্ত উপকরণসমূহের ষভটুকু বা যতথানি যে-ভাবে সাজাইলে অল্প পরিসরের মধ্যে ইঁহাদের জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া উঠে, তৎপ্রতিই দৃষ্টি দিয়াছেন এবং ইহাতে অনেক পরিমাণে সফলতাও লাভ করিয়াছেন। ফলে পুস্তকথানি পাঠ করিতে করিতে উহাতে বর্ণিত চরিত্রগুলির অলোকসামান্ত মহত্ত ও মাধুর্য সাধারণ মনকেও আপনা হইতে এক উচ্চ ভূমিতে লইয়া যায়। মনে হয় অনন্তভাবময় শ্রীরামক্বফুই যেন এই সকল শুদ্ধ আধার-অবলম্বনে লোককল্যাণার্থ নানাভাবে লীলা করিতেছেন—যেন তিনি ও তাঁহার ভক্তগণ বাস্তবিকই অভেদ। এই কারণেট স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-সভ্যে ঠাকুরই রূপান্বিত হইয়া আছেন। ভক্তগণের পরবর্তী জীবনের কতকগুলি ঘটনা হইতে আমরা বেশ বৃঝিতে পারি যে, দেহত্যাগের পরও শ্রীরামক্নঞ্চের ঐশী শক্তি তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিতেছে এবং নানাপ্রকার আপদ-বিপদে সমভাবে রক্ষা করিতেছে। ইহাতে আমরা তাঁহার অপাথিব ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয় পাইয়া মৃগ্ধ হই এবং তাঁহারই চরণে নিজেদের উৎসর্গ করিতে অধিকতর উদ্বৃদ্ধ হই।

সাগরগামিনী বিশালকায়া নদী যেমন বহু শাখা বিস্তার করিয়া বিপুল্
ভূভাগকে শস্তশালী ও অসংখ্য জীবকে জলদানে তৃপ্ত করে, ভগবান্
শ্রীরামকৃষ্ণও সেইরূপ লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াও এই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের
মধ্য দিয়া তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়রূপ যুগপ্রয়োজনসাধন ও ত্রিভাপদ্ম মানবের
শান্তিবিধান করিয়াছেন। অন্ত কথায়, ঠাকুর ছিলেন যেন এক বিরাট
আধ্যাত্মিক বিত্যদাধার, আর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যেন ঐ অমিত তেজের
সঞ্চরণের উপযোগা ভারসমূহ। ইহাদের বহুমুখী শক্তির উৎস তিনিই;
সকলেই এক বিশেষাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার

দিব্যসংস্পর্শে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক বিকাশ ইংগদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা অল্লকালন্থায়ী না হইয়া আজীবন নরনারায়ণের শেবায় অর্পিড হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সকলের কর্মক্ষেত্র অবশ্য সমান ছিল না এবং হইবার কথাও নহে; কারণ তাঁহাদের জাগতিক জ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা একরূপ ছিল না। ইংগদের মধ্যে বিত্যাবৈভব ও গুণগরিমার সকলের শীর্ষস্থানীয় নরেন্দ্রনাথ বা জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দও ধেমন ছিলেন, তেমনি আবার আভিজাত্যের সম্পর্কশৃন্ত নিরক্ষর লাটু মহারাজ বা স্বামী অন্ততানন্দও ছিলেন। ফলে শ্রীবামরুষ্ণের বার্তাবহরূপে স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য জগতের চিন্তাধারায় একটি ওলটপালট আনিয়া দিয়াছেন— যাহার পূর্ণবিকাশ হইতে এখনও অনেক দেরি, আর লাটু মহারাজ তাঁহার ঈশ্বরীয়ভাববিভোর জীবন ও গ্রামা কথাবার্তা দ্বারা, সংখ্যায় তেমন বেশী না হইলেও, যাঁহারাই শান্তিলাভের আশায় তাঁহার নিকট গিয়াছেন তাঁগাদেরই মনস্বামনা পূর্ণ করিয়াছেন। এইরূপে ইংগাদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও সকলেই শ্রীরামক্লয়ের ভাবে অমুপ্রাণিত হওয়ায় সত্যনিষ্ঠা, ভক্তি-বিশ্বাস, ত্যাগ-তপস্থা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, ভাতৃপ্রেম এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবা প্রভৃতি দেবতুর্লভ গুণরাঞ্জি সকলেরই জীবনে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামক্বঞ্চ-গগনের এই উজ্জ্বল জ্যোতিক্ষগণের মধ্যে বড় ছোট বিচার করা আমাদের বৃদ্ধির বহিভূতি; আমাদের নিকট দকলেই অতি মহান্, দকলেই আদর্শস্থানীয়। ইঁহাদের চরিত্রের অন্নধানে এবং ইঁহাদের উপদেশ-পালনেই আমাদের পুরুষার্থসিদ্ধি। পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মাঝে মাঝে বলিতেন, "ঠাকুর তো অনেক দূরের ্সামরা স্বামীজীকে বুঝি, তারপর ঠাকুরকে বুঝব।" কথা, আগে বাস্তবিকই ইহাদের জীবন শ্রীরামক্বঞ্চ-জীবনের ভাষ্যস্বরূপ। ইহাদের মধ্য দিয়াই আমরা দেই পুরুষোত্তমের লোকোত্তর মহিমার কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারি। यिनि ইংলার, বিশেষতঃ স্বামী বিবেকাননের, স্থায় শক্তিশালী

ব্যক্তির মনকে কাদার তালের মত ইচ্ছাত্র্যায়ী আকার দিতে পারিতেন, তিনি না জানি কত বড় শক্তিমান পুরুষ ছিলেন! স্বামী বিবেকানন্দের ও অক্য কাহারও কাহারও সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যম্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইতে দেখিয়া আমাদের ঐ ধারণা আরও দৃঢ় হয়।

গ্রন্থকার এই মূল্যবান পুস্তকথানি-প্রণয়নে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। যেথানে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, সেখানে পরস্পরবিরোধী বিবরণগুলির মধ্যে যেটি গ্রহণীয় তাহাই তিনি বিচারপূর্বক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে উল্লিখিত কতক বিষয় অক্স পুস্তক বা প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও ইহাতে অনেক নৃতন তথ্যেরও সমাবেশ আছে। পুস্তকথানির ভাষা সরল অথচ সরস। বক্ষভাষায় এরূপ একথানি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 'শ্রীরামক্বঞ্চ-ভক্তমালিকা' বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার ধর্ম-বৃদ্ধির সহায় হউক, ইহাই ভগবৎসকাশে প্রার্থনা।

বেলুড় মঠ ১লা বৈশাথ, ১৩৫৯

याधवानम

# সুচীপত্ৰ

| ভূমিকা              | •••   | . • • | •••   | ( ૭ )       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------------|
| স্বামী বিবেকানন্দ   | • • • | •••   | •••   | :           |
| স্বামী ব্ৰহ্মানন    | , , , | • • • | •••   | ৯২          |
| স্বামী যোগানন্দ     | •••   | •••   | •••   | >86         |
| স্বামী প্রেমানন্দ   | •••   | •••   | •••   | 747         |
| স্বামী নিরঞ্জনানন্দ | •••   | •••   | •••   | <b>२</b> २: |
| স্বামী শিবানন্দ     | • • • | •••   | • • • | ₹88         |
| স্বামী সারদানন্দ    | •••   | •••   |       | २३०         |
| স্বামী রামক্ষণানন্দ | •••   | •••   | •••   | ೨೨৮         |
| স্বামী অভেদানন্দ    | •••   | •••   | •••   | ৩৭৫         |
| স্বামী অদ্তানন      | •••   | •••   | • • • | 8>>         |
| স্বামী তুরীয়ানন্দ  | •••   | •••   | • • • | 8 ¢ •       |
| স্বামী অধৈতানন      |       | •••   | •••   | 866         |



স্বানী বিবেকানন

# স্থানী বিবেকানন্দ

শ্রীরামক্বন্ধ একদা বলিয়াছিলেন, "একদিন দেখছি, মন সমাধিপথে **ভা**তির্ময় বত্মে উচেচ উঠে যাচ্ছে। চন্দ্রস্থতারকাম**ণ্ডিত স্থুল জগৎ** সহজে অতিক্রম করে উহা ক্রমে স্থন্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হল। …নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের ছই পার্ম্বে অবস্থিত দেখতে পেলাম। ••• মন ক্রমে অথণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করল। সাত জন প্রবীণ ঋষি সেথানে সমাধিত্ব হয়ে বসে আছেন। জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইহারা মানব তো দূরের কথা, দেবদেবীকে পর্যস্ত অতিক্রম করেছেন। বিস্মিত হয়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অথণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র-বিরহিত, সমরস জ্যোতির্মগুলের একাংশ ঘনীভূত হয়ে দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হল। অদ্ভুত দেবশিশু অসীম আনন্দপ্রকাশে অক্সতম ঋষিকে বলতে লাগল—'আমি যাচিছ, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' ··· नरतमरक रमथवा गांव वृक्षनाम, এ मেहे वाकि।" वना वाहना, শ্রীরামকৃষ্ণই ধরাধানে অবভরণের পূর্বে অথণ্ডের গৃহে সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত জ্যোতির্ময় বিগ্রহ দেবশিশুরূপে শরীরধারণ করিয়াছিলেন এবং সাগ্রহে ধাননিষ্ঠ অন্ততম যে ঋষির গলে সাবলীল স্বীয় কোমল বাছদ্বয় বেষ্টন-পূর্বক তাঁহার ধানভঙ্গ করিয়া ধরাধানে লীলাসহচররূপে আগমনের জন্ম সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, তিনিই বিশ্ববিশ্রু**ত স্বামী বিবেকান<del>ন্</del>দ।** এই যুগা আত্মাই যুগে যুগে নারায়ণ ও নর-ঋষির অবভাররপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মসংস্থাপন করেন।

কলিকাতা মহানগরীর সিমুলিয়া পল্লীর শ্রীযুক্ত তুর্গাচরণ দত্ত মহাশয় সংষ্কৃত ও পারস্থ ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পিতা রামমোহন দত্ত আইনব্যবসায়ী ছিলেন এবং স্বোপার্জিত অর্থে দত্ত-বংশকে বিশেষ সমুদ্ধিশালী করিয়াছিলেন। তুর্গাচরণ কিন্তু ভোগে মগ্ন না হইয়া পঁচিশ বৎসর বয়সে স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত পিতারই ক্লায় বিশ্বনাথেরও নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখা গেল। ইতিহাসেও তাঁহার প্রবল অমুরাগ জন্মিল। কিন্তু তুর্গাচরণের ক্রায় সংসারবিমুখ না হইয়া তিনি বরং সংসারীই হইলেন। এটনীর ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর আয় ছিল। রন্ধনে তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং নিত্য নৃতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ও অপরকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। দেশভ্রমণ ছিল তাঁহার আর একটি শথের জিনিস। এই ভ্রমণব্যপদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চ স্থরের মুদলমান সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া তিনি তৎপ্রতি বিশেষ আরুষ্ট হন। ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল এই যে, ঈশার বাইবেল এবং হাফেজের বয়েৎসমূহের মধ্যে যে সত্য নিহিত রহিয়াছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর তত্ত্ব আর কোথাও নাই। বিশ্বনাথের পত্নী ভূবনেশ্বরীও অফুরূপ বুদ্ধিমতী, কার্যকুশলা ও স্থরূপা ছিলেন; অধিকন্ত ধর্মে তাঁহার অত্নপম অনুরাগ ছিল। স্থবৃহৎ সংসার তাঁহার তত্ত্বাবধানে স্থস্বাচ্ছন্যে পূর্ণ ছিল। এই সকল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি স্টীকর্মাদি-শিল্লাভ্যাস করিতেন এবং রামায়ণ-মহাভারতাদি পাঠ করিতেন। বিবিধ উপায়ে তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার স্থাসৃদ্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিলেই মনে হইত যে, এই মিতভাষিণী মহীয়দী মহিলা অতি স্থাশিকিতা, স্থক্চিসম্পন্না ও রাজ্বানীতুল্যা তেজ্বিনী। তাঁহার প্রকৃতি ছিল গন্তীর অথচ অমায়িক।

ভগবান এই দম্পতিকে চারিটি কন্সা দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ত্ইটি

অয়বয়সে গতায়ু হয়। এই কারণে এবং পুত্রমুধ-দর্শনে বঞ্চিত থাকায় মাতা ভ্বনেশ্বরীর চিত্তে শাস্তি ছিল না। তিনি সকাল-সন্ধ্যায় হাদয়ের এই বেদনা দেবতার চরণে নিবেদন করিতেন। অতঃপর অনেক ভাবিয়া কাশীধামে তাঁহাদের এক বৃদ্ধা আত্মীয়াকে পত্র লিখিলেন, তিনি যেন বংশরক্ষার জন্ম ৺বীরেশ্বর শিবের মন্দিরে যাইয়া প্রতাহ পূজা দেন ও অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করেন। পূজা চলিতে লাগিল—এদিকে ভূবনেশ্বরীও নিত্য শিবপূজা ও শিবধ্যানে মগ্না রহিলেন। অবশেষে স্থুদীর্ঘ তপস্তার পরে একদিন ভুবনেশ্বরী ৺যোগিরাজ মহাদেবের ধাানে সমস্ত দিবদ দেবালয়ে যাপনাস্তে রাত্রিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিদ্রাযোগে স্থম দেখিলেন, দেবাদিদেব রজতগিরিনিভ বরবপু শঙ্কর পুত্ররূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তদবধি তাঁহার শ্রীবদনের অপূর্ব শোভা ও অপার্থিব জ্যোতি:-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া প্রতিবাসীরাও বলিতে লাগিলেন যে, এই বারে শিব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। যথাকালে ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী (বঙ্গাব্দ ১২৬৯, ২৯শে পোষ, পোষ-সংক্রান্তি, কুষ্ণা সপ্তমী তিথি ) সোমবার স্থোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে (৬ট। ৪৯ মিনিটে ) ভূবনেশ্বরীর ক্রোড় আলোকিত করিয়া ভুবনবিজয়ী নবস্থ উদিত হইলেন। বুতান্ত স্মরণ করিয়া জননী পুতের নাম রাখিলেন বীরেশ্বর। শুভ অন্ন প্রাশনের সময় তাঁহার নাম হইল নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রই ভবিয়তের প্রথিত্যশা স্বামী বিবেকানন। স্বগৃহে কিন্তু ক্ষুদ্রকায় বীরেশ্বর 'বিলে' নামেই পরিচিত হইলেন।

স্থান বালক পরিবারের সকলের আদরে দিন দিন শশিকলার স্থায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড়ই অশান্ত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার দৌরাত্ম্যে সকলেই অন্থির—ভয়প্রদর্শন, ভং সনা, শাসন কিছুতেই কিছু হয় না। পুত্রের ক্রোধ ও অভিমান দেখিয়া মাতা

# **এ**রামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

ভূবনেশ্বরী থেদপূর্বক বলিলেন, "অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটি ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিরেছেন একটি ছৃত।" অনেক ভাবিয়া তিনি অবশেষে সন্তানকে বশে আনিবার কৌশল আবিষ্কার করিলেন—কোধপ্রশমনার্থে তিনি অনেক সময় তাঁহার মন্তকে জল ঢালিয়া দিতেন কিংবা ভর দেখাইয়া বলিতেন, "যদি চেষ্টুমি করিস, তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না।" আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহা মহেষিধের স্থায় ফলপ্রদ হইত।

পিতামহ তুর্গাচরণের সহিত দেহগত সাদৃখ্যদর্শনে অনেকে ভাবিতেন যে, তুর্গাচরণই দেহত্যাগান্তে আবার নরেক্ররূপে আসিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বালকের মনও ছিল পিতামহের অমুরূপ। বাটীতে সাধু-সন্ন্যাসীর আগমনমাত্র নরেন্দ্র তাঁহাদের দিকে ছুটিতেন এবং প্রার্থিত দ্রব্য অবিলম্বে গৃহ হইতে আনিয়া দিতেন—কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতেন না কিংবা কোন বাধা শুনিতেন না। একবার নববস্ত্র-পরিহিত নরেন্দ্র সগর্বে সকলকে স্বীয় পরিচ্ছদ দেখাইতেছেন, এমন সময় দ্বারে শব্দ উঠিল 'নারায়ণ হরি'৷ সাধুর আহ্বান-শ্রবণমাত্র নরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সাধু পরিধেয়ের প্রয়োজন জানাইলে অমানবদনে স্থীয় নববস্ত্র তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। তাদৃশ ক্ষুদ্র বসন পরিধান করা অসম্ভব বলিয়া সাধু উহা মস্তকে বন্ধনপূর্বক বিদায় লইলেন। সাধুদের প্রতি বিশ্বনাথের শ্রদ্ধার অভাব না থাকিলেও এই ঘটনার পর হইতে গৃহে সাধুসমাগমকালে নরেক্র নিকটে যাইতে পাইতেন না। কৌশলী বালক কিন্তু তাঁহাদের উপস্থিতির আভাস পাইলেই অপরের অজ্ঞাতে উপর হইতে বন্ত্রাদি ফেলিয়া দিতেন এবং অভিভাবকের বৃদ্ধিকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছেন বৃঝিয়া আনন্দ 🔏 আত্মপ্রসাদে উৎফুল হইতেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে অস্থির জ্যেষ্ঠা ভগিনীরা তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলে শুচি-অশুচিতে সমবৃদ্ধি নরেক্র

পলারনপূর্বক নরদমা বা আন্তাকুঁড়ে গিয়া দাঁড়াইতেন এবং মৃত হাস্থসহকারে মুখন্তলী করত বলিতেন, "ধর না, ধর না।" জীবজন্তর প্রতি
তাঁহার অক্তরিম ভালবাসা ছিল। বানর, ছাগল, ময়ুর, কাকাতৃরা, পায়রা
ও কতকগুলি বিলাতী ইতুর তাঁহার প্রিয় ছিল। একটি গাভা তাঁহার
যথেই আদর পাইত। পিতার আন্তর্গানেও তিনি ভালবাসিতেন।
অন্যানের অগ্রভাগে উচ্চে অধিষ্ঠিত কোচোয়ান সশব্দে চাব্ক ঘ্রাইয়া সবেগে
তেজ্ববী আন্তর্গুল শকটগুলিকে কলিকাতার সর্বর্গ পরিচালিত করিতেছে
দেখিয়া তাঁহারও মনে ঐরপ স্বাধীন সবল সার্থি হইবার ইচ্ছা জ্বাগিত।
একদিন মাতৃক্রোড়ে বিলয়া আন্থানে চলিতে চলিতে তিনি পিতার
প্রেয় শুনিলেন, "বিলে, তুই বড় হয়ে কি হবি বল দেখি?" ইতন্ততঃ না
করিয়াই তিনি বলিলেন, "সহিদ কিংবা কোচোয়ান।" নরেজের বহু সময়
আন্ধালায়ই কাটিত—চঞ্চল সবল বালকের চক্ষে হুরস্ত আনকে বণে রাখা
একটা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার নিশ্চয়!

রামায়ণে রাস-সীতার কাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহার চিত্ত তাঁহাদের চরণে অবনত হইরাছিল। একদিন প্রতিবাসী এক ব্রাহ্মণছেলের সাহায়ে বাজার হইতে রামসীতার মৃশ্মৃতি আনাইয়া বাড়ির রুদ্ধবার চিলের ঘরে পূজার লাগিয়া গেলেন। উভয় বালক ধ্যানস্থ। এদিকে সর্বত্র অমুসন্ধান চলিতেছে—নরেন্দ্র কোথায়? কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া অবশেষে সকলে ছাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বার অর্গলবদ্ধ; অতএব বলপ্রায়োগে উহা উদ্যাটিত হইল। ব্রাহ্মণবালক অমনি উধ্বিধাসে পলাইল। পরস্ক আগন্তকদের সম্মধ্যে এ কী দৃশ্য—নরেন্দ্র ধ্যানস্থিমিত, বাহিরে ক্রাক্ষেপমাত্র নাই!

এত শ্রন্ধার রামসীতাও কিন্তু অধিক দিন নরেন্দ্রের চিত্তে স্থান পাইলেন না ; কারণ পিতার আস্তাবলের সবজাস্তা সহিস জানাইয়া দিল, "বিবাহ

করা বড় থারাপ।" ইহাতে নরেন্দ্র মহা সমস্তায় পড়িলেন—একদিকে মায়ের নিকট তিনি শুনিয়াছেন রামসীতার অলোকিক প্রেমকাহিনী, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া হিন্দুমাত্রকে শোর সংসারে পথ প্রদর্শন করিয়াছে, আর অক্ত দিকে আজ এই সংসারতাপক্লিষ্ট বিশ্বস্ত সহিসের মুথে এরূপ নিদারুল সত্য! সাশ্রুনরনে নরেন্দ্র মাতার নিকট স্বীয় সমস্তা জ্ঞাপন করিলেন। মাতা সম্বেহে হাসিয়া বলিলেন, "বিলে, ওতে আর কি হয়েছে? তুই দিব-পূজা কর।" সন্ধ্যার অন্ধকারে নরেন্দ্র চিলের ঘরে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে সীতারামের মূর্তি নিরীক্ষণ করিলেন; অতঃপর দীর্ঘনিঃখাসসহকারে উহা তুলিয়া লইয়া নীচে রাস্তায় ফেলিয়া দিলেন—উধ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত মৃৎপুত্তলিকা রাজপথের কঠিন আবাতে সশব্দে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। পরদিন শাশানবাসী সয়্রাসী দিব আসিয়া রামসীতার আসনে বসিলেন।

শিবচিস্তার মগ্ন নরেন্দ্রকে একদিন এক খণ্ড গৈরিকবন্ত্র কোমরে কৌপীনের মত পরিধানপূর্বক ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিরা জননী প্রশ্ন করিলেন, "এ কিরে ?" বালসন্ত্র্যাসী সোল্লাসে জানাইলেন, "আমি শিব হয়েছি।" আবার বালক হইলেও ধ্যানপরায়ণতা ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তিনি প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছিলেন, মুনি-শ্ববিরা ধ্যানে এতই মগ্ন হন যে, জটা দীর্ঘায়িত হইয়া ক্রমে বটের শিকড়ের ন্থায় ভূমিতে প্রবেশ করে। ধ্যানে বসিয়া নরেন্দ্র তাই লক্ষ্য করিতেন, তাঁহারও প্রস্নপ হইতেছে কি-না। ধ্যানকালে জটা ভূমিতে প্রবেশ না করিলেও মন কিন্তু কোন্ এক ক্ষেত্রাজ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিত। একদিন ধ্যানমন্য নরেন্দ্রের পার্মে ভীরণাকার গোক্ষ্র সর্প ফণা বিস্তারপূর্বক ছলিতেছে দেখিয়া সঙ্গের বালক সন্ত্রাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রত্যুত নরেন্দ্র বাহু-সংজ্ঞাহীন! চীৎকারশ্রবণে তথায় সমবেত বয়য়রা সে দৃশ্য-সন্দর্শনে একই কালে ভয় ও বিশ্বয়ে শুস্তিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সর্পটি

আপনা হইতেই চলিয়া গেলে সকলে স্বন্তির নি:য়াস ত্যাগ করিলেন।
পঠদশায় আর একদিন তিনি ক্লকককে ধানে বিদয়া আছেন—
অকস্মাৎ মৃণ্ডিতমন্তক এক সৌমাশাস্ত জ্যোতির্ময় পুরুষ দণ্ডকমণ্ডলুহস্তে
সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি যেন বলিতে উত্তত হইলেন; কিন্তু প্রশাস্ত মূর্তিকে
কিছুকাল নেথিয়াই নরেক্র ভয়ে গৃহত্যাগ করিলেন। হয়তো সেই দিন
তিনি বৃদ্ধদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন। নরেক্রের নিস্তাপ্ত ছিল এক
অলৌকিক ব্যাপার! তিনি অভ্যাসমত উপুড় হইয়া শুইতেন। ঐ
অবস্থায় চক্ষু মৃদ্রিত করিলেই এক জ্যোতির্বিন্দু সম্মুখে উপস্থিত হইত
এবং নানা বর্ণে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া অকস্মাৎ ফাটিয়া য়াইত ও
চতুর্দিক আলোকে পরিপূর্ণ করিত। সেই আলোকসমুদ্রে ডুবিতে ডুবিতে
নরেক্র স্বয়্পিতে ময় হইতেন। পরমহংসদেব পরে এই বৃত্তান্ত অবগত
হইয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা ধ্যানসিদ্ধের লক্ষণ।

ছয় বৎসর বয়সে নরেল্রের পাঠশালায় য়াওয়া আরম্ভ হইল; কিন্তু ছই-চারি দিনের মধ্যেই তাঁহাকে সহপাঠীদের নিকট হইতে বহু অভিধান-বহিভূতি শব্দ আয়ত্ত করিতে দেখিয়া পিতা বিভালয়ে গমন বন্ধ করিলেন। অতঃপর গৃহশিক্ষকের অধীনেই শিক্ষা চলিতে লাগিল। নরেন্দ্রের পাঠাভ্যাসের রীতি ছিল অভুত। তিনি নিমীলিত নেত্রে শুইয়া থাকিতেন, আর গুরুমহাশয় পাঠ বলিয়া য়াইতেন—ইহাতেই তাহা অধিগত হইয়া য়াইত। এতয়তীত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতা তথন নরেন্দ্রের বাটাতেই বাস করিতেন এবং নরেন্দ্র তাঁহার নিকট শয়নকরিতেন। কঠিন বিষয় বাল্যকালে সহজে মুথস্থ হয়—এই ধারণার ফলেবৃদ্ধ দত্ত মহাশয় প্রতিরাত্রে মুয়্ববোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ মুথে মুথেশিক্ষা দিতেন। এইরূপে এক বৎসরে নরেন্দ্রনাথ পুস্তকথানির অধিকাংশ আয়ত্ত করেন।

## শ্রীরামকুফ-ভক্তমালিকা

নেতৃত্বের ভাব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। বালকদের সহিত রাজা-প্রজা-ক্রীড়ার তিনি রাজা সাজিয়া মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতিকে বিভিন্ন কার্যে নিয়োগ করিতেন। দস্থার বিচারে বিসিয়া সান্ত্রীদিগকে আদেশ দিতেন, "হ্রাত্মার মুগুছেদে কর।" হ্রাত্মা তথনই তীরবেগে দন্তবাড়ির সদর দরজা পার হইয়া উপ্রবিধা ধাবিত হইত—পশ্চাতে রক্ষীরাও ছুটিত। ইহাতে দ্বিপ্রহরে নিজাতুর ভৃত্যেরা চমকিত হইয়া উঠিত এবং বালকদের দৌরাত্মানিবারণের জন্ম তাহাদের পশ্চাদম্বনরণ করিত। ' এদিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট নরেন্দ্রের নিকট সমস্ত কৌতুকটিই বড় উপভোগ্য হইত।

আবার সঙ্গীদের প্রতি তাঁহার স্থাও শতভাবে প্রকাশ পাইত। একবার চড়কতলা হইতে মহাদেব ক্রম্ম করিয়া জানৈক বন্ধুসহ ফিরিতেছেন। প্রায় অন্ধকার হইয়া আদিয়াছে। অকস্মাৎ একথানি ঘোড়ার গাড়ি ক্রতবেগে আসিয়া পড়িল। নরেক্র পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, সঙ্গীট প্রায় অশ্বপদতলে। অমনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-সহায়ে মহাদেবকে বাম কক্ষপুটে স্থাপনপূর্বক দ্রুতবেগে বালকের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিলেন। নরেন্দ্রের যথন সাত-আট বংসর বয়স, তথন তিনি সদলবলে মেটেবুরুজে লক্ষো-এর নবাব ওয়াজিদ্ আলি শা-র পশুশালা দেখিবার জন্ম চাঁদপালঘাটে নৌকায় উঠেন। ফিরিবার পথে নৌকাভ্রমণে অনভান্ত একটি বালক নৌকায় বমি করিয়া ফেলিলে মাঝি বালকদিগকে উহা স্বহন্তে পরিষ্কার করিয়া দিতে বলে; কিন্তু ভাহারা পয়সা দিয়া বলে, দে যেন উহা অপরের ছারা করাইয়া লয়। পরস্ক মাঝি কটুক্তি করিতে থাকে এবং ঘাটের নিকটে আসিয়া ভয় দেখায় যে, ঐ কার্যসমাধা না হইলে নোকা তীরে ভিড়াইবে না। বচসা প্রায় মারামারিতে পরিণত হইতে যাইতেছে, এমন সময়ে সর্বকনিষ্ঠ নরেন্দ্র এক

স্থাগে লক্ষপ্রদানপূর্বক তীরে অবতরণ করিলেন এবং তুইজন খেতকার দৈনিক ময়দানের দিকে ষাইতেছে দেখিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের নিকট গিয়া হস্তধারণপূর্বক আকার-ইন্ধিতে ও ভালা ইংরেজীতে নিজেদের বিপদ জ্ঞাপন করিলেন। পল্টনের গোরাদ্বয় ঐ স্থলর ক্ষুদ্র বালকের আকর্ষণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং হতন্থিত বেত্র কম্পিত করিয়া বালকদিগকে মুক্তিদানের আদেশ জানাইল। মাঝি আর হিক্সক্তি না করিয়া বালক-দিগকে তীরে উঠাইয়া দিল।

বিশ্বনাথ বাবুর নিকট অনেক মক্কেল আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মুসলমান মক্কেলকে নরেদ্র চাচা বলিতেন। নরেন্দ্র চাচার বিশেষ সেহপাত্র ছিলেন এবং তাহার নিকট মিষ্টান্নাদি পাইতেন। হিন্দু মকেলদের ইহা অন্থমোদিত না হইলেও উদারপ্রকৃতি বিশ্বনাথ ক্রক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু তাহা হইলেও দেশাচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তিনি স্বীয় বৈঠকথানায় বিভিন্ন জাতিব জন্ম পৃথক হুকা রাখিতেন। নরেক্রের নিকট ইহা একটি সমস্যাবিশেষ ছিল। তিনি যথন অন্থসন্ধানক্রমে জানিলেন যে, ভিন্ন জাতির হুকায় ধ্মপান করিলে জাতিনাশ হয়, তথন সমস্যাটি আরও জটিল হইয়া উঠিল। একদিন তিনি ইহার তাৎপর্যপরীক্ষার জন্ম অপরের অন্থপন্থিতিতে অভিনিবেশসহকারে হুকাগুলি একটির পর একটি টানিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় পিতা দেখানে সহসা প্রবেশান্তে পুত্রের কাগু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কচ্ছিস রে?" পুত্র উত্তর দিলেন, "দেখছি জাত না মানলে কি হয়।" পিতা উঠৈচঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং "বটে রে হুষ্টু।" বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

আর একদিন লুকোচুরি-থেলার সময়ে নরেন্দ্রনাথ দোতলার সি<sup>\*</sup>ড়ি হইতে গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া জ্ঞান হারাইলেন। অনেক চেষ্টার ফলে এক ঘটা পরে চৈতক্য ফিরিয়া আসিলে ডাক্তার অভিমত প্রকাশ

করিলেন যে, আঘাত অতি গুরুতর হইলেও জীবন-নাশের আশঙ্কা নাই।
কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর ঠিক উপরে একটি ক্ষতিচিহ্ন
চিরজীবনের জান্ত রহিয়া গেল। পরমহংসদেব পরে বলিয়াছিলেন, "যদি
সেদিন ঐরকমে ওর শক্তি না কমে যেত তা হলে পৃথিবীটা একেবারে
ওলট-পালট করে ফেলত।"

সপ্তম বর্ষ বয়সে মেট্রোপলিটান স্কুলে প্রবেশানস্তর থেয়ালী বালক ইংরেজী শিক্ষায় সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "ও বিদেশী ভাষা, ও শিথব কেন?" সকলে নানা ভাবে ব্যাইয়াও বিফলমনোরথ ইইলেন; কিন্তু মাস কয়েক পরে তিনি নিজেই আগ্রহসহকারে পাঠ আরম্ভ করিলেন এবং অচিরেই বিশেষ বাৎপত্তিলাভ করিলেন। পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অল্প বয়সেই তিনি মৃষ্টিবৃদ্ধ ও শরীরচর্চায়ও পারদর্শী ইইয়াছিলেন। বালকদের নায়করপে তিনি তাহাদের মারামারিতে মধ্যস্থতা করিতেন এবং পুরস্কারম্বরূপ পাইতেন উভয়পক্ষের অনভিপ্রেত আঘাত। আবার আপদ-বিপদেও তিনি তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতেন। একবার সমবয়য়দের সহিত কেল্লা দেখিতে গিয়াছেন, অক্সাৎ একটি ছেলে অস্কৃষ্ণ বোধ করিয়া বিদয়া পড়িলে অপর বালকেরা কিছু হয় নাই ভাবিয়া উপহাস করিতে লাগিল এবং তাহাকে ফেলিয়াই চলিয়া যাইতে উত্যত হইল। নরেক্র কিন্তু গাড়ি ডাকিয়া বালকটিকে উহাতে বসাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

নরেন্দ্রের সাহস এবং অনুসন্ধিৎসাও ছিল অপূর্ব। প্রতিবেশী এক বালকের বাটীতে চম্পকর্ক্ষের শাখায় পদন্বয় সংলগ্ন করিয়া মুক্তহন্তে নতমন্তকে ছলিতে তিনি আনন্দ পাইতেন। একদিন বাড়ির বৃদ্ধ কঠা ক্ষুদ্র বালককে তদবস্থ দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে নিষেধ করিলেন। নরেন্দ্র অমনি কারণ জ্ঞানিতে চাহিলেন। বালককে সম্পূর্ণ নিরস্ত করার আশায় বৃদ্ধ ভয় দেখাইলেন, "ও গাছে বেন্ধদৈভ্যি আছে; যারা ও গাছে চড়ে তাদের শাড় মটকে

দের।" নরেন্দ্র আপাততঃ নীরব রহিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ চলিরা ধাইবানাত্র পুনর্বার পরীক্ষার্থে বৃক্ষে উঠিয়া ঠিক আগেরই মত ছলিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যের আগমনের লক্ষণ দেখা গেল না। সাথী তাঁহাকে বারণ করিলে বলিলেন, "তুই ছোঁড়া আহাম্মক। একজন বলে গেল আর অমনি বিশ্বাস করতে হবে? যদি বৃড়োর কথা সত্যি হত, তাহলে অনেকক্ষণ আমার ঘাড়টা মুচড়ে যাওয়া উচিত ছিল।" হরতো এরূপ ঘটনা স্মরণ করিয়াই উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলায় আমি বড় ডানপিটে ছিলাম; তা না হলে কি আর একটা কানাকড়ি সঙ্গে না নিয়ে ছনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে?"

নরেন্দ্রনাথের সাহসের দৃষ্টান্ত আরও বহু আছে। তন্নধ্যে তুই-একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রের বয়স যথন একাদশ বৎসর তথন 'সিরাপিস্' নামক ড্রেড্,নট্ জাতীয় একথানি যুদ্ধজাহাক্স কলিকাতায় আসে। নরেন্দ্র সঙ্গীদের সহিত উহা দেখিতে যাইয়া জানিলেন যে, চৌরঙ্গীতে বড় সাহেব থাকেন, তাঁহার অনুমতি আবশ্যক। বড় সাহেবের আফিসে উপস্থিত হইলে চাপরাসী ক্ষুদ্র বালককে তাড়াইয়া দিল। নরেন্দ্র পরাক্ষয় মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি দেখিলেন, বাটীর পশ্চান্ডাগে যে লৌহময় সোপানশ্রেণী আছে, উহা বড় সাহেবের গৃহাভিমুখেই উঠিয়াছে। অমনি ঐ পথে সাহেবের গৃহসম্মুখে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষমাণ সকলের সহিত শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইলেন এবং যথাকালে সাহেবের অনুমতিপত্র লইয়া নীচে নামিলেন। বহিছারে ব্যক্তছলে চাপরাসীকে অনুমতিপত্র দেখাইলে দে সবিশ্বয়ে বলিল, "ক্যায়সে উপর গয়ে ?" বিশ্বয়োল্লসিত নরেন্দ্র মুখভঙ্গীসহকারে বলিলেন, "হাম জাতু জানতা।"

নরেন্দ্রদের পাড়ার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের একটি জিম্ন্তাস্টিকের আথড়া ছিল। নরেন্দ্র বয়স্তদের সহিত সেখানে ব্যায়াম

অভ্যাস করিতেন। একদিন ট্রাপিজের (দোলনার) দারুমর ফ্রেম থাড়া করিতে বালকর্গণ গলদ্বর্ম, অথচ প্রতিবারে বার্থমনোরও হইতেছে দেখিরা পথচারী এক বলবান ইংরেজ নাবিক ভাহাদের সাহায়ে অগ্রসর হইল। তাহার সহায়ভার ফ্রেম অনেকটা উথেব উঠিল; কিন্তু হঠাৎ ফ্রেমের একটি পদ নাবিকের কপালে সজ্যোরে লাগিরা ভাহাকে সংজ্ঞাশৃষ্ণ করিল এবং ক্ষত স্থান হইতে রুধিরস্রাব আরম্ভ হইল। অবস্থা দেখিরা বালকর্গণ পুলিসের ভয়ে যে যে দিকে পারিল পলাইল। প্রত্যুত্ত নরেন্দ্র নাবিকের শুক্রায় নিরত রহিলেন এবং নবগোপাল বাবু ও চিকিৎসকদের সাহায়ে ভাহাকে ট্রেনিং একাডেমি বিম্মালয়ে এক সপ্তাহ রাথিরা নিরামর করিলেন। অভঃপর পাথের বাবদ চাঁদ। সংগ্রহ করিরা নাবিকের হস্তে প্রদানপূর্বক ভাহাকে বিদার দিলেন।

বিষ্ঠালয়ের পাঠাভাদের সহিত স্বগৃহে মাতা ভুবনেশ্বরী ও পিতা বিশ্বনাথের নিকট নরেন্দ্রের নানাবিধ শিক্ষা চলিতেছিল। বিশ্বনাথের শিক্ষাপ্রণালীর একটা নিজস্ব ধারা ছিল। একদিন নরেন্দ্র মাতার সহিত বচসা করিতে করিতে হঠাৎ একটি কটু কথা বলিয়া ফেলিলেন। বিশ্বনাথ সাক্ষাৎ তিরস্কার না করিয়া নরেন্দ্রের গৃহদ্বারের উপরিভাগে কয়লা দ্বারা লিখিয়া রাখিলেন, "নরেন্দ্র বাবু তাঁহার মাতাকে অন্ত এই সকল কথা বলিয়াছেন"— উদ্দেশ্য, নরেন্দ্রের বয়শ্রগণ উহা পড়িবে এবং নরেন্দ্র তাহাতে লক্ষিত হইবেন। বন্ধু-বান্ধর ও আত্মীয়-য়জন লইয়া আমোদ-আল্লাদ করিতে বিশ্বনাথের বহু অর্থবায় হইত। অনেক দ্রসম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁহার গৃহে থাকিয়া অয়ধ্বংস করিতেন, এমন কি নেশাভাক্ষেরও পয়সা পাইতেন। জ্ঞানোন্মেষ হইলে নরেন্দ্র যথন ইহাতে আপত্তি জানাইলেন, তথন বিশ্বনাথ বলিলেন, "জ্ঞীবনটা কত ছংথের তা এখন কি বুঝবি? যথন বুঝতে পারবি তথন এ ছংথের

হাত থেকে ক্ষণিক নিস্তারলাভের জন্ম যারা নেশাভাজ করে তাদের পর্যন্ত দরার চক্ষে দেথবি।" পুত্রকে উপদেশ দিতে যাইরা পিতা কথন তাঁহার স্বাধীন চিস্তা বাাহত করিতেন না— স্থ্র ধরাইরা দিয়া ও বিবিধ বিষয়ে অমুসন্ধিৎসা জাগাইয়াই তিনি নিশ্চিম্ত থাকিতেন। স্থতরাং স্বাধীনচেতা বালক নরেন্দ্র যখন একদিন দ্বিধাশৃন্মভাবে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আর আমার জন্ম কি করেছেন?" তথন পিতা বিরক্তানা হইয়া বলিলেন, "যা, আরশিতে একবার নিজের চেহারাটা দেখগে, তা হলেই ব্রুবি।" আর একদিন তিনি পিতার নিকট জানিতে চাহিলেন, "সংসারে কিরূপ চলা উচিত?" উত্তর পাইলেন, "কথনও কোন বিষয়ে বিশ্বয়প্রকাশ করিস না।" এই অমূল্য উপদেশ বিশ্বের বহু রাজপ্রাসাদে ও ভিশারীর পর্বকৃটীরে বিবেকানন্দের মনকে সমভাবে প্রশাস্ত রাথিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মাতা ভ্বনেশ্বরীও অশেষভাবে সন্তানের সদ্গুণরাশিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। বিভালয়ে অথথা নিপীড়িত পুত্র মাতাকে তঃথের কথা জানাইলে তিনি সান্ধনা দিয়া বলিয়াছিলেন, "বাছা, যদি তোর ভ্লানা হয়ে থাকে তবে ওতে যায় আসে কি? ফল যাই হোক না কেন, যা সত্য বলে মনে করবি, তাই করে যাবি। অনেক সময় হয়তো এর জন্ম অন্তায় ও অপ্রীতিকর ফল দহ্য করতে হবে; কিছা তব্ সত্যকে ছাড়বি না।" দ্রদৃষ্টিসম্পন্না জ্ঞাননী এতাদৃশ বিবিধ ঘটনায় অবিচলিত থাকিয়া সাময়িক অবিচার, পরাজয় ও বিপর্যয়ের পশ্চাতে যে সত্যা, শিব, স্থানর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তৎপ্রতি সন্তানের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাধিতেন বলিয়াই মাতৃভক্ত বিবেকানন্দ একদা সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্ম আমি মার নিকট ঋণী।"

নরেন্দ্রে বয়স যখন চতুর্দশ বৎসর (১৮৭৭ খৃঃ) তথন ভাঁহার

পিতা বায়ুপরিবর্তনের জন্ত মধ্যপ্রদেশের অন্তর্বতী রায়পুরে ধান এবং কিছু দিন পরে পত্নী ও পুত্রগণকেও তথায় আহ্বান করেন। রায়পুর পর্যন্ত তথন রেলগাড়ি হয় নাই-এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের পথে নাগপুরে পৌছিয়া তথায় গোষানে আরোহণপূর্বক প্রায় এক পক্ষকাল পরে রাম্বপুরে উপস্থিত হইতে হইত। নিবিড় বনানীপরিবৃত ও বিহন্ধকাকলীপুরিত শৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে নরেক্র সহসা এমন এক স্থানে উপনীত হইলেন যেথানে অত্যুচ্চ শৈলশিথরদ্বয় যেন সপ্রেম আলিঙ্গনের জন্ম বিপরীত দিক হইতে পরস্পরের প্রতি অগ্রসর হইয়া বনপথকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। পর্বতগাত্রে নিবদ্ধৃদৃষ্টি নরেক্র দেখিলেন, এক-দিকের শৃঙ্গ হইতে ভূমি পর্যন্ত একটি ফাটলের মধ্যে মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তরের পরিশ্রমের নিদর্শনম্বরূপ এক স্থবিশালু মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে। অমনি মক্ষিকারাজ্যের আদি-মন্তের রহস্টিস্ভায় বিভোর নরেন্দ্রের মন এক অসীমের ভাবে তলাইয়া গিয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিল। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "কভক্ষণ যে এভাবে গোযানে পড়িয়া ছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল, তখন দেখিলাম উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূর আসিয়াছি। গোষানে একাকী ছিলাম বলিয়া এ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।"

নরেন্দ্র তথন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। রায়পুরে বিভালয় না থাকায় তিনি পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। ঐ শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিভাতে নিবদ্ধ ছিল না—পিতাপুত্রে বহু বিষয়ে আলোচনা, এমন কি খোর তর্কও হইত। এতদ্বাতীত বিশ্বনাথের বাসন্থানে সমাগত পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের সহিতও বিবিধ বিষয়ে চর্চাব্যপদেশে নরেন্দ্রের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইত। তুই বৎসর পরে বিশ্বনাথ যথন সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিলেন, নরেন্দ্র তথন দেহ ও মনে বেশ সবল স্থপরিপুষ্ট

ও আত্মপ্রতায়ণীল। এদিকে বিশ্ববিত্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষা সমাগত-প্রায়। অনেক যত্নে তিনি বিশেষ অনুমতি পাইয়া পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল পঠন-পাঠন না হওয়ায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, ইহা অনেকেই আশা করেন নাই; কিন্তু পরীক্ষায় ফল বাহির হইলে দেখা গেল য়ে, মেট্রোপলিটান বিত্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছেন। এই সাকলাের পুরস্কারস্বরূপে তিনি পিতার নিকট হইতে একটি স্থলয়

এই কয় বৎসর শুধ্ বিভাব্দিতেই নরেন্দ্রের উৎকর্ষলাভ হয় নাই, তাঁহার অপরাপর সদ্গুণও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই ফকণ্ঠ গায়ক ও গায়কা ছিলেন। নরেন্দ্রেরও ফ্রকণ্ঠাত্থিত তাললিয়-সমন্বিত সঙ্গীতে সকলে মুগ্ধ হইতেন। রায়পুরে অবস্থানকালে তিনি পিতার নিকট রন্ধনকৌশল শিথিয়াছিলেন। অধিকন্ধ শরীরচর্চা, নোকাপরিচালন, অসিয়্দ, অভিনয় ইত্যাদি বহুক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভা অভিবাক্ত হইয়াছিল। তেজস্বিতা ছিল তাঁহার অক্ততম জন্মগত গুণ। একবার অভিনয়মঞ্চে উঠিয়া আদালতের জনৈক পেয়াদা এক প্রবীণ অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিতে উত্তত হইলে নরেন্দ্র উত্তেজিতকণ্ঠে গর্জিয়া উঠিলেন, "ইেজ থেকে বেরিয়ে য়াও; য়তক্ষণ না পালা শেষ হয় ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকগে।" অমনি সাহস পাইয়া শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বেরিয়ে য়াও, বেরিয়ে য়াও।" এইরপে অভিনয় সেরাত্রে অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

প্রবেশিকা-পরীক্ষার সাফল্যলাভের পর নরেন্দ্র প্রেসিডেম্বি কলেঞ্জে ভর্তি হইলেন, কিন্তু এক বৎসর পরেই জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইন্ষ্টিউশনে চলিয়া গেলেন। কলেজে তিনি রচনা, অলঙ্কারশাস্ত্র, স্থায় ও দর্শন অতি

পিতা বায়ুপরিবর্তনের জন্ম মধ্যপ্রদেশের অন্তর্বর্তী রাম্বপুরে যান এবং কিছু দিন পরে পত্নী ও পুত্রগণকেও তথায় আহ্বান করেন। রাম্বপুর পর্যন্ত তথন রেলগাড়ি হয় নাই-এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের পথে নাগপুরে পৌছিয়া তথায় গোষানে আরোহণপূর্বক প্রায় এক পক্ষকাল পরে রাম্বপুরে উপস্থিত হইতে হইত। নিবিড় বনানীপরিবৃত ও বিহঙ্গকাকগীপুরিত শৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে নরেক্র সহসা এমন এক স্থানে উপনীত হইলেন যেথানে অত্যুক্ত শৈলশিথরদ্বয় যেন সপ্রেম আলিঙ্গনের ব্দক্ত বিপরীত দিক হইতে পরস্পরের প্রতি অগ্রদর হইয়া বনপথকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। পর্বতগাত্রে নিবদ্ধৃষ্টি নরেক্র দেখিলেন, এক-দিকের শৃঙ্গ হইতে ভূমি পর্যস্ত একটি ফাটলের মধ্যে মক্ষিকাকুলের যুগ্যুগান্তরের পরিশ্রমের নিদর্শনম্বরূপ এক স্থবিশালু মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে। অমনি মক্ষিকারাজ্যের আদি-অন্তের রহস্টবিস্তায় বিভোর নরেক্রের মন এক অসীমের ভাবে তলাইয়া গিয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিল। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "কতক্ষণ যে এভাবে গোযানে পড়িয়া ছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। যথন পুনরায় চেতনা হইল, তথন দেখিলাম উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূব আসিয়াছি। গোষানে একাকী ছিলাম বলিয়া এ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।"

নরেন্দ্র তথন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। রায়পুরে বিভালয় না থাকায় তিনি পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। ঐ শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিভাতে নিবদ্ধ ছিল না—পিতাপুত্রে বহু বিষয়ে আলোচনা, এমন কি বোর তর্কও হইত। এতদ্বাতীত বিশ্বনাথের বাসন্থানে সমাগত পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের সহিতও বিবিধ বিষয়ে চর্চাব্যপদেশে নরেন্দ্রের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইত। তুই বৎসর পরে বিশ্বনাথ যথন সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিলেন, নরেন্দ্র তথন দেহ ও মনে বেশ সবল স্থপরিপুষ্ট

ও আত্মপ্রতায়শীল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীকা সমাগত-প্রায়। অনেক যত্ত্বে তিনি বিশেষ অনুমতি পাইয়া পরীকার জন্ম প্রস্তুত্ত হইতে লাগিলেন। ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল পঠন-পাঠন না হওয়ায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, ইহা অনেকেই আশা করেন নাই; কিন্তু পরীক্ষায় ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে, মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছেন। এই সাফল্যের প্রস্কারস্বরূপে তিনি পিতার নিকট হইতে একটি স্থন্দর পকেট্রড্ পাইলেন।

এই কয় বৎসর শুধু বিভাব্দিতেই নরেন্দ্রের উৎকর্ষলাভ হয় নাই, তাঁহার অপরাপর সদ্গুণও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই স্থকণ্ঠ গায়ক ও গায়কা ছিলেন। নরেন্দ্রেরও স্থকগোঁখিত তালিলয়-সমন্বিত সকলে মুগ্ধ হইতেন। রায়পুরে অবস্থানকালে তিনি পিতার নিকট রন্ধনকোশল শিথিয়াছিলেন। অধিকদ্ধ শরীরচর্চা, নোকাপরিচালন, অসিয়্দ্র, অভিনয় ইত্যাদি বহুক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তেজস্বিতা ছিল তাঁহার অন্ততম জন্মগত গুণ। একবার অভিনয়মঞ্চে উঠিয়া আদালতের জনৈক পেয়াদা এক প্রবীণ অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিতে উত্তত হইলে নরেন্দ্র উত্তেজিতকণ্ঠে গর্জিয়া উঠিলেন, "ইেজ থেকে বেরিয়ে য়াও; য়তক্ষণ না পালা শেষ হয় ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকগে।" অমনি সাহস পাইয়া শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে য়াও।" এইরপে অভিনয় সেরাত্রে অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

প্রবেশিকা-পরীক্ষায় সাফল্যলাভের পর নরেন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেঞ্জে ভতি হইলেন, কিন্তু এক বৎসর পরেই জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইন্ষ্টিউলনে চলিয়া গেলেন। কলেজে তিনি রচনা, অলঙ্কারশাস্ত্র, ক্যায় ও দর্শন অতি

মনোযোগদহকারে অধারন করিতেন। বিশেষতঃ ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার সমধিক বুৎপত্তিলাভ হইল। একদা পারিতোষিক-বিতরণ-সভার সঙ্গে জনৈক শিক্ষকের বিদারসভাও অরুষ্ঠিত হয়। স্থনামধক্ষ বাগ্মী প্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার এই যুক্ত অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। এই সভার সহপাঠীদের অন্থরোধে নরেন্দ্র অধ্বণ্টাকাল ইংরেজীতে এমন একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন যে, সভাপতি মহাশর তাঁহার ভ্রমী প্রশংসা করেন। হই বৎসর পরে তিনি এফ-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁহার জীবনে এক আমূল পরিবর্তনের বীঞ্চ উপ্ত হইল।

কলেজ-জীবনের প্রথমে পাশ্চাত্তা মনীধীদের চিম্ভাধারার সহিত পরিচয়ের ফলে তিনি স্বধর্মে ও ঈশ্বরবিশ্বাদে আহা হারাইয়া অজ্ঞেয়বাদ ও নান্তিকতার দিকে বুঁকিতেছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রের মন বস্তুতঃ সেরূপ উপাদানে গঠিত ছিল না। বিশেষতঃ এসময়ে ধর্মের বাহ্যাড়ম্বরে আহা না থাকিলেও কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় চমৎক্বত কলিকাতার সমাজ উহার মূল তথাগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন। সমসাময়িক অপর বহু শিক্ষিত যুবকের ক্যায় নরেন্দ্রও অবিলয়ে কেশবের গণ্ডিমধ্যে আসিয়া পড়িলেন এবং খন খন উপাসনাদিতে যোগদান ও ব্রাহ্ম নেতাদের নিকট যাতায়াতের ফলে ব্রাহ্মসমাজের তালিকায় নাম রেজিষ্টি করাইয়া আহুষ্ঠানিকভাবে সমাজভুক্ত হইলেন। এমন কি, ব্রাহ্মদের অনুকরণে তিনি পরিচিতদের মধ্যে কঙ্কালসার হিন্দুধর্মের নিন্দা, জাতিভেদের সমালোচনা এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীসাধীনতার প্রয়োজন সম্বন্ধেও সোৎসাহে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এরূপ বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান ও সমাঞ্চ-সংস্কারের আন্দোলনে প্রাণের কুধা মিটিল না। তিনি জানিতেন, ধর্মের মূল উন্দেশ্য হইতেছে ঈশ্বরণাভ। ব্রাহ্মসমাজে বহু চরিত্রবান ব্যক্তির

সারিধালান্ডে তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন বটে এবং সমাজ্ব্যন্দিরে ধর্মসঙ্গীতে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া ক্ষণিক উচ্চান্তভূতির আভাসও পাইলেন
বটে, কিন্তু ঈশ্বরদর্শনের পথ তথনও অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। অবশেষে
আকুল মনের আবেগ আর সহু করিতে না পারিয়া একদিন মহর্ষি
দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তথন গঙ্গাবক্ষে
ভাসমান নোকার অবস্থানপূর্বক ধ্যানধারণায় সময় কাটাইতেন। ক্ষিপ্তপ্রায় নরেক্র ক্রতবেগে নৌকামধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাসনারত মহর্ষিকে
প্রেশ্ন করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন?" ব্যগ্র
কঠের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ধ্যানোখিত মহর্ষি নীরবে প্রশ্নকর্তার দিকে
চাহিয়া রহিলেন। একবার, তুইবার, তিনবার সেই তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাবাশে
জর্জরিত হইয়া অবশেষে জিজ্ঞাম্বর চক্ষে স্বীয় নয়ন সংস্থাপনপূর্বক মহর্ষি
বলিলেন, "তোমার চক্ষ্বয় ঠিক যোগীদের চক্ষ্র স্থায়।" সেই নির্থক
প্রশংসায় লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া নরেক্র অতৃপ্রস্কারে গৃহে ফিরিলেন।

শান্ত্র বলেন, শিষ্যের মন প্রস্তুত হইলে ভগবৎরূপার গুরুলাড়ে বিলম্ব হয় না। সিম্লিয়া পল্লীর স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক দিন স্থীয় ভবনে শ্রীরামরুষ্ণ ও ভক্তবৃন্দকে সাদরে আমন্ত্রনপূর্বক এক ক্ষুদ্র উৎসবের অন্তর্গান করেন। উহাতে স্থক্ষ্ঠ সন্দীতজ্ঞের প্রয়োজন হওয়ায় স্থরেন্দ্রনাথ পূর্বপরিচিত নরেন্দ্রকে তথায় লইয়া আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়কের এই প্রথম মিলন এইরূপেই সংঘটিত হইয়াছিল। "নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দেখিবানাত্র ঠাকুর যে তাঁহার প্রতি বিশেষ আরুষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ প্রথমে স্থরেন্দ্রনাথকে এবং পরে রামচন্দ্রকে নিকটে আহ্বানপূর্বক স্থগায়ক যুবকের পরিচয় যতদ্র সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং একদিন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার জন্ত অন্তরোধ

করেন। আবার ভজন সাঙ্গ হইলে শ্বয়ং যুবকের নিকট আগমনপূর্বক তাঁহার অঙ্গলক্ষণসকল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার সহিত তুই-একটি কথা বলিয়া অবিলম্বে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্ম তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।"

উক্ত ঘটনার করেক সপ্তাহ পরেই নরেক্রের এফ-এ পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে শহরের এক সম্রান্ত ব্যক্তি কন্সাদানের আগ্রহ জানাইলেন এবং পাত্রী শ্রামবর্ণা ছিল বলিয়া দশসহত্র মৃদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ ও আত্মীয়স্বজ্বনের অশেষ চেষ্টা সন্ত্বেও নরেক্রের সম্মতি পাওয়া গেল না। শ্রীরামক্রম্বভক্ত রামচক্র দত্ত নরেক্রের পিতৃ-গৃহেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ধর্মভাবের প্রেরণায় নরেক্র এই প্রকার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন ব্রিয়া তিনি একদিন তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, "যদি ধর্মলাভ করিতেই তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, দক্ষিণেশরে ঠাকুরের নিকট চল।" তদমুসারে গুই-এক জন বয়শ্র সমিতিবাাহারে ১৮৮১ খ্রীষ্টান্ধের পৌষ মাসে একদিন তিনি রামচক্র ও প্ররেক্রের সহিত প্ররেক্রের গাড়িতে দক্ষিণেশরে চলিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের এই প্রথম আগমনের কথা ঠাকুর এইরপ বর্ণনা করিয়াছিলেন: "পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ্ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভ্যার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন পদার্থে ইতরসাধারণের মত একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আলাদা। এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল, তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে

১। 'मोमाध्यमक---मिवासाव,' ११-१७ शृः

হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সম্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব !" মেজেতে মাহুর পাতা ছিল; মরেন্দ্র উহাতে বসিলেন এবং জ্রীরামক্বঞ্চারা আদিট হইয়া গাহিলেন, "মন, চল নিজ নিকেতনে, मःमात-विर्माण विर्मिशत (वर्ष खम क्न व्यक्तांत्र ?" हेलामि। नरत्रक्त ষোল-আনা মন দিয়াই গাহিলেন এবং ঠাকুরও ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। গানের পরেই ঠাকুর সহসা গাত্যোত্থানপূর্বক নরেন্দ্রের হস্তধারণ করিলেন ও তাঁহাকে লইয়া স্বগৃহের উত্তরের বারান্দায় উপস্থিত হুইলেন। উত্তরের শীতল বাতাস নিবারণের জন্ম সেখানে শুক্তগুলির অবকাশস্থল ঝাঁপ দিয়া আবৃত ছিল। সেথানে যাইয়াই গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আর নরেন্দ্রের হস্ত নিজ হস্তে লইয়া দরদ্রিত ধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে পূর্বপরিচিতের ক্যায় বলিতে লাগিলেন, "এত দিন পরে আসিতে হয় ? আমি তোমার জন্ম কিরপে অপেকা করিয়া আছি তাহা একবার ভাবিতে নাই ?" ইত্যাদি কথা বলেন, আর রোদন করেন। পরক্ষণেই আবার করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জানি আমি, প্রভূ, তুমি দেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের তুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ।" এতাদৃশ অদ্তুত আচরণে নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এতো একেবারে উন্মাদ! না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে?" এদিকে ঠাকুর পরক্ষণেই নরেন্রকে তথায় থাকিতে বলিয়া গৃহ হইতে মাথন, মিছরি ও সন্দেশ আনিয়া স্বহন্তে তাঁহাকে খাওয়াইলেন। নরেন্দ্র যতই বলেন যে সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া থাইবেন, ঠাকুর ততই "উহারা থাইবে, এখন তুমি থাও" বলিয়া সবগুলি থাওয়াইয়া নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, "বল, তুমি শীঘ্ৰ একদিন এখানে আমার নিকট একাকী

আদিবে ?" আৰু বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম 'আদিব' বিশিরা নরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট নরেন্দ্র লক্ষ্য করিলেন যে, পূর্বমূহুর্তের পাগল ঠাকুর উচ্চ ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন এবং তাাগবৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন—আলোচনামধ্যে কোন অসংলগ্ধ ভাব নাই, আচরণেও উন্মাদের আভাসমাত্র নাই। উভয় অবস্থার সম্পূর্ণ সামঞ্জন্মবিধানে অপারগ নরেন্দ্র স্থির করিলেন যে, ইনি অর্ধেন্মাদ; কিন্তু উন্মাদ হইলেও তাঁহার ত্যাগ ও পবিত্রতা অতুলনীয় এবং এইজন্ম তিনি মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মানের অধিকারী। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে নরেন্দ্র চলিয়া গেলে ঠাকুরের হৃদয় অংনিশ পুনমিলন-মাকাজ্ঞার এইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, অনেক সময় বোধ হইত বুকের ভিতরটায় কে যেন গামছা নিংড়াইবার মত জোরে মোচড় দিতেছে। আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া ঝাউতলার দিকে যাইয়া "ওরে, তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না" বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেন। পরে অপর কোন কোনও বালক-ভক্তের জন্তও তাঁহার আর্তি প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজে বলিয়াছেন, "নরেন্দ্রের জন্ত য়েমন হইয়াছিল, তাহার তুলনায় সে কিছু নয় বলিলে চলে।"

সন্দেহদোলায়িত-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগত নরেন্দ্রের জীবনধারা পূর্বেরই স্থায়
প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু দক্ষিণেশরের সেই অবোধ্য অথচ মধ্র শ্বতি
এবং স্বীয় সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে অবিরাম তথায় যাইতে প্ররোচিত করিতেছিল।
অবশেষে নরেন্দ্র একদিন পদব্রজ্ঞে সেখানে চলিলেন; তথন দক্ষিণেশরে
ঠাকুর স্বগৃহে একাকী ছোট তক্তাপোশখানিতে বসিয়াছিলেন। তিনি
নরেন্দ্রকে দেখিয়া সাহলাদে নিকটে ডাকিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন এবং
আবিষ্টের স্থায় অম্পষ্টভাবে কি যেন বলিতে বলিতে ক্রমে নরেন্দ্রের দিকে

সরিয়া আসিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন, আব্দ্র আবার পাগলের না জানি কি অভিনয় হইবে ! ভাবিতে না ভাবিতে শ্রীরামক্রফ স্বীয় দক্ষিণ-চরণে নরেন্দ্রের অঙ্গম্পর্শ করিলেন, অমনি মুহুর্তমধ্যে নরেন্দ্র দেখিলেন, সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া ষাইতেছে—নিখিল বিশের সহিত নরেন্দ্রের আমিত্ব যেন কোন্ এক মহাশূন্তের দিকে ধাবিত হইতেছে ! তবে কি মরণ সম্মুখে? নরেন্দ্র আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো, তুমি আমায় এ কি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন !" শুনিয়া অদ্ভুত ঠাকুর উচ্চৈ:স্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং হস্তদারা নরেন্দ্রের বক্ষঃম্পর্শপূর্বক বলিলেন, "তবে এখন থাক্, একবারে কাজ নেই-কালে হবে।" আশ্চর্ষের বিষয়, নরেক্র অমনি দেখিলেন, সমস্ত পূর্ববৎ অবস্থিত আছে। ইহা কি মোহিনী-বিভা? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না; কারণ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, পুরুষকারের প্রতিমৃতি নরেন্দ্রের মন এই তুর্বল মানবের নিকট চকিতে পরাস্ত হইবে—ইহা যুক্তিসহ নহে। তিনি তো বরং ইঁহাকে অধে নিমাদ জানিয়া ইঁহার বশুতাস্বীকারে সম্পূর্ণ অসম্মত ছিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, চিন্তার অতীত কত ব্যাপার আছে—ইহাও তাহারই একটা হইবে। আবার ইহাও বুঝিলেন যে, যিনি ইচ্ছামাত্র এইরূপ একটি শক্তিশালী মনকে কাদার তালের মত ভান্ধিতে গড়িতে পারেন, তাঁহাকে পাগলও বলা চলে না। ঠাকুর কিন্তু তারপর সহজ ভাবেই আলাপ-আলোচনা ও রঙ্গ-পরিহাস করিতে লাগিলেন। থাওয়াইয়া, আদর করিয়া যেন তাঁহার আশ মিটিতেছে না ! অপিচ বিদায়কালে ধরিয়া বসিলেন, "আবার শীঘ্র আসিবে বল ?" নরেক্ত তদমুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই বাড়ি ফিরিলেন।

নরেন্দ্র শীঘ্রই পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। সেদিন জ্বনতা নাই। ঠাকুর তাঁহাকে পার্শ্ববর্তী যতুশাল মল্লিকের উত্থানবাটীতে বেড়াইতে লইয়া

গেলেন। উন্থান ও গঙ্গাতীরে কিয়ৎকাল ভ্রমণানন্তর বৈঠকথানার আসিয়া উপবিষ্ট হইলে নরেন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, পূর্বদিনেরই স্থায় ঠাকুরের ভাবান্তর **१इंटिड्ड। न**रतक्त मठर्क शांकिल्ड शृवंदिनतहरे ग्रांब महमा निकाउँ আসিয়া তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। অমনি নরেক্র সম্পূর্ণ বাহ্যসংজ্ঞা হারাইলেন; যথন জ্ঞান ফিরিল তথন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া মৃত্মধুর করিতেছেন। বাহুসংজ্ঞাশৃত নরেক্রকে ঠাকুর দেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নরেন্দ্র কে—কোথা হইতে আসিয়াছেন—কেন আসিয়াছেন—কতদিন ধরাধামে থাকিবেন ইত্যাদি। নরেক্রও তদবস্থায় নিজ অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া এসকল প্রশ্নের যথায়থ উত্তর দিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে ঠাকুর নিশ্চিস্ত रुरेलन य, नर्दिखद मन्नद्भ योश किছू দেथियाছिलन वा ভावियाहिलन, সবই সতা। তিনি জানিলেন যে, যেরূপ গুণ বা শক্তির হুই একটির মাত্র অধিকারী হইতে পারিলে মানব জনসমাজে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করে কিংবা স্বমত-প্রতিষ্ঠার জন্ম সজ্য গঠন করে, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে তাদৃশ অষ্টাদশটি বিভ্যমান আছে; পরস্ক নরেন্দ্র ঈশ্বর, জগৎ ও মানবজীবনের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে চরম তথ্যের সন্ধানলাভপূর্বক ঐ শক্তি যথায়থ প্রয়োগ ক্রিতে না পারিলে হিতে বিপরীত হইবে। অতএব নরেক্র যাহাতে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও ঠাকুরের মহান্ ভাব যথায়থ গ্রহণপূর্বক নিজের জীবনের গতি উহারই সাফল্যের জন্ম নিয়মিত করেন, শ্রীরামক্বঞ্চ অত:পর ख्थि विषय पृष्टि निवक त्रांथिलन। नरत्र<u>क</u> उपिथलन, देवववल বলীয়ান্ এই আধ্যাত্মিকশক্তিদম্পন্ন মহাপুরুষ অবলীলাক্রমে তাঁহার কার ব্যক্তির মনকে উচ্চপথে পরিচালিত করিতে পারেন—ইঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা নিষ্ফল এবং ইহার ক্নপা অতি ভাগ্যের কথা। তাঁহার পাশ্চা**ন্ত্য**-শিক্ষাদৃপ্ত ও ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীন চিস্তায় অভ্যন্ত মন আজ বাধ্য হইয়াই

#### প্ৰামী বিবেকানন্দ

মানিয়া লইল যে, বিরল হইলেও এইরপ মহামানব বস্তুত:ই আছেন, যিনি সভ্যের প্রত্যক্ষ সন্ধান দিতে পারেন। স্ক্তরাং ইহার চরণে আত্মসমর্পণ করাই বিধেয়। কিন্তু তিনি এই বিষয়েও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন যে, বশুতা স্বীকার করিলেও নির্বিচারে কিছুই গ্রহণ করিবেন না। পরীকার ফলে যাহা সত্য মনে হইবে তাহাই মাত্র লইবেন, অপর সমস্ত হয় বর্জন করিবেন কিংবা তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরকাল নরেন্দ্র শ্রীরামক্লফের সান্ধিধালাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। যুগাবভারের অদ্ভুত প্রেমে আরুষ্ট হইয়া তিনি প্রায় প্রতিসপ্তাহেই এক বা হুই দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন বা তথার অবস্থান করিতেন। ঠাকুরও নরেক্রকে দেখিলে আনন্দবিহ্বল কিংবা দীর্ঘকাল না দেখিতে পাইলে বিরহব্যাকুল হইতেন। অনেক সময় সেই বিরহ সহ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ম কলিকাতায় ঘাইতেন। ভক্তদের নিকট নরেন্দ্রের প্রশংসায় তিনি সহস্রমুথ হইয়া উঠিতেন, যুবক-ভক্তদিগকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিতেন এবং সর্ববিষয়ে তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস রাথিতেন। নরেন্দ্রের তদানীস্তন তেজ্ঞস্বিতা ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার অনেক সমালোচকের চক্ষে উচ্চুঙ্খলতারই রূপান্তর বলিয়া মনে হইলেও গভীর-অন্তর্গ ষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর জানিতেন যে, এই পুরুষপ্রবরের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার যুগধর্ম প্রচারের সৌধ উত্থিত হইবে। নরেক্রের সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণার আভাস নিম্নোক্ত কথাবার্তা হইতে কিঞ্চিৎ পাওয়া যাইবে। একদা নরেন্দ্রেরই সমুথে ঠাকুর বলিলেন, "দেখিলাম, কেশব যেমন একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিগুমান। আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিধার ক্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জল রহিয়াছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হইয়া

মারামোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দ্র করিয়াছে।" নরেন্দ্র অবশ্র সে উচ্চুসিত প্রশংসার একটুও অহংকত না হইয়া বরং ক্ষোভ ও লজ্জার প্রতিবাদ জানাইলেন, "মহাশয়, করেন কি? লোকে আপনার এরূপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। কোথার জ্ঞান্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয়, আর কোথার আমার ক্রায় একটা নগণা ক্লের ছোঁড়া!" ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রের প্রতি সম্ভন্ত হইয়া মৃত্হাস্থে উত্তর দিলেন, "কি করব রে! তুই কি ভাবিস্, আমি ঐরূপ বলিয়াছি? মা (শ্রীশ্রীজগদেয়) আমাকে ঐরূপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি; মা তো আমাকে সত্য ভিন্ন মিধ্যা কথন দেখান নাই—তাই বলিয়াছি।"

নরেন্দ্রও ঠাকুরের প্রেমে সতাই আবদ্ধ হইয়াছিলেন; তাই যথন ব্রাশ্ম-সমাজাদিতে ঘুরিয়া এমন কাহাকেও পাইলেন না, যিনি বলিতে পারেন তাঁহার ঈশ্ব-সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তথন যদিও স্বতঃই ইচ্ছা হইতেছিল যে, শ্রীরামক্বন্ধকেও অমুরূপ প্রশ্ন করিবেন, তথাপি আবার ভয় হইতেছিল— "ইনিও যদি ঐরপ দোজা উত্তর না দিয়া প্রশ্ন এড়াইয়া যান তাহা হইলে তো আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না।" যাহা হউক, মনের অস্বস্তি দীর্ঘকাল মনেই চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া তিনি একদিন সাহসভরে ঠাকুরকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "মহাশহ, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন?" তৎক্ষণাৎ দিধাহীন স্থম্পষ্ট উত্তর আসিল, "হাঁ গো, এই যেমন তোমায় দেখছি।" ইহা বলিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি নরেন্দ্রকে জ্ঞানাইলেন যে, তাঁহাকেও দেখাইয়া দিতে পারেন। নরেন্দ্র অন্ধকারে পথ পাইলেন, যদিও তাঁহার যুক্তিপ্রবণ মন তথনও সর্ববিষয়ে ঠাকুরের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল না। তাই ঠাকুর যথন স্বীয় অন্তভৃতি বা নরেক্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোপনীয় তথা-উদ্বাটনাস্তে বিশ্বাসোৎপাদনজ্ঞ বলিতেন, "মা দেখাইয়াছেন ও বলাইয়াছেন," ম্পাষ্টবাদী, নির্ভীক নরেন্দ্র

তথন বিচারের পথ অবলম্বনপূর্বক বলিতেন, "মা দেশইয়া থাকেন, অথবা আপনার মাথার শেয়ালে ঐসকল উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে ?" এই কথা বলিয়া পাশ্চান্তা মনস্তত্ত্বের মতাবলম্বনে ব্ঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, চক্ষ্রাদি ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত করে এবং ঐরপ দর্শনাদি মনের বাসনামূলারেই হইয়া থাকে। কথন কথন নরেত্রের এই রকম কথা ঠাকুরকে ভাবাইয়া তুলিত—"তাইতাে, কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র তাে মিথাা বলিবার লােক নহে!" এইরপ ভাবনায় পড়িয়া মীমাংসার জন্ম অবশেষে শ্রীশ্রীজ্বগদম্বার শরণাপয় হইলে মা বলিয়া দিলেন, "ওর (নরেন্দ্রের) কথা শুনিস কেন ? ও ছেলেমানুষ! কিছুদিন পরে ও সব কথা সত্য বলে মানবে।" মাতৃবাক্যে একান্ত নির্ভরশীল ঠাকুর ঐ আখাসবাণীতেই নিশ্বিস্ত ১ইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের কলেজের পাঠাভ্যাসও
চলিতেছিল। অভ্যুত শৃতিশক্তি লইয়া তিনি জন্মিরাছিলেন; স্বতরাং কলেজের
পাঠাভ্যাসের জন্ম অর সময়ই প্রযোজন হইত—অতিরিক্ত সময় বন্ধ্বান্ধবের
সহিত আমোদ-আফ্লাদে বা বিবিধ-বিষয়-শিক্ষায় বায়িত হইত। প্রবেশিকাপরীক্ষা দিবার বৎসরের প্রারম্ভ হইতে (১৮৭৯) তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসসমূহ আগ্রহসহকারে পড়িয়াছিলেন। এফ-এ অধ্যয়নকালে স্থায়শাস্থের বহু
গ্রহ একে একে আয়ন্ত করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষার পূর্বে ইংলণ্ড ও
ইউরোপের বর্তমান ও প্রাচীন ইতিহাস এবং পাশ্চান্তা দর্শনিশাস্ত্রসমূহের
সহিত স্পরিচিত হইয়াছিলেন। এইরূপ চর্চার ফতে পাঠের
শক্তি অন্তৃত বিকশিত হইয়াছিলেন। এইরূপ চর্চার ফতে পড়িতে হইত
না—প্রত্যেক অন্তচ্ছেদের প্রথম ও শেষ পঙ্কিতে মনঃসংযোগ করিয়াই
তিনি গ্রন্থকারের বক্তব্য বৃঝিয়া লইতেন। এমন কি, ক্রমে প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম
ও শেষ চরণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই যথেই হইত, কিংবা একসঙ্গে তিন-চারি

পূর্চাও উল্টাইয়া যাইতে পারিতেন। নরেন্দ্র পাঠাভ্যাসকালে সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জনপূর্বক ব্রহ্মচারীর আদর্শে চলিতেন। বন্ধশ্র কাহাকেও শৌথিন দেখিলে মুথের উপর হ'কথা শুনাইয়া দিতেন; বিশেষতঃ চলাফেরার নারীঞ্জনোচিত হাবভাবের আভাসমাত্র থাকিলে দেই পুরুষদিংছের ধৈর্ঘচ্যতি হইত। এই সময়ে তাঁহার আবার নির্জনবাদও আরম্ভ হয়। বি-এ পরীক্ষার পূর্বে বাটীর বালকবালিকা ও লোকজনের কলরবে পাঠের অস্ত্রবিধা হয় দেখিয়া তিনি মাতামহীর আলয়ের বহিবাটীর একটি ক্ষুদ্র থিতলের গৃহে আশ্রয় লইলেন; অন্দর্মহলের সঙ্গে উহার কোন সংশ্রব ছিল না। দৈনিক পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি উহা হইতে নিজ্ঞান্ত रुटेल्न ना । वाहित रुटेल्ड नि<sup>\*</sup> ज़ि वाहिता छेलात छेठिल त्नथा या**हेल**, একথানি অপ্রশস্ত কক্ষ-প্রস্তে চারি হাত ও দৈর্ঘো প্রায় দিগুণ-আসবাবের মধ্যে একটি ক্যান্বিদের খাট, তাহার উপর মরলা কুন্ত বালিশ, মেজের উপর ছিন্ন মাত্র এবং এক কোণে একটি তানপুরা, সেতার ও বায়া। এই ঘরটিকে তিনি 'টক্ব' আথা দিয়াছিলেন। আত্মীয়বর্গ হইতে এইরূপে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও বন্ধুবৎসল নরেন্দ্রের এই পাঠাগারও প্রায়শ: বন্ধুদের সহিত বিবিধ আলোচনা ও সঙ্গীতাদিতে মুখর হইয়া উঠিত। অপরের প্রাণে ব্যথা দিতে অসমর্থ নরেন্দ্র তাই অনেক সময় একান্তে অধ্যয়নোন্দেশে টক্ষের সংলগ্ন এবং তদপেক্ষাও স্বল্লায়তন চোরকুঠরীতে হামাগুড়ি দিয়া আশ্রয়গ্রহণানস্তর দীর্ঘকাল অপরের অলক্ষ্যে পাঠে মগ্ন থাকিতেন। নরেক্রের গৃহে প্রচুর অর্থ এবং তাঁহার অধীনে বহু দাসদাসী থাকিলেও এইরূপ অনাড়ম্বর দীন আবেষ্টনের মধ্যে এবং দরিদ্র সহপাঠীদের সাহচর্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। ইহারই মধ্যে আবার রাত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানে তাঁহার অনেকক্ষণ কাটিত। নরেক্রের চরিত্রে একাধারে এই সব বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ দেখিয়া লোকে অবাক হইত। ইহারই মধ্যে আবার কলেঞ্জেও স্থনাম

হইয়াছিল—দর্শনের অধ্যাপক হেষ্টি সাহেব তাই বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র প্রকৃতই একজন প্রতিভাবান্ বালক।"

বি-এ পাশের পর নরেন্দ্র বি-এল্ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বি-এ পরীক্ষার স্বল্পকাল পরেই ( ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ) তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। পিতার আয় ছিল যেমন প্রচুর, বায়ও ছিল তেমনি অপরিমিত। মুক্তহন্ত বিশ্বনাথ পরিবারের অস্ত কিছুই রাথিয়া যান নাই। বিপদ দেখিয়া নরেন্দ্রের পিতৃগৃহে প্রতিপালিত বন্ধুবান্ধব সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিরুদ্ধভাবাপর অপর আত্মীয়-স্বজন এই স্থযোগে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন। ভবিষ্যতে যিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবা প্রবর্তনপূর্বক জগদ্বরেণ্য হইবেন, আজ তাঁহাকে দারিদ্রোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা **मि**रात अग्रहे ताथ इम्र এই আस्त्राञ्चन ! किन्छ मि भिका तफ़ निमात्रन, तफ़ মর্মন্তদ! থাঁহার সংসারে মাসিক সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত এবং থাঁহার কুপালাভের জন্ম বহু ব্যক্তি লালায়িত থাকিত, সেই নরেন্দ্র আৰু পদত্রৰে কলেজে যাইতেছেন—সে পদ নগ্ন, পরিধানে অতি স্থল বস্ত্র, উদর অন্নহীন ! দারিদ্রা যাহাদের জন্মসাথী, তাহারা দারিদ্রোর ঠিক পরিচয় পায় না; কিন্ত অকারণে অকম্মাৎ সচ্চলতা হইতে বঞ্চিত যাহাকে অনাহারে দিনাতিপাত করিতে হয় এবং মাতা, ভ্রাতা, ভ্রগিনীর শুষ্ক বদন নিরীক্ষণ করিয়াও অশ্রেষপূর্বক মুথ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয়, সে জানে 'দারিদ্রাদোষো গুণরাশিনাশী,' এই কথা কত সত্য। বাটীতে অভাব জানিয়া নরেন্দ্র 'নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেন এবং অনেক দিন অনাহারেই কাটাইতেন। সময় বুঝিয়া মহামায়াও মোহজাল বিস্তার করিলেন। এক সঙ্গতিসম্পন্না রমণী প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, নরেন্দ্র তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণপূর্বক ত্রুংখের অবসান ঘটাইতে পারেন। বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা-অবলম্বনে তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

পরস্ক গৃহের এই অর্থাভাবে মাতা ভুবনেশ্বরী পর্যস্ত বিশেষ বিচলিতা হইলেন। এক প্রভাতে নরেন্দ্র শীভগবানের নামোচ্চারণপূর্বক শ্যাভাগ করিতেছেন শুনিয়া মাতা বলিলেন, "চুপ কর্, ছোঁড়া। ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান্, ভগবান্ ! ভগবান্ তো সব কল্লেন !" মাতার সেই তীব্র মনোবেদনার আঘাতে পুত্রের হৃদয়ও এই সমগ্রার প্রতি আরুষ্ট হইল এবং ঈশ্বরের প্রতি দারুণ অভিমানে পূর্ণ হইল। অতএব গোপনে কার্য করিতে অপারগ নরেন্দ্র যুক্তি-তর্ক-সহায়ে মনের ভাব বন্ধুদের নিকট খুলিয়া বলিতে লাগিলেন। মূথে মুখে প্রচারিত এই সকল কথা বিক্বত হইয়া রব উঠিল—নরেন্দ্র নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন, হয়তো বা কুদঙ্গে পড়িয়াছেন। কলিকাতাস্থ ভক্তরাও ইহা শুনিলেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ দেখা করিতে আসিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা রটিরাছে তাহার সমস্তটা না হইলেও অনেকটা বিশ্বাসযোগা। ইঁহারা তাঁহাকে এতটা হীন ভাবিতে পারেন জ্বানিয়া অভিমানে স্ফীত নরেন্দ্র পাশ্চাত্তা দর্শনাবলম্বনে বলিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বরের অক্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, দণ্ডভয়ে ভগবানে বিশ্বাস করা তুর্বলতা মাত্র। ফলে নরেন্দ্রের অধঃপতন স্থুম্পষ্ট, এই দৃঢ়তর প্রত্যয় লইয়া ভক্তগণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন—ইহা বুঝিয়া নরেন্দ্র আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এই সব কথা ঠাকুরের কর্ণে পৌছিল; কিন্ধু জগদম্বার অভ্রান্ত নির্দেশে পরিচালিত তিনি একান্ত বিশ্বাসভরে বলিলেন, "চুপ কর্, শালারা ! মা বলিয়াছেন, সে কথনও এরপ হইতে পারে না। আর কথনও ঐরপ কথা বলিলে তোদের মুথ দেখিতে পারিব না।"

নরেন্দ্র অন্নসংস্থানের জন্ম কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন। একদিন অবসন্ধদেহে এবং ততােধিক অবসন্ধদনে গৃহে ফিরিতেছেন আর ভাবিতেছেন, শিবের সংসারে এই অশিবের তাওবলীলা কেন? ঈশ্বরের

স্থান্থের রাজ্যে এত অস্থায় কেন? কিন্তু উপবাসক্লিপ্ত দেহ আর এক পদও অগ্রগমনে অক্ষম হওয়ায় তিনি পার্শ্বন্থ বাটীর রোয়াকের উপর চেতনাহীন জড়ের স্থায় পড়িয়া রহিলেন। বাহিরের জ্ঞান কতক্ষণ ছিল না তিনি জানেন না; কিন্তু অস্তরে যেন দৈবশক্তিপ্রভাবে আবরণের পর আবরণ অপস্ত হওয়ায় একে একে তাঁহার সমস্ত সমস্থা মিটিয়া গেল। ঐ ভাবে রাত্রি-অবসান হইয়া যথন প্রভাত আগতপ্রায়, তথন নিদ্রোখিত নরেক্র বাহিরের জগতে অন্তরের সেই প্রশান্তির কোনও প্রতিচ্ছবি দেখিতে না পাইলেও অমিত বল ও অদম্য বিশ্বাস লইয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুনর্বার অর্থচেষ্টায় মহানগরীর রাজপথে নামিলেন। এইয়পে জননী প্রভৃতির প্রতি কর্তবাপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরেক্রনাথ কিয়ৎকাল বিভাসাগর মহাশয়ের বহুবাজারের বিভালয়ের শিক্ষকতায় নিষ্কু থাকিলেন। অনন্তর কিছুকাল এটনির কার্যশিক্ষার চেষ্টায় ঘ্রয়া অর্থাভাবে উহা ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে কয়েকথানি পুস্তক-অমুবাদের দ্বারা এবং অস্থান্ত বিবিধ উপায়ে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায়ও তিনি ব্যাপ্ত ছিলেন।

এদিকে ঠাকুর বিভিন্ন কথায় নরেন্দ্রের প্রতি অটুট বিশ্বাসমাত্র জানাইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; পরস্ক সংসারের কার্যে বিত্রত থাকায় নরেন্দ্র দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারিতেছেন না দেখিয়া কলিকাতার ভক্তদিগকে অমুরোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা যেন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসেন। তবু নরেন্দ্রের যাওয়া হইল না। অধিকন্ত দশজনের কথা শুনিয়া যথন ভক্তগণও সত্যই নরেন্দ্রের মানসিক অবস্থা-পরীক্ষার্থে তৎসকাশে আসিতে লাগিলেন এবং কথাছলে আপন আপন সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, তথন নরেন্দ্র ভাবিলেন, "অবশেষে কি শ্রীরামক্ষণ্ড আমার প্রতি সন্দেহযুক্ত হইলেন?" কাজেই দাক্ষণ অভিমানে স্থির করিলেন, আর দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন না। কিন্ধ মনে

মনে ইহাও ব্ঝিলেন ষে, তিনি সাধারণ মানবের স্থায় সংসারধর্মপালনের জ্বন্থ পৃথিবীতে আদেন নাই। স্কুতরাং সর্ববিষয়ে ভাবিয়া স্থির
করিলেন যে, সংসারত্যাগই প্রেয়:। এমন সময়ে একদিন কলিকাতায়
এক ভক্তগৃহে শ্রীরামক্বফের শুভ পদার্পনের সংবাদ পাইয়া নরেক্রনাথ
শ্রীগুরুর শেষ দর্শনের জন্ম সেথানে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর অমনি
ধরিয়া বিদলেন, তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ষাইতে হইবে। নরেক্র অনেক
আপত্তি জানাইলেন; কিন্তু কিছুই কার্যকর হইল না—দক্ষিণেশ্বরে
ষাইতেই হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া ভাবাবেগে বিভোর ঠাকুর নরেক্রকে
আলিক্সনপূর্বক সাশ্রনেত্রে গাহিতে লাগিলেন,

"কথা কহিতে ডরাই, না কহিতে ডরাই ; (আমার) মনে সন্দ হয় — বুঝি তোমায় হারাই, হা-রাই !"

সে প্রেমের উচ্ছাদে নরেন্দ্রের হাদরের বাঁধ ভাঙ্গিরা চুই নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। তাঁহাদের এই প্রকার আচরণে বিস্মিত পার্মন্থ সকলেরই অহসন্ধিৎসা জাগিলেও ঠাকুর কোন কারণ নির্দেশ না করিয়া শুধু বলিলেন, "আমাদের ও একটা হয়ে গেল।" সে রাত্রে সকলে চলিয়া গেলে তিনি নরেন্দ্রকে একাস্তে বলিলেন, "জানি আমি, তুমি মার কাজের জক্ত এসেছ, সংসারে কথনই থাকিতে পারিশ্বে না; কিন্তু আমি ষতদিন আছি, ততদিন আমার জক্ত থাক।"

পরদিন শাস্তহদয়ে নরেন্দ্র গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু পরিবারের ত্রবস্থা পূর্বেরই ক্যায় চলিতে লাগিল। অগত্যা একদিন তিনি স্থির করিলেন যে, ঠাকুরকে প্রতিবিধানের জক্ত ধরিতে হইবে। অভএব দক্ষিণেশবের উপস্থিত হইয়া কাতরকঠে প্রার্থনা করিলেন, "আপনি মা কালাকে বলে করে আমাদের সাংসারিক তঃখনিবারণের একটা উপায় করে দিন।"

ঠাকুর বলিলেন, "ওরে আমি কোন দিন মার কাছে কিছু চাই নাই— তবু তোদের যাতে একটু স্থবিধা হয়, ভজ্জ্ম অসুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তুই তো মাকে মানিস না—ভাই মা ভোর কথার কান দেন না।" ব্রাহ্মসমাব্দের চিস্তাধারায় প্রভাবান্বিত নরেন্দ্র তথনও প্রতিমাপৃব্দায় আহাহীন; কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; তিনি জ্বানেন, ঠাকুরের ইচ্ছাতে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। স্থভরাং ঐ কথায় নিরস্ত না হইয়া বারংবার অন্তরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঠাকুর বলিলেন, "যা, মাকে প্রণাম করে প্রার্থন। কর—হয়ে যাবে।" নরেন্দ্র ৺কালীমন্দিরে চলিলেন। সন্ধ্যার স্থমধুর আরাত্রিক-ধ্বনি তথন মানবমনের সমস্ত গ্লানি দুরে সরাইয়া এক প্রশাস্ত প্রতিবেশের স্পষ্ট করিয়াছে; আর মায়ের নয়নে রহিয়াছে অপূর্ব করুণাদৃষ্টি এবং ওষ্ঠদ্বয়ে মৃত্যুন্দ প্রাণবিমোহক হাস্তরেখা ৷ জীবস্ত দেবী লোককল্যাণে বরাভয়করা হইয়া মানবকে আশ্বাস দিতেছেন—ধেন পূর্ব হইতেই শরণাগতের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। নরেন্দ্র প্রণামাস্তে ভাবগদ্রদ-চিত্তে প্রার্থনা করিলেন: "মা, বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান-ভক্তি দাও।" নি:স্পৃহ-হৃদয়ে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদমীপে ফিরিয়া আদিলে শ্রীগুরু প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, মাকে বলেছিস তো?" অমনি দিব্যভাবে আত্মবিশ্বত নরেন্দ্রের চিত্তদর্পণে সংসারের করালমূতি ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "না, মশায়, সে কথা বলতে ভুলে গেছি।" ঠাকুর তাঁহাকে পুনর্বার ষাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বৈরাগ্যের পুঞ্জীভূত-মূতি নরেন্দ্রনাথ মাতৃচরণে উপস্থিত হইয়া আবার সংসার ভুলিলেন; তৃতীয় বারেও তাহাই ঘটিল। শেষে বিফলমনোরথ হইয়া ঠাকুরকেই ধরিয়া বদিলেন, "মশায়, আপনাকেই এটা করে দিতে হবে।" অগত্যা ঠাকুর বলিলেন, "ধা, মার ইচ্ছায় আর তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কোন অভাব হবে না।"

নরেন্দ্রের পুরুষোচিত মতিগতি ও তেজস্বিতা-দর্শনে ঠাকুর বিশেষ আনন্দিত হইতেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "এর (স্বদেহের) ভিতরে যেটা রয়েছে সেটা শক্তি; ওর (নরেক্রের) ভিতরে যেটা আছে সেটা পুরুষ—ও আমার শ্বশুর্বর।" তিনি জানিতেন, নরেক্র যেন 'খাপথোলা তলোয়ার'—তাঁহার মধ্যে যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্ঞলিত রহিয়াছে তাহার তেব্দে জাগতিক আবর্জনা মুহুর্তে ভম্মসাৎ হইয়া যায়। তাই সকাম ব্যবসায়ী ভক্তের আনীত যে-সকল দ্রব্যাদি তিনি অপরকে আহার করিতে দিতেন না, তাহা দিধাহীন চিত্তে নরেক্রের মুথে তুলিয়া ধরিতেন। নরেন্দ্রের কেহ প্রশংসা করিলে বলিতেন, "তা হবে না কেন গো ? ওর জন্মই তো এবার এখানকার (স্বদেহের) আসা।" আরও বলিতেন, "ও অথণ্ডের ঘর—সপ্তর্ষির একজন—নর-নারায়ণ ঋষির নর;" "ও নিতাসিন্ধের থাক—ও যেদিন নিজেকে জানতে পারবে, সেদিন আর দেহ রাথবে না;" "ও হচ্ছে আগুন, ওর ম্পর্শে পাপ-তাপ সব পুড়ে থাক হয়ে যায়; ও যদি শোর-গরুও থায়, কোন দোষ হবে না।"

এত উচ্চ ধারণা পোষণ করিলেও কিন্তু নয়েন্দ্রের ভূল-ভ্রান্তি-সংশোধনে ঠাকুর সর্বদা তৎপর ছিলেন। নরেন্দ্র একদিন অন্ধ-বিশ্বাদের কথা তুলিলে ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাদের আবার অন্ধ কিরে? বিশ্বাদমাত্রই তো অন্ধ! বিশ্বাদের কি আবার চোথ আছে নাকি? হয় বল শুধু বিশ্বাদ, না হয় বল জ্ঞান। তা না হয়ে আবার অন্ধ-বিশ্বাদ, চোথ-ওয়ালা বিশ্বাদ—এ কি রকম?" নরেন্দ্র নিরাকারবাদী হইলেও অন্বৈতমতে তাঁহার আহা ছিল না। তাই ঠাকুরের মুখে 'সবই ব্রহ্ম' এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "হাা, তাও কি কথন হয়? তা হলে ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম।" এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনায়ও বিচলিত না হইয়া অন্তদ্ধি

সম্পন্ন ঠাকুর যোগ্য শিষ্যকে অধৈতমার্গেই পরিচালিত করিতেন। সাধারণ ভক্তদিগকে তিনি ভক্তিশাস্ত্রের চর্চায় নিরত রাখিতেন; কিন্তু নরেন্দ্রের অনিচ্ছা জ্ঞানিয়াও 'অষ্টাবক্রসংহিতা'দি অধৈতমূলক গ্রন্থপাঠের নির্দেশ দিতেন। আবার নরেন্দ্র পাছে শুদ্ধ জ্ঞানী হইয়া পড়েন এই ভয়ে প্রায়ই ভক্তপ্রবর গিরিশ বাবু কিংবা শ্রীযুক্তা গোপালের মায়ের সহিত তাঁহার তর্ক বাধাইয়া দিয়া আননদ উপভোগ করিতেন।

নরেন্দ্রের প্রতি শ্রীরামক্নফের আকর্ষণের এক প্রধান কারণ ছিল এই যে, নরেন্দ্র ঠাকুরের ভাব অপরের তুলনায় অতি সহজে হাদয়দম করিতে পারিতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনও এক দিবদে ঠাকুর বৈষ্ণবমতের সারমর্ম সকলকে বুঝাইতে যাইয়া বলিলেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরস্তর যত্নবান থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন'। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অমুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈঞ্চব আভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে এবং ক্লঞ্চেরই জগৎসংসার একণা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া···৷" এই পর্যস্ত বলিয়াই তিনি সমাধিত্ব হইয়া পড়িলেন। সমাধিভঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া ? দূর শালা ! কীটাপ্লকীট তুই জীবকে দয়া করবি ? দয়া করবার তুই কে ? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের দেবা।" কথার পরে বাহিরে আদিয়া নরেন্দ্র বলিলেন, "কি অভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম !… ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদাস্তকে ঘরে আনা যান্ব, সংসারের সকল কাব্দে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। • • যাহা হুউক, ভগবান যদি কথন দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম, এই অদুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব---পণ্ডিত-মূর্থ ধনি-দরিন্ত ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল

সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।" বস্তুত: নরনারায়ণের সেবক ভাবী বিবেকানন্দ তথন হইতেই রূপ গ্রহণ করিতেছিলেন।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের স্থমধুর দিনগুলি ফুরাইয়া গেল। ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রথমে ভ্রামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে আসিলেন। শ্রামপুকুরে নরেন্দ্র সর্বদা যাতায়াত ও তত্ত্বাবধান করিতেন; অনস্তর কাশীপুরে শ্রীরামক্বফের আগমনের পর সেবাশুশ্রষা-পরিচালনের জন্য সেইখানে রহিয়া গেলেন। কাশীপুরের উত্তানবাটীটি শ্রীরামক্বঞ্চসভেত্বর ইতিহাসে গুরুদেবা, ভগবদারাধনা, তপস্থা ও সংজ্বস্ঞ্চির বিভিন্ন প্রচেষ্টার নিদর্শন ও আকররূপে চিরম্মরণীয়। বহু ভক্ত ঠাকুরকে অবতাররূপে স্বীকার করিলেও এক মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা ভাবিতেন, ঠাকুরের রোগ একটা লীলামাত্র; উহাতে সভাসভাই জাঁহার দৈহিক যন্ত্রণা হয়, এইরূপ মনে করার কারণ নাই। কিন্তু নরেন্দ্র-পরিচালিত যুবকর্ন্দ ঐ সকল বাদ-বিভর্কে যোগ না দিয়া প্রভ্যক্ষদৃষ্ট কটকে সভ্য বলিয়া স্বীকারপূর্বক নিবিচারে শ্রীগুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অথচ নরেন্দ্রের মনে দেব-মানব শ্রীরামক্বফের লীলায় এইরূপ এক অমুপম বিশ্বাস ছিল, যাহাকে কেবল মাত্মুষ বা দেবতার মাপকাঠিতে প্রীক্ষা করা চলে না। একদা অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল, হয়তো বা অসাবধানতাবশতঃ সেবকদের দেহেও শ্রীরামক্নফের রোগ সংক্রামিত হইবে। অমনি বিশ্বাদের প্রতিমৃতি জলস্তপাবকসদৃশ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিষ্ঠীবনমিশ্রিত পথ্যের পাত্রটি হস্তে লইয়া অম্লানবদনে অবশিষ্ট পথ্য পান করিলেন—সন্দেহ চিরতরে নিশুদ্ধ হইয়া গেল !

কাশীপুরে অবস্থানকালে গুরুত্রাতৃগণ নরেন্দ্রের প্রেরণায় শাস্ত্রপাঠ ও

২। রাথাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, ভারক, গোপালদাদা (বুড়ো), কালী, শশী, শরৎ, (হুট্কো) গোপাল।

সাধনাদিতে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। তাঁহাদের অবসরকাল কঠিন তত্ত্বালোচনায় মুথরিত হইয়া উঠিত; আবার গভীর নিশীথের অন্ধকার ধ্যাননিরত যুবকদের সমুথে প্রজ্ঞলিত ধূনির আলোকে উদ্ভাসিত হইত। নরেন্দ্র ঐ সময়ে কথন কথনও দক্ষিণেশ্বরে ধ্যানাদির জন্ম যাইতেন। একদা তিনি বৃদ্ধের ভাবে এতই প্রভাবিত হইয়া পড়েন যে, তারক (শিবানন্দ) ও কালী (অভেদানন্দ)-কে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধগন্নার গমনপূর্বক তথার তিন রাত্রি কাটাইয়া আসেন।

কাশীপুরে সাধনায় মগ্ন নরেন্দ্রের মন শ্রীরামক্ষের ক্লপায় বহু অনুভৃতিলাভে সমর্থ হয়। তিনি ধ্যানকালে লগাটমধ্যে এক ত্রিকোণাকার জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন—ঠাকুর উহাকে ব্রহ্মধোনি বলিয়া নির্দেশ করেন। অনেক সময়ে নরেন্দ্র দেখিতেন, ধূনির পার্শ্বে নানা দেবদেবার সমাগম হইয়াছে। এই সাধনার ফলে এক সময় তাঁহার অনুভৃতি জাগিল য়ে, তাঁহার মধ্যে এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, য়াল অপরে সংক্রামিত করা চলে। স্ক্তরাং পরীক্ষাচ্ছলে শিবরাত্রির গভীর নিশীথে ধ্যানকালে অভেদানন্দকে স্বীয় অঙ্গম্পর্শ করিয়া থাকিতে বলিলেন। ঐকপ করিলে অভেদানন্দকে বোধ হইল, যেন একটা বৈছাতিক শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তদবধি ভক্ত অভেদানন্দ লোর বৈদান্তিকে পরিণত হইলেন। পরস্ক শ্রীরামক্ষণ্ড ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিলেন, তিনি বাহাতে ভবিয়তে এইভাবে শক্তির অপপ্রয়োগ না করেন কিংবা অপরের মধ্যে বলপূর্বক বিজাতীয় ভাব সঞ্চার না করেন।

এই কালে নরেন্দ্রের মনে নির্বিকন্ধ সমাধির আকাজ্জা বড়ই তীব্র হইয়া উঠিল। একদিন অন্তরের বাসনা গোপন রাখিতে না পারিয়া শ্রীরামক্বফ-সমীপে উহা নিবেদন করিলেন। ঠাকুর আখাস দিলেন যে,

৩। 'কথামৃত' ৩র ভাগ, পরিশিষ্ট, ২র পরিচেছন।

তাঁহার দেহ নিরাময় হইলে ঐরপ ব্যবস্থা হইবে; কিন্তু নরেন্দ্রের তথন বিলম্ব অসহ। অগত্যা ঠাকুর বলিলেন, "তুই কি চাস বল।" নরেন্দ্র জানাইলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ-ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু দেহরক্ষার জন্ম থানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।" ঠাকুর অমনি গন্তীরকঠে ধিকার দিয়া বলিলেন, "ছি:, ছি:, তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটবুক্ষের মত হবি—ভোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে কিনা তৃই শুধু নিজের মৃক্তি চাস!" ঐরপ তিরস্কারে নরেন্দ্রের নয়নে অঞ্চল্ল অশ্র ঝরিতে লাগিল—তিনি বুঝিলেন, ঠাকুরের হৃদয় কত মহান্। কিন্তু তাঁহার আকাজ্ফা অসম্পূর্ণ রহিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একদা সন্ধার পরে নির্বিকল্প ভূমিতে আর্ঢ় হইলেন—শরীর স্থির নিগুর ! গোপাল দাদা ( অহৈতানন্দ ) এই জড়বৎ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ঠাকুরের নিকট যাইয়া সংবাদ দিলেন, "নরেন্দ্র মরিয়া গিয়াছে।" চারিদিকে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল; কিন্তু তত্ত্বেন্ডা ঠাকুর বলিলেন, "বেশ হয়েছে—থাক্ পানিকক্ষণ ঐরকম হয়ে। ওরই জন্ম যে আমার জালাতন করে তুলেছিল।" রাত্রি এক প্রহর পরে নরেন্দ্র সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুরের নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, "কেমন, মা তো আৰু তোকে সব দেখিয়ে দিলে। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যথন আমার কাজ শেষ হবে, তথন আবার চাবি খুলব:" এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের ধাান এতই পরিপক্তা লাভ করিয়াছিল যে, একদিন গিরিশ বাবু তাঁহার সহিত এক বৃক্ষমূলে ধাানে বসিয়া দেখিলেন ষে, মশকের উপদ্রবে তিনি যদিও চিত্ত-সমাধানে অসমর্থ হইতেছেন, তথাপি নরেন্দ্র শাস্তভাবে বদিয়া আছেন; নরেন্দ্রের দেহ

মশকে আচ্ছাদিত বলিলেও চলে, অপিচ গিরিশচন্দ্রের আহ্বানেও তাঁহার কোন সাড়া নাই।

শ্রীরামক্কমের তিরোধানের কিয়দ্দিবস পূর্বে তাঁহার দৈহিক যন্ত্রণানিবারণের কোনও উপায় নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া নরেন্দ্র হতাশভাবে উন্মাদপ্রায় ইতন্তত: ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এমন কি, একদিন সন্ধ্যার পর হইতেই গগনবিদারক 'রাম রাম' শব্দ উচ্চারণপূর্বক বাগানের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন। শেষরাত্রে ঠাকুর তাঁহার কণ্ঠধবনি-শ্রবণে নিকটে ডাক্টাইয়া আনিয়া মেহার্দ্রপ্রের বলিলেন, "হাারে, তুই ও রকম কচ্ছিস কেন? ওতে কি হবে?" কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনঃ বলিলেন, "তাথ, তুই এখন যেমন কচ্ছিস, এমনি বারটা বছর মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে। তুই আর এক রাজিরে কি করবি, বাবা।"

শীলাসংবরণের কয়েক দিন পূর্ব হইতেই ঠাকুর নরেক্রকে প্রত্যহ সন্ধার আপনার সকাশে ডাকিতেন এবং সকলকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া রুদ্ধনার কক্ষে তুই-তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ বিবিধ উপদেশ দিতেন। তিন-চারি দিবস পূর্বে তাঁহাকে সম্মুথে বসাইয়া তিনি সমাধিমগ্ন হইলে নরেক্র অমুভব করিলেন, ধেন একটা স্ক্র্ম তেজঃরশ্মি বিহাৎ-কম্পনের ক্রায় তাঁহার দেহে সঞ্চারিত হইতেছে। ক্রমে তিনি বাহজ্ঞান হারাইলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখেন, সমাধিব্যথিত শ্রীরামক্রফের চক্ষে জলধারা; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন, "আজ যণাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকীর হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।" ঠাকুর বিদায় লইতেছেন ব্রিয়া নরেক্রের বাঙ্নিপত্তি হইল না—শুধু গও বহিয়া বিগলিতধারায় অঞা পতিত হইতে লাগিল। লীলাশেষের তুই দিন পূর্বে

আর একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "তাথ্, নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেদে, যাতে আর মরে ফিরে না গিয়ে এক স্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দেয় তার ব্যবস্থা করবি।" ক্রমে বিদায়ের অতি বিষাদময় স্থর বাজিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় একদিন নরেল্রের মনে অকস্মাৎ চিন্তা জাগিল, "আচ্ছা, উনি তো অনেক সময় নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন, এখন এই সময়ে যদি বলতে পারেন 'আমি ভগবান' তবেই বিশ্বাস করি।" মানবের হুর্দমনীয় সন্দেহ যেন আজ অকমাৎ নরেন্দ্রে মন-অবলম্বনে মৃত হইয়া উঠিল, আর অমনি লীলাধৃতবিগ্রহ মানবের ভগবান এই নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও নরেন্দ্রের দিকে মুথ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হল না ? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে রুষণ, সেই ইদানীং এ শরীরে রামক্লফ—তবে তোর বেদাস্তের দিক দিয়ে নয়।" কুতাপরাধ নরেন্দ্র মৌনবিশ্বয়ে অশ্রুবিদর্জন করিতে লাগিলেন। ইহার ছই দিবস পরে (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট), ৩১শে শ্রাবণ, ঝুলনপূর্ণিমার রাত্রে ১টা ও মিনিটে ঠাকুর মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

সেই মর্মস্কল বিচ্ছেদের পর এক সপ্তাহের মধ্যেই একরাত্রে উন্থানে ভ্রমণনিরত নরেন্দ্র দেখিলেন, সম্মুথে ঠাকুরের জ্যোতির্ময় মৃতি। চক্ষুর ভ্রম মনে করিয়া তিনি নির্বাক রহিলেন। কিন্তু পার্মস্থিত গুরুভ্রাতা সবিস্ময়ে বলিরা উঠিলেন, "নরেন, দেখ দেখ।" সংশয় দূর হইল—নরেন্দ্র ব্রিলেন, ঠাকুরের স্থাদেহ নষ্ট হইলেও তিনি শাখত জ্যোতির্ময়দেহে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। অমনি সকলকে নরেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা আসিবার পূর্বেই সে মূর্তি অদৃশ্য হইল।

কাশীপুরত্যাগ হইতে আমেরিকাযাত্রা পর্যস্ত নরেক্রের জীবনের

বহু ঘটনা অপর গুরুত্রাতাদের জীবনের সহিত বিজ্ঞড়িত বলিয়া আমাদিগকে অন্ত প্রবন্ধেও আলোচনা করিতে হইবে; অতএব পুনক্তিভয়ে এথানে কেবল প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। শ্রীরামক্তফের দেহত্যাগের স্বল্প পরেই ভক্ত স্থারেন্দ্রনাথের উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে বরাহনগরে মঠ-স্থাপনান্তে নরেন্দ্রের অক্ততম প্রধান কার্য হইল যুবক-গুরুত্রাতাদের গৃহে গৃহে যাইয়া তাঁহাদিগকে সন্মানে প্রণোদিত করা। এইরূপে প্রধানত: তাঁহারই অনুপ্রেরণায় গৃহে প্রত্যাগত যুবকরণ ক্রমে মঠে সমবেত হইতে থাকিলেন। একটি বিশেষ ঘটনা-অবলম্বনে এই সজ্বরচনা স্থগম হইয়াছিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের সময় যুবক-ভক্তদের অনেকেই<sup>8</sup> আঁটপুরে বাবুরামের বাটীতে গমন করেন। সেথানে বুক্ষমূলে ধূনি জালাইয়া সদালোচনা চলিত। একরাত্রি ভাববিহ্বল নরেন্দ্র উচ্ছাসিতকঠে ঈশার ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সন্মাসি-জীবনের তপশ্চর্যা, আত্মনিবেদন, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদির আদর্শ ও আকাজ্জা সকলের মনে এরপ দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিলেন যে, ভদ্ভাবে ভাবিত যুবকগণ তথনই সঙ্কল্ল করিলেন তাঁহালের ভাবী জীবন এ আদর্শেই পরি-চালিত হইবে। এই দিব্যভাবের আবেশ কাটিয়া গেলে তাঁহারা সবিস্ময়ে জানিতে পারিলেন যে, উহা ঈশার আবির্ভাবের প্রাক্সন্ধ্যা। আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জাতুয়ারী মাসে ইহারা যথন সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন তথন নরেন্দ্রের নাম হইল বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বরাহনগর মঠের পাণ—তাঁহার পরিচালনায় তথন চলিয়াছিল শাস্ত্রপাঠ, বিচার, পূজা, ধ্যান, তপস্তা। জীর্ণগৃহে বাস, উদরে প্রায়শঃ অন্ন নাই, অন্নের সহিত ব্যঞ্জনের সংস্পর্শ অতীব বিরল—আর সঙ্গে সঙ্গে মঠের জন্ম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম! কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রাক্ষেপ

৪। নরেক্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর, সারদা।

নাই—শ্রীরামক্বফচরণে সমর্পিত প্রাণ ঘ্বকগণ তথন ঈশ্বরলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞানেন। এইরূপে ১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর বরাহনগর মঠ রামক্বফসজ্বের ইতিহাসে অভূত-পূর্ব ত্যাগবৈরাগ্যের ও একনিষ্ঠ সাধনার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন স্বষ্টি করিয়া গিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শৈশবে মাতা ও পিতার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন; যৌবন-প্রারম্ভ শ্রীরামক্বফের পদপ্রান্তে বসিয়া সনাতনধর্মের পীযুষপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন; সম্প্রতি ভারতভ্রমণপূর্বক উহার চিরন্তন সংস্কৃতির পরিচয়গ্রহণের সময় সমাগত। বিধির পরিচালনার ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পদত্রজে ভ্রমণের ফলে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের চিত্তে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল, পরবর্তী জীবনে উহাই তাঁহার নবযুগের বাণীকে রূপ প্রদানপূর্বক সাধারণের পক্ষে গ্রহণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। নবভাবপ্রচারের উৎসর্রপে বরাহনগরের মঠজীবন গঠন করা যেমন ধ্রপ্রস্বোজনে অত্যাবশুক ছিল, তেমনি ভারতকে নবভাবে উদ্বৃদ্ধ করাও ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন অয়ায়ু; অতএব শতবৎসরে সমাপ্য সাধনা ও তদম্বরূপ সাফল্য এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে আত্মবিকাশে অগ্রসর হইয়া তাঁহার জীবনকে এমন এক বিচিত্র মিন্সায়্ব সম্ভ্রল করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার ইঞ্চিত-মাত্রও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব।

পরিব্রাব্ধক-জীবনের প্রারম্ভে তিনি দিন কতকের জক্ম বরাহনগর হইতে অদৃশ্র হইতেন এবং ঘাইবার সময় বলিয়া ঘাইতেন, "এই শেষ, আর ফিরছি না।" কিন্তু প্রতিবারেই নিকটবর্তী কোন স্থানে কিছুদিন কাটাইয়া মঠে ফিরিতেন। অবশেষে দীর্ঘত্রমণমানসে ১৮৮৮ খ্রীপ্রাক্তে ত্যাগপূর্বক ক্রমে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। সেথানে একদিন

তুর্গাবাড়ি যাইবার পথে একদল বানর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি ক্রতবেগে পলাইতে লাগিলেন—বানরগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অকমাৎ একজন সন্ন্যাসী ডাকিয়া বলিলেন, "থাম, থাম, বানরদের সামনে রুখে দাঁড়াও।" বিবেকানন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইতেই বানরগণ ভয়ে পলায়ন করিল। স্বামীজী শিক্ষা পাইলেন যে, জীবনগুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে বীরবিক্রমে বিপদের সমুথে দণ্ডায়মান হইতে হয়।

কাশীধাম হইতে তিনি অযোধ্যা হইয়া আগ্রায় গেলেন। আগ্রা হইতে বুন্দাবনে যাইবার পথে কপর্দকহীন পথশ্রাস্ত বিবেকানন্দ দেখিলেন, এক ব্যক্তি পথপার্ধে আরামে ধ্মপান করিতেছে। অমনি তাঁহারও পিপাসাবোধ হওয়ায় তিনি লোকটির নিকট কলিকাটি চাহিলেন; কিন্তু সে পাপভয়ে ভীত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, হাম ভঙ্গী (মেথর) ইায়।" স্বামীজী নিরাশচিত্তে চলিয়া যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন—ভাবিলেন, "সারাজীবন আ্যার অভেদ চিস্তা করিয়া শেষে জাতিভেদের পাকে পড়িলাম—ছি: ছি:, এখনও সংস্কার!" হাঁটিয়া প্র্ব-হানে আসিলেন—লোকটি তখনও বসিয়া আছে; বলিলেন, "বাবা, আমায় শিগ্রীর এক ছিলিম তামাক দাও।" সে স্মরণ করাইয়া দিল যে, সে মেথর; কিন্তু কে শুনে সে কথা? স্বামীজী তখন পণ করিয়া আ্যাপরীক্ষায় অগ্রসর। তিনি ধ্মপান সারিয়া আবার আপন পথ ধরিলেন।

রাধাকুণ্ডে তিনি রাধারানীর মহিমার প্রমাণ পাইয়া বিমৃগ্ধ হইয়াছিলেন।
কুণ্ডে স্নানের পূর্বে একমাত্র কোপীন ধোত করিয়া পার্শ্বে রাথিয়া যেমন
জলে নামিয়াছেন অমনি বানর আসিয়া উহা লইয়া গেল। স্নানান্তে তিনি
উহা যথাস্থানে না পাইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন যে, উহা
বানরের হস্তগত ও ছিয়ভিয়। নিষ্কিঞ্চন ভিথারী সয়াসীর উপর
রাধারানীর রাজ্যে এ কি উপদ্রব! উলঙ্গ অবস্থায় লোকালয়ে যাওয়াও চলে

না; কাজেই রাধারানীর উপর অভিমানভরে আত্মাগোপনের জন্ম দ্রুত বনাভিমুখে চলিলেন। তথনই এক ব্যক্তি তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিতে থাকিলে তিনি লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। প্রত্যুত সেই ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বগৃহে ঘাইবার জন্ম প্রার্থনা জানাইল এবং তথার লইয়া গিয়া নববস্থাদি-দানাস্থে স্যত্বে আহার করাইল।

বুন্দাবন হইতে হাতরাস স্টেশনে উপনীত হইয়া অভুক্ত স্বামীজী এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সহকারী স্টেশনমাস্টার শ্রীযুক্ত শরৎ-চন্দ্র গুপ্তের দৃষ্টি সেই তেজঃপুঞ্জনদৃশ যুবক-সন্ন্যাসীর প্রতি আরুষ্ট হওয়ায় তিনি বিবিধ খাত্যসামগ্রী আনাইয়া তাঁহাকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন এবং দৈনিক কর্মাবসানে তাঁহার সাল্লিধ্যলাভের আশায় স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। শরৎ বাবু ও হাতরাসের অপরাপর ভদ্রলোকদের আগ্রহাতিশয়ে স্বামীজীকে কম্বেক দিন বিভিন্ন বাটীতে বাস করিতে হইল। কিন্তু একদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি শরৎ বাবুকে জানাইলেন যে, সন্ন্যাসীর অধিকদিন এক স্থানে থাকা অমুচিত, তাই তিনি অম্বত্র গমনে ক্বতসঙ্কর। শরৎ বাবু যথন দেখিলেন, স্বামীজীর সঙ্কল্প অপরিবর্তনীয়, তখন সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "আপনি আমায় আপনার শিষ্য করিয়া লউন।" স্বামীজী প্রথমে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন; কিন্তু শর্ৎ বাবুর ধহুর্ভঙ্গ-পণ দেখিয়া পরীক্ষাচ্ছলে বলিলেন, "তুমি সভাই যদি আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত থাক, ভবে আমার ঐ ভিক্ষাপাত্রটি লইয়া স্টেশনের কুলিদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ কর।" শরৎ বাবু অম্লানবদনে তাহাই করিলেন; অতঃপর গৃহস্থা জলাঞ্জলি দিয়া গুরুদেবের সহিত উত্তরাথণ্ডে প্রস্থান করিলেন। ওক্ত-শিষ্যের ইচ্ছা ছিল, সেই বারে ৺কেদার-বদরী-দর্শনে যান ; কিন্তু শরৎচক্র অস্তুস্থ

বরাহনগর মঠে গমনান্তে সম্নাদপরিপ্রহণপূর্বক তিনি স্থামী দদানন্দ নামে
 পরিচিত হন: রামকৃষ্ণ-দজ্বে তাঁহার হৃবিদিত নাম ছিল গুপ্ত মহারাজ।

হইয়া পড়ায় উভয়ে হ্যীকেশ হইতে হাতরাসে ফিরিলেন। এথানে আসিয়া স্বামীজীরও অন্থথ হইল। এমন সময়ে দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত স্বামী শিবানন্দ তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বরাহনগর মঠে লইয়া গোলেন। এইবারে ভ্রমণের ফলে স্বামীজীর যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে উহা প্রকাশ করিয়া তিনি বিশিয়াছিলেন, "রাময়ফদেবের প্রভাবে আপাতবিচ্ছিয় ভারতবর্ষ আবার এক হইবে।" বলা বাছলা, ইহা ভাবুকের কল্পনা-বিলাস নহে; বাস্তব-আদর্শবাদী বিবেকানন্দের জীবন ইহা কার্যে পরিণত করিতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

মঠে কয়েক মাস অবস্থানের পর তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ পওহারী বাবার দর্শনমানসে গাজীপুরে রায় গগনচন্দ্র বাহাত্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।
ঐ বাটীতে অবস্থানকালে বহু দেশী ও বিদেশী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, শিল্ল ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার স্থাচিস্তিত অভিমত-শ্রবণে সকলে মুয় হন। কিন্তু এখানে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না —বহু চেষ্টায়ও পওহারী বাবার সাক্ষাৎ না পাইয়া তিনি ক্রমনে বরাহনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পরে স্বামীক্সী বৈজনাথ, প্রয়াগ ও কাশী হইয়। ১৮৯০ সনের কারুয়ারীতে গান্ধীপুরে গমনপূর্বক গগন বাবু ও বাল্যবন্ধ সতীশ বাবুর বাটীতে কিছুদিন কাটাইয়া অতঃপর পওহারী বাবার দর্শনের স্থবিধা হইবে মনে করিয়া বাবাক্সীর গুহার পার্ঘে এক নির্জন লেবুবাগানে আশ্রম্ম লইলেন। কয়েক দিন চেষ্টার পর অবশেষে বাবাক্সীর দর্শনলাভ হইল—চাক্ষ্ম দর্শননহে. দ্বারপার্ঘ হইতে আলাপমাত্র। পরিচয় নিবিড্তর হইতে থাকিলে বাবাক্সী উপদেশ দিয়াছিলেন, "জন্ সাধন, তন্ সিদ্ধি," "গুরুকে স্বরমে গৌকে মাফিক পড়ে রহো"। ক্রমে বাবাক্সীর প্রতি স্বামীক্সী অধিকাধিক আরুষ্ট হইতে লাগিলেন; তিনি ক্রানিলেন, বাবাক্সী হঠযোগী ও রাক্সযোগী;

স্বকক্ষে শ্রীরামক্নফের ছবি রাখেন ও তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস करतन। विदिकानम श्रित कतिरामन, राशिमार्थि नििक्रमारखन खन्न वावासीत নিকট দীক্ষা লইবেন। পরন্ত অমুমতি লাভের জন্ম স্বামীজী যেমন গুহাভিমুখে চলিলেন অমনি চরণদ্বয় অচল হইল, দেহ অবশ ও ভারী ঠেকিল, মন একটা সঙ্কোচ ও অভিমানের বেদনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি তিনি স্বীয় সঙ্কল্পে অটল রহিলেন এবং বাবাজীর নিকট যথেষ্ট আশা-ভরসা পাইয়া দীক্ষার দিন স্থির করিলেন। এদিকে নির্দিষ্ট দিনের পূর্বরাত্তে শ্যায় শয়ান বিবেকানন্দের মনে এই সকল চিস্তারই আলোড়ন চলিয়াছে, এমন সময় দেখেন, অন্ধকার গৃহ উদ্ভাসিত করিয়া পরমহংস-দেবের মূর্তি সম্মুখে উপস্থিত—দেই মুদিতবদন করুণ মূর্তির স্লেগ্সিক্ত নম্বন ত্ইটি তাঁহারই চক্ষে সংলগ্ন। বেদনাক্লিষ্ট সেই দৃষ্টিতে বাথিত স্বামীজীর স্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত ও কম্পিত হইতে লাগিল—তিনি বলিলেন, "না না, তা কথনই হবে না---রামক্লফ ব্যতীত আর কেহই এ হাদয়ে স্থান পাইবে না--জন্ম রামক্রফ।" কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। স্থতরাং পরীক্ষাচ্ছলে তুই-এক দিন পরে আবার ইচ্ছাপূর্বক শ্রীরামক্লফের মূর্তি অপসারিত করিয়া তৎস্থলে বাবাজীকে বসাইতে সচেষ্ট হইলেন, অমনি পুনর্বার শ্রীরামক্বফের সেই সকরুণ জ্যোতির্ময় মুথথানি সন্মুথে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চেষ্টা বিফল করিল। পাঁচ-ছয় দিন এইরূপ দর্শনলাভের পর স্বামীজী দীক্ষাগ্রহণের বাদনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন। এতদ্বাতীত স্বামীঞ্জী দেখিলেন যে, বাবাজী কোন কোন বিষয়ে স্বামীজীর নিকট শিক্ষার্থী; অতএব বাবাজীর মুখাপেক্ষী না হইয়া তিনি শ্রীরামরুফের অতুলনীয় প্রেমে চিরাবদ্ধ রহিয়া গেলেন।

স্বামীজী গাজীপুর হইতে কাশীতে আগমনপূর্বক প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। গাজীপুর থাকাকালেই সংবাদ পাইরাছিলেন যে, শ্রীরামরুষ্ণ-ভক্ত স্থরেক্সনাথ মিত্র মহাশর কঠিন পীড়াগ্রন্ত। অধুনা সংবাদ আসিল যে, ভক্তবর বলরাম বস্তুও শ্যাগত। ইহাতে বিবেকানন্দ বড়ই বিচলিত হইলেন; পরস্ক সেরপ কাতরতাদর্শনে প্রমদাদাস বাবু তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, সন্ন্যাসীর পক্ষে উহা অন্তচিত, কারণ উহা মায়ারই রূপান্তরমাত্র। ইহার উত্তরে স্বামীলী জানাইলেন, "বলেন কি, সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হলয়টা বিসর্জন দিব? যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করিতে উপদেশ দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রান্থ করি না।" ফলেও দেখা গেল যে, হৃদয়বান সন্ধ্যাসী অচিরে বলরাম বাবুর শ্যাপার্যে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বিধির নির্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? ১৩ই এপ্রিল বলরামবাবু বাক্থিতলোকে চলিয়া গেলেন এবং ২৫শে মে স্থরেক্তনাথও শ্রীরামরুষ্ণপদে লীন হইলেন।

তুই মাসাধিক মঠে অবস্থানের পর স্বামীক্রী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পুনবার উত্তরপশ্চিমাভিমুথে যাত্রা করিলেন—পথপ্রদর্শকরপে সঙ্গে চলিলেন তিবতে ও হিমালয়ন্ত্রমণে অভিজ্ঞ স্বামী অথগুননদ। এই ভ্রমণকালে নৈনিতাল হইতে বদরিকাশ্রমগমণের পথে স্বামীক্রী একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হন এবং ধ্যানান্তে অথগুনন্দকে জানান যে, সেদিন তাঁহার এক অপূর্ব অনুভৃতি হইয়াছে। অথগুনন্দপরে স্বামীক্রীর দিনলিপি থুলিয়া দেখিলেন, লিখিত আছে "আমি আক ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভব করিয়াছি—বিশ্বের যাং কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যে আছে; দেখিলাম, প্রতি পরমাণুমধ্যে বিশ্বসংসার বিভ্যমান। আলমোড়ার অনতিদূরে স্বামীক্রী ক্ষ্মা ও তৃষ্ণায় মূর্ছিতপ্রায় হইয়া ভূমিশযা গ্রহণ করিলে অথগ্রানন্দ কলের সন্ধ্যানে গেলেন। এমন সময় সন্মৃথস্থ গোরস্থানের রক্ষক এক মুসলমান ফকীর একটি শশা খাইতে দিয়া ভাঁহার প্রাণরক্ষা করিল। যথাকালে বিদেশ

প্রত্যাগত জগদ্বিখাত স্বামীজীকে যেদিন আলমোড়াবাসীরা মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানান, সেদিন সভাস্থলের এক কোণে ঐ ফকীরকে দণ্ডারমান দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেন এবং জনতার নিকট জীবনদাতারূপে পরিচিত করিয়া দেন। লক্ষোপকার মহতের উপকারশ্বতি ও প্রতিদান অতীব অপূর্ব।

অতংপর তাঁহারা আলমোড়ার যাইরা সারদানন্দ ও রূপানন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলে এক সঙ্গে উত্তরাথণ্ডের তার্থদর্শনে চলিলেন। ইতোমধ্যে অথণ্ডানন্দ অসুস্থ হওরায় স্বামীজীর হিমালয়ল্রমণ শেষ করিতে হইল এবং চিকিৎসকের পরামশাসুসারে অথণ্ডানন্দকে সমভূমিতে প্রেরণপূর্বক তিনি অপর গুরুল্রাতাদের সহিত অগ্রসর হইরা ক্রমে মুশুরী পাহাড়ের নীচে রাজপুরে তুরায়ানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর ক্ষীকেশে আগমনপূর্বক তপস্থার মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সেখানে পৌছিবার কিছুদিন পরেই জ্বাক্রান্ত হইরা তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। দৈবক্রমে একজন সাধু তথার আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং একটি ঔষধপ্ররোগপূর্বক আশ্চর্যরূপে তাঁহার জীবনরক্ষা করিলেন।

ইহার পরে স্বামীজী কনখল, শাহারাণপুর প্রভৃতি ঘুরিয়া এবং ব্রহ্মানন্দাদি গুরুত্রাতাদের সাহচর্যে কিয়দিবদ অতিবাহিত করিয়া রোগমুক্ত অথগুনন্দের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে সদলবলে মীরাটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি সাধারণ পুশুকাগার হইতে স্থপ্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার লাবকের পুশুকাবলীর এক এক থণ্ড প্রত্যহ আনিয়া পর দিবস ফেরৎ দিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত গ্রন্থাবলী শেষ হইল; কিন্তু গ্রন্থাগারিকের মনে সন্দেহ লাগিল ইহা বস্তুতঃ অধ্যয়ন নহে, পাণ্ডিত্যের খ্যাতিঅর্জনের জন্ম লোকদেখানো প্রহ্মনমাত্র। সন্দেহ একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে স্বামীজী পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন।

গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন পুস্তক হইতে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, স্বামীজীও সত্তরদানে তাঁহার সন্দেহভঞ্জন করিতে লাকিলেন। অবশেষে গ্রন্থাগারিককে পরাজ্য স্বীকার করিতে হইল। এরপ অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে স্বামী অথগুলনন্দের নারা জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামীজী বলিলেন, "আমি এক একটি শব্দের প্রতি নজর দিয়া পড়ি না, এক একটি বাক্য একেবারে পড়িয়া হাই।"

মীরাটে তিন মাসেরও অধিককাল যাপনাস্তে স্বামীজী একাকী অমণোদ্দেশে সকলকে ত্যাগ করিয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। কিন্তু কেহ কেহ নিষেধ না মানিয়াই কিয়দ্দিবস পরে সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাদের সহিত কয়েক দিন কাটাইয়া পুনর্বার রাজপুতনাভিম্থে নি:সঙ্গ যাত্রা করিলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "তোমরা আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। আমি ভিতর থেকে ইঙ্গিত পাচ্ছি, আমার একা থাকতে হবে। তোমরা যাও, যেমন ধান-ভজন-তপস্থা করছ, তেমনি কর। আমি এবার একলা বেরুব; কোথার থাকব কাউকে সন্ধান দেব না।" ফলতঃ আমেরিকায় যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সন্ধান তিনি দেন নাই বলিলেই চলে—যদিও ভালবাসার আকর্ষণে বা ঘটনাচক্রে স্বামী অথণ্ডানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, ব্রন্ধানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও অভেদানন্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সহিত স্বল্প দিনের জন্ম মিলিত হইয়াছিলেন। সেসব কথা আমরা অন্ত প্রবন্ধে বলিব।

দিল্লী হইতে ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগে (১৮৯১) আলোয়ারে পৌছিয়া স্বামীজী জনসাধারণের মধ্যে আপনাকে অকাতরে বিলাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবভাবে ভাবিত নগরবাসীরা স্বামীজীর অশ্রুসিক্ত বদনে আবেগময় শ্রীক্রফদঙ্গীত-শ্রবণে সিদ্ধান্ত করিল, "বাবাজী নিশ্চয় বৃন্দাবনচক্রের দর্শন পাইয়াছেন; নতুবা আমরাও তো তাঁহাকে ভাকি; কিন্ত কৈ,

আমাদের তো এমন তন্ময়তা হয় না !" ক্রমে ক্রমে স্বামীন্দীর উপস্থিতি-সংবাদ আলোয়ার-মহারাজের দেওয়ান রামচক্রজীর কর্ণে পৌছিল। স্থানিকত ও অনুভৃতিসম্পন্ন স্বামীজীর প্রভাবে ইংরেজ-ভাবাপন্ন মহারাজের মতিগতি পরিবর্তিত হইতে পারে ভাবিয়া একদিন দেওয়ানজী স্বামীজীকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং মহারাজকে আমুদ্রণপূর্বক পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "আছা, স্বামাজী, শুনছি আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত! তা আপনি তো সহজেই অনেক টাকা উপাৰ্জন করিতে পারেন। ঐ পথ ছাড়িয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন?" স্বামীন্সী উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি বলিতে পারেন, আপনি রাজকার্যে অবহেলা প্রদর্শনপূর্বক দিনরাত্রি সাহেবদের সহিত খানা খাইয়া, শিকার করিয়া বেড়ান কেন?" স্বামীজীর এই অসমসাহসিক উত্তরে মহারাজ ক্রুদ্ধ না হইয়া সহজ্ঞতাবেই বলিলেন যে, তাঁহার ঐরূপ করিতে ভাল লাগে। তথন স্বামীজী জানাইলেন যে, তাঁহারও পক্ষে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। আলাপ চলিতে লাগিল। মহারাজ আবার কথাপ্রসঙ্গে মৃতিপূঞ্জায় অবিশাদ জ্ঞাপন করিয়া স্বামীজীর অভিমত জানিতে চাহিলেন। ঐ বিষয়ে যুক্তি-তর্কে ফল হইতেছে না দেখিয়া স্বামীজী সম্মুখের প্রাচীরে আলোয়ারের মহারাজের যে ফটোথানি ছিল তাহা আনাইয়া দেওয়ানজীকে আদেশ করিলেন, "ইহাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করুন।" উপস্থিত সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন—"সাধু কি উন্মাদ! প্রাণের ভয় পর্যন্ত নাই!" তথন চারিদিকের সশঙ্ক নিশুদ্ধতা ভঙ্গ করিয়া স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন যে, ছবিতে মহারাজ সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহার স্মারকরূপে উহা যেমন শ্রন্ধেয়, তেমনি ভগবানের প্রতীকসমূহও আমাদের পূঞ্জাई; অধিকন্ত বিশ্ব ও প্রতিবিশ্বে যেমন এক হিসাবে প্রভেদ নাই, মৃতি ও ভগবানেও তেমনি অভেদ। এইরূপে

আলোয়ারে তুই মাস অবস্থানপূর্বক সকলের মনে ধর্মভাব, দেশাত্মবোধ, আত্মবিশ্বাস, প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি উদ্দীপিত করিয়া স্বামীজী ২৮শে মার্চ অন্তত্র চলিলেন।

আলোয়ার হইতে জয়পুরে আসিয়া স্বামীজী তথায় প্রায় হই সপ্তাহ যাপন করিলেন। জয়পুরে জনৈক বৈয়াকরণের সন্ধান পাইয়া তিনি তাঁহার নিকট পাণিনির অটাধ্যায়ী অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজী তিন দিবস ধরিয়া প্রথম স্ত্রটির ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিলেও স্বামীজীর ধারণা হইতেছে না দেখিয়া জানাইলেন যে, এই বিষয়ে তাঁহার ছারা আর কোনও বিশেষ উপকার সম্ভব নহে। ইহাতে স্বামীজী লজ্জিত হইয়া স্বয়ং যত্নসহকারে তিন ঘন্টা ধরিয়া ঐ অংশ পাঠ করিতে লাগিলেন এবং যথন ধারণা হইল যে, উহা সম্পূর্ণ হালয়ক্ষম হইয়াছে, তথন পণ্ডিতজীর নিকট ব্যুৎপত্তির পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতজী তো তাঁহার গুঢ় লক্ষ্যার্থপ্রতিপাদক স্মৃচিন্তিত ব্যাখ্যাশ্রবণে শুন্তিত !

অনন্তর স্বামীজীর ভ্রমণের ধারা—জন্বপুরের পর আঞ্চমীর এবং তাহার পর আব্-পর্বতের রমণীয় পরিবেশের মধ্যে ত্রয়োদশ শতান্দাতে আট কোটি টাকায় নির্মিত অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত জৈনমন্দির-দর্শন; অতঃপর পুনর্বার আক্ষমীরে আগমন এবং দ্রপ্টব্য স্থানগুলি দর্শনান্তে ১৪ই এপ্রিল আর একবার আবু-পর্বতে উপস্থিতি। এইবারে আবৃতে অবস্থানকালে থেতড়ির মহারাজ ও অকান্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। তাঁহার মধুর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপে বিমুগ্ধ থেতড়ির মহারাজ কিয়দ্দিবদ পরেই তাঁহাকে লইয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পরম আহ্লাদে তাঁহার সেবায় রত হইলেন ও তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। রাজ্যসভায় নারায়ণ দাস নামে একজন অভিজ্ঞ বৈয়াকরণ ছিলেন। এই স্থ্যোগ বুথা যাইতে না দিয়া স্থানীজী তাঁহার নিকট অসমাপ্ত পতঞ্জলির

মহাভাষ্য-অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন এবং স্বীয় ব্যুৎপত্তির জন্ম অচিরেই পণ্ডিভজীর প্রশংসালাভে সমর্থ হইলেন। থেতড়ির রাজা অপুত্রক ছিলেন। তিনি একদিন পুত্রলাভের জন্ম সামুনয়ে গুরুদেবের আশীর্বাদপ্রার্থী হইলে এইরপ পরম অনুগত ভক্তের অনুরোধ অনুপেক্ষণীয় জানিয়া স্বামীজী প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। আমরা দেখিব—সত্যসক্ষল ব্রহ্মজ্ঞের এই বরদান যথাকালে সফল হইয়াছিল। এই সময়ে এক নিদাখসস্ক্রায় প্রমোদকাননে জনৈকা নর্তকীর বাণাবাদনসম্বলিত সঙ্গীতপ্রবণে মুগ্ধ মহারাজ অকন্মাৎ মনে করিলেন, স্বামীজীকে সেধানে আহ্বানপূর্বক এই স্থমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করানো উচিত। আহ্বানপ্রবণে স্বামীজী আসিলেন বটে; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ ধর্মপ্রদঙ্গের পর যেমনি সেই নঠকী সঙ্গীত আরম্ভ করিল, অমনি তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক গমনে উন্তত হইলেন। কিন্তু মহারাজ বিশেষ অন্পরোধ জানাইলেন যে, ইহা অতি উচ্চস্তরের সঙ্গীত--শুনিলে তিনি আনন্দিত হইবেন। অগত্যা পুনর্বার আসন গ্রহণ করিতে হইল। লোকচকে হীনা, সমাজে অবমানিতা রমণী স্বীয় সঙ্গীতমধ্যে অন্তরের করুণ মিনতি ঢালিয়া দিয়া স্থরদাদের একটি পদাবলী গাহিতে ना शिन--

প্রভূ মেরে অওগুণ চিত না ধরো।
সমদরণী হায় নাম তিহারো, চাহে তো পার করো।
ইক লোহা পূজা মে রাথত, ইক রহত ব্যাধ্বর পরে।,
পারশকে মন হিধা নহী হৈ, হহু এক কাঞ্চন করো।

ভক্তকবির ভাবগান্তীর্যপূর্ণ এই অপূর্ব সঙ্গীত তারকাথচিত নীলাকাশের নিমে শাস্ত নৈশ সমীরণে ভাসিয়া চলিল—স্বামীন্দী সেই ভাবরাজ্যে মগ্ন হইয়া দেখিলেন, সতাই তো "সর্বং থবিদং ব্রহ্ম।" পতিতা নারীর মধ্যেও আব্দু আদ্যাশক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মা, আমি

অপরাধ করিয়াছি; আপনাকে অবহেলা করিয়া উঠিয়া যাইতেছিলাম— আপনার গানে আমার চৈত্তক্ত হইল।"

ক্রমে খেডড়ি-ত্যাগের সময় আসিল। অহুরক্ত রাজা ও গরীব প্রকাদের নিকট বিদায়গ্রহণানন্তর স্বামীজী গুজরাট অভিমূথে অগ্রসর হইলেন: প্রথমে আহমেদাবাদে কতিপয় দিবস অতিবাহনাত্তে ক্রমে সৌরাষ্ট্রের লিমড়ি নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি অমুসন্ধানে জানিলেন যে, নিকটেই সাধুদিগের ্একটি নির্জন বাদস্থান আছে—দেখানে অনায়াদে থাকা চলে। স্বামীজী সরলমনেই সেথানে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু প্রবেশের পরেই বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই সাধুনামধারী ভণ্ডগণের হল্ডে তিনি বন্দী। তাহাদের নেতা স্পষ্টই জানাইল, "আমরা এক বিশেষ সাধনায় রত আছি; উহার সিদ্ধির জন্য আপনার স্থায় একজন উচ্চদরের সাধুর আকুমার ব্রহ্মচর্য-ভবের আবশুক।" স্বামীঞ্জী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু বাহিরে কোন উদ্বেগ না দেখাইয়া শাস্তমনে জগদম্বার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পর দিবস একটি পূর্বপরিচিত বালক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি একথানি থোলামকুচিতে কয়লার দ্বারা কয়েকটি শব্দ লিখিয়া তাহার মারফৎ লিমড়ি-রাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং এইরূপে প্রায় হই দিবস এই বনিশালায় নরক্যন্ত্রণা-ভোগের পর রাজার সাহাষ্যে উদ্ধার পাইশেন। তার পর কয়দিন রাজভবনেই কাটাইয়া তিনি জুনাগড়ে গেলেন।

জুনাগড়ে তিনি রাজদেওয়ান বাবু হরিদাস বিহারীদাস মহাশরের অতিথি হইলেন। এই অবসরে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান— সর্বসম্প্রদায়ের স্থপবিত্র ও স্থবিদিত ধর্মক্ষেত্র গির্নার-পর্বতে গমন করেন এবং দন্তাত্রেয় ও তীর্থক্ষরাদির পৃত স্থৃতি ও অমুকূল প্রাকৃতিক পরিষেশে আরুষ্ট হইয়া একটি গুহাভান্তরে কিয়দ্দিবস ধ্যানধারণায় যাপন করেন।

অতঃপর জুনাগড়ে প্রত্যাবর্তনাস্তে বন্ধদের নিকট বিদায় লইয়া তিনি ভুজরাজ্ঞাভিমুথে চলিলেন। বিদায়কালে দেওয়ানজী তাঁহার ভূকরাজ্যের উচ্চ রাজকর্মচারীদের নামে পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলেন। পাঠকের হয়তো কোতৃহল জাগিবে যে, প্রচারী কপর্দকহীন পরিপ্রাজকের এই কি পরিণতি—তাঁহার কেন রাজ্বার হইতে রাজ্বারান্তরে পরিচয়-পত্রহন্তে অভিগমন ? কিন্তু মনে রাধিতে হইবে যে, রাজ-অতিথি হইলেও তিনি সর্বতা সর্বদা জনসাধারণের সহিত ধর্মচর্চায় লিপ্ত থাকিতেন। অধিকস্ক লোককল্যাণে উৎসর্গিত-জীবন স্বামীজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দেশের ধর্ম, শিক্ষা ও কৃষ্টির উৎকর্ষবিধান এবং আথিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে নেতৃস্থানীয় সকলের ভাবরাজ্যে এক আমূল পরিবর্তন-আনয়ন আবশুক। অতএব স্বয়ং নিঃস্ব হইয়াও তিনি ধনিগণের মনোজয় করিতে অগ্রসর হইলেন। ভুজরাজ্যে উপন্থিত হইয়া তিনি দেওয়ানজীর আতিথ্যগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার ও ভুজরাজের সাহায্যে দূরে ও নিকটে সমস্ত তীর্থ-গুলি দর্শন করিলেন। অনন্তর জুনাগড় হইয়া ভেরাওয়াল ও সোমনাথ (প্রভাস) অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ঐ সকল তীর্থাদি-দর্শনান্তে তৃতীয়-বার জুনাগড়ে প্রত্যাগমনপূর্বক পোরবন্দর ( স্থদামাপুরী )-দর্শনে চলিলেন।

পোরবন্দরের মহারাঞ্জের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি আট-নয় মাস রাজপ্রাসাদেই কাটাইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অবস্থানের বিশেষ কারণ ছিল। তথায় তাঁহার সংস্কৃতশাস্তাদি-অধ্যয়নের স্থযোগ ঘটিয়াছিল এবং তাহা তিনি পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তথন তাঁহার প্রায় সমস্ত দিনই অধ্যয়নে অতিবাহিত হইত। রাজসভার সভাপণ্ডিত শঙ্কর পাত্রক্ষ মহাশয় তথন বেদের অমুবাদকার্যে লিপ্ত ছিলেন; তাঁহার অমুরোধে স্বামীজী তাঁহাকে ঐ কার্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি পাত্রক্ষ মহাশয়ের সাহায্যে করাসী ভাষাও অনেকটা

আরন্ত করিলেন। তাঁহার প্রিভিভার মৃথ্য পাণ্ডুরক্ষ মহাশয় বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার উপযুক্ত প্রচারক্ষেত্র হইতেছে বিদেশ—সভাসদগণও ইহা অনুমোদন করিলেন। বস্তুতঃ স্বামীজীর মনেও এই চিন্তা পূর্বেই উদিত হইয়াছিল এবং জুনাগড়ে অবস্থানকালে তথাকার অক্সতম রাক্ষকর্মচারী শ্রী সি এইচ পাণ্ডিয়ার নিকট এ অভিলাম জ্ঞাপনও করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিতবা যাহাই হউক না কেন, সাধারণ মানবের দৃষ্টিতে ভারতের উন্নতির জক্স বন্ধপরিকর হইলেও নিঃসম্ব সন্ধ্যাসীর পক্ষে উহা তথনও কল্পনাবিলাস মাত্র। অত এব আপাততঃ মনের স্বশ্ন মনেই রাথিয়া, কিংবা অক্সাৎ আগ্রহবলে তুই-চারি জন বন্ধকে বলিয়া ফেলিয়া, অবলেষে স্থদামাপুরীর মায়া কাটাইয়া তিনি দারকায় উপনীত হইলেন এবং শ্রীমং শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত সারদামঠে আশ্রম লইলেন। মঠের নির্জনকক্ষে তাঁহার অক্সতম গভার চিন্তার বিষয় হইল—এই আত্মহারা, নিপীড়িত, পরাম্বকরণরত হিন্দু ভারতের তিনি কি করিতে পারেন ? কিন্তু ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইলেও পন্থা তথনও অনাবিস্কৃতই রহিয়া গেল। এদিকে অপান্ত মন তাঁহাকে অস্তত্র লইয়া চলিল।

অতঃপর মাগুবী, নারায়ণ সরোবর, আশাপুরী ও শক্রপ্তয়-পর্বতাদি
দর্শনান্তে তিনি থাগোয়ায় উপনীত হইলেন এবং দৈবক্রমে উকিল হরিদাস
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় ঘটায় তাঁহারই ভবনে প্রায় তিন
সপ্তাহ যাপন করিলেন। থাগোয়াতেই শিক্ষিত সম্প্রায়ের সহিত ভাবের
আদান-প্রদানকালে স্বামীজীর মনে চিকাগো ধর্মসভায় যোগদানের ইচ্ছা
স্থাপ্ট আকার ধারণ করিল। একদিন হরিদাস বাবুকে বলিয়াও ফেলিলেন.
"কেহ সামায় যাতায়াতের ধরচ দিলে আমি যাইতে পারি।" কিন্তু তথনও
উপযুক্ত সময় আসে নাই; স্থতরাং তিনি ৺রামেশ্বর-দর্শনমানদে
দক্ষিণাভিম্থে অগ্রসর হইয়া প্রথমে বোয়াই নগরে পৌছিলেন।

১৮৯২ সনের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাতে বোম্বাইএ পদার্পণাস্তে স্বামীজী ব্যারিষ্টার ছবিলদাসের বাটীতে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক বেদাস্তচর্চার মন দিলেন। এই সময়ে ঘটনাক্রমে স্বামী অভেদাননের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কালী, আমার ভিতর এতটা শক্তি জমিয়াছে যে, ভয় হয় পাছে ফাটিয়া যাই।" বোম্বাই হুইতে পুনা যাইবার ট্রেনে একই ককে করেকজন ভদ্রলোক স্বামীজীকে দেখিয়া ইংরেজী ভাষায় সন্ন্যাসীদের নিন্দা করিতে থাকেন—তাঁহাদের ধারণা ছিল স্বামীজী ঐ ভাষায় অজ্ঞ। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজীও আলোচনায় যোগদান করিলে সকলে সর্ববিষয়ে তাঁহার তীক্ষ প্রতিভা ও অকাট্য সিদ্ধান্ত-দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। ঐ কক্ষে গুণগ্রাহী বালগন্ধাধর তিলক মহাশয়ও ছিলেন: তিনি স্বামীজীকে স্বগৃহে লইরা গিয়া প্রায় এক মাস রাখিলেন। পুনা হইতে স্বামীঞ্জী বেলগাঁওয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানে প্রথমে একজন মহারাষ্ট্র ভদ্রলোকের ও পরে শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র মহাশম্বের বাটীতে অবস্থান করেন। উভয় স্থলে সর্বদা বহু ধর্মপিপাস্থ তাঁহার সন্দর্শন ও সদালাপ-শ্রবণের জন্ম সমবেত হইতেন। সকলেরই দেখিয়া বিশায় জনাত যে, স্বামীজী যে শুধু ধর্মের জটিন তত্ত্বগুলি সহজ্ব অথচ মৌলিক প্রণালীতে অতি স্থন্দর বুঝাইয়া দিতে পারেন তাহাই নহে, জড়বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁহার বাংপত্তি অসাধারণ এবং প্রতিটি কথা ভাবসম্পদে পূর্ণ। স্বামীঞ্জীর মনে তথনও চিকাগো যাইবার বাসনা জাগিতেছে—একদিন হরিপদ বাবু উহা জানিতে পারিয়া পূর্ণ উৎসাহে অর্থসংগ্রহ করিতে উত্তত হইলেন। কিন্তু স্বামীজী জানাইলেন যে, শুভমুহুর্তের তথনও বিলম্ব আছে—৮রামেশ্বর-দর্শন না করিয়া তিনি অক্স কিছুতেই হাত দিবেন না। অভঃপর সন্ত্রীক হরিপদ বাবুকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া তিনি ২৭শে অক্টোবর দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন।

কয়েক স্থান ঘুরিয়া স্থামীদ্রী মহীশুরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্যের দেওয়ান স্থার কে শেষাদ্রি আয়ার মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহারই আহ্বানে আয়ারগৃহে প্রায় একমাস অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে আয়ার মহাশয় মহারাজের সহিতও তাঁহার আলাপ করাইয়া দিলেন। অতঃপর তরুণ আচার্যের গুণে মুগ্ধ মহারাজের আদেশে রাজ-প্রাসাদেই তাঁহার বাসন্থান নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, রাজসংসারে বাস সর্বদা অবিমিশ্র শান্তির আকর নহে। একদিন রাজ্যভায় উপবিষ্ট মহারাজ স্বীয় অমাতাদিগের সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত আহ্বান করিলে স্পষ্টভাষী নিভীক সন্ন্যাসী জানাইলেন যে, পার্ষদরা সর্বদা সর্বত্র যেরূপ স্বার্থপর ও চাটুবাদী ইত্যাদি হইয়া থাকে, বর্তমান ক্ষেত্রেও ভাগাই। কগাপ্রসঙ্গে তিনি দেওয়ানের প্রতি কটাক্ষ করিতেও কুষ্ঠিত হুইলেন না। সভা নিস্তর । স্পষ্ট মনে চইল, এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা সভ্য হইলেও অপ্রিয়: স্থাতবাং কোভের উদ্রেক হইয়াছে। সভাশেষে মহারাজ স্বামীজীকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, অপ্রিয় সত্য না বলাই উচিত, ইহাতে এইরূপ স্থলে বিষপ্রয়োগে প্রাণহানিও ঘটিতে পারে। **স্থামীজী** বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তেজিতকঠে জানাইলেন, "তোষামোদ চাট্কারদিলের বাবসায়—সন্নাসীর বাবসায় সত্যকথন।" রাজবাটীতে কথন কথনও অন্তরূপ কার্যক্ষেত্রেও তাঁচাকে নামিতে হইত। এক-দিন প্রধান অমাতোর সভাপতিত্বে এক বেদান্ত-সভায় বহু পণ্ডিত বক্তৃতা করেন। পরে স্বামীজী আহুত হইয়া আপন অনুভৃতিদ্বারা লব্ধ বেদান্তের নিগৃত তত্ত্ব ও জীবনে উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে এইরূপ একটি প্রাণম্পনী বক্তৃত। করিলেন যে, চতুর্দিকে ধন্সবাদ বর্ষিত হইল। অপর একদিন স্বানীজার গুণাবলীতে বিমুগ্ধ প্রধান অমাতা মহাশয় খীয় সেক্রেটাবীর সহিত স্বামীজীকে বাজারে পাঠাইলেন—উদ্দেশ্ত,

উপহার-স্বরূপে স্বামীজীর অভিপ্রায়ার্যায়ী কোন একটি মূল্যবান বস্তু,
প্রয়োজন হইলে সহস্র মূল্যবায় করিয়াও, কিনিয়া দিবেন। স্বামীজী সমস্ত
দ্রব্য দেশিয়া প্রশংসা করিলেন, কিন্তু কিছুই লইলেন না; অবশেষে
দেক্রেটারীর অন্থরোধে বলিলেন, "আমাকে এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট চুরুট
আনিয়া দিন।" ইহাকেই বলে নি:স্পৃগ! অপর একদিন অমাত্যবর
ও স্বামীজীকে স্বকক্ষে আহ্বানপূর্বক মহারাজ জানিতে চাহিলেন,
তিনি স্বামীজীর জক্ত কি করিতে পারেন। স্বামীজী একখণী যাবৎ
ভারতের উন্নতিবিষয়ে চিত্তগ্রাহা আলাপ-আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার
চিকারো ঘাইবার অভিলাষ জানাইলে মহারাজ তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যয়ভার
বহন করিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামীজীর সেই এক কথা—৮রামেশ্বর
দর্শনের পূর্বে কর্তব্য স্থির করা হইবে না। সম্ভবতঃ ভারতের ভাগ্যবিধাতা
ভাঁহার বরপুত্রকে বিদেশপ্রেরণের পূর্বে স্বদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের
যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তথনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

মহীশ্র-পরিত্যাগান্তে স্বামীক্ষা প্রথমে কোচিনে গেলেন এবং পরে ডিসেম্বর মাসে ত্রিবাক্রামে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক স্থলররামন্ আয়ারের বাটীতে উঠিলেন। অক্যান্ত স্থানের ক্যান্ন এখানেও বিহুৎসমাজে স্থামীক্ষী শীঘ্রই স্পরিচিত হইলেন। এইরূপে নয় দিবস তথার যাপনান্তে ২২লে ডিসেম্বর তরামেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে মাহরায় রামনাদ-রাক্ষ ভাঙ্কর সেতুপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে সেতুপতি শিয়্যত্মগ্রহণ করিলেন। পরে বহুকালের অভিল্পিত তরামেশ্বর-দর্শনান্তে স্থামিক্ষী কন্তাকুমারী যাত্রা করিলেন। তথার মন্দিরে যথাবিধি দেবীদর্শনান্তে বীচিবিক্ষুর্ক সমুদ্রবক্ষে ভারতের শেষ প্রস্তর্গত্তের উপর উপবিষ্ট সন্ধ্যাসীর ধাাননেত্রের সন্মুখে জাগিয়া উঠিল নিপীড়িত হিন্দুজাতির অসহু মর্মবেদনা। সে জাতির উন্নতির মুখ নিরুদ্ধ, অক্তরে গভীর অন্ধকার, আর চারিদিকে

ত্থ-দারিদ্রের পৃতিগন্ধমর করাল ছবি। ইহার প্রতিকার সম্ভব কি?
এই নিপতিত জাতির উদ্ধার বর্তমান যুগে অন্তের সাহায্য-ব্যতিরেকে
স্থানুবপরাহত—ইহার আত্মচেতনা জাগাইবার জক্পও বহির্দেশ হইতে আবাত
আসা প্রয়োজন। কিন্তু উপায়? সম্মুখে তরঙ্গায়িত অনস্ত জলরাশি,
পশ্চাতে স্পন্দহীন মৃতপ্রায় অন্তিকন্ধালসার বিশাল জনতা! স্বামীজী
সন্ধন্ন করিলেন—এই হর্লজ্যা জলধি অতিক্রম করিয়া বিদেশে ভারতের
গোরব থাপন করিবেন এবং ভারতের অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার
হইতে সংগৃহীত হই-চারিটি অমূল্য সম্পদ পাশ্চান্ত্যের হস্তে তুলিয়া দিয়া
তাহার প্রতিদানে ভিক্ষা করিয়া লইবেন তাহাদের ইহলোকিক ঐশ্বর্থলাভের যাত্মন্ত্র। মৃতপ্রায় জাতিকে জাগাইবার ইহাই কৌশল!

স্থিরসঙ্গল, লকালোক স্বামীঞ্জী গাতোখানপূর্বক পুন্ধার উত্তঃ ভিস্থে চলিলেন। পণ্ডিচেরী হইয়া মাদ্রাজে পদার্পণ করিলে নগরের চিন্তাশীল ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও যুবকগণ অচিরে তাঁহার ভাবগান্তীর্য ও মৌলিকতার পরিচয় পাইয়া উপদেশলাভের অভিলাবে তাঁহার নিকট বাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্থরাগার সংখ্যা বর্ধিত হইয়া একটি রহৎ দল গড়িয়া উঠিল। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তগণ জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী বিদেশগমনে উৎস্থক। ইহা তাঁহাদেরও প্রাণে সাড়া দিল; অত এব ঐ সঙ্কলকে রূপদানের জন্ম অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মন অকস্মাৎ সংশয়ে দোলায়িত হইল—"আমি কি নিজের থেয়ালে ইহা করিতেছি, কিংবা ইহার মধ্যে বিধাতার গুঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে ?" প্রকাশ্যে ভক্তদিগকে জানাইলেন যে, তিনি জগদম্বার অভিপ্রায় জ্যাত না হইয়া সংগৃহীত অর্থগ্রহণে অক্ষম; অত এব উহা দরিদ্রদিগের মধ্যে বন্টিত হউক— ৮মহামায়ার ইচ্ছা হইলে অর্থ আপনিই আসিবে অগ্রাা অর্থ বিতরিত হইয়া গেল—স্বামীজীও স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ

করিলেন। অসম্ভব-সাধনের পূর্বে ইহা কি সন্দেহজনিত উন্মাদপ্রায় চিত্ত-চাঞ্চল্য, অথবা উদ্দাম লম্ফনে বেলা অতিক্রমের পূর্বে সমুদ্রপ্রায় ক্ষণিক পশ্চাদপদূরণ ? কেবল ভবিশ্যৎ ইতিহাসে ইহার উত্তর পাওয়া ঘাইবে।

অনন্তর ফেব্রুগারী মাদের মধ্যভাগে (১৮৯৩) তিনি হায়দরাবাদে উপস্থিত হইলেন। ১৩ই তারিখে দেকান্রাবাদে মহবুব কলেজে 'আমার পাশ্চান্তাগমনের উদ্দেশ্য' বিষয়ে সহস্রাধিক শ্রোতার সম্মুখে তিনি এক বক্তৃতা প্রদানপূর্বক স্বীয় বিহ্যাবন্তা, ভারতের অমূল্য সংস্কৃতি ও পাশ্চান্তোর নিকট ভারতের প্রাপ্য সাহায্যাদি সম্বন্ধে সকলকে সচেতন ও সম্ৎস্কুক করিয়া তুলিলেন। ইহার এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাদির ফলে বহু বাক্তি তাহার বিদেশযাত্রার ব্যয়ভারবহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

হায়দরাবাদ হইতে প্রত্যাগত স্বামীজীকে মাদ্রাজ্বাসীর। বিপুল সম্বর্ধনা জানাইলেন এবং বারে হারে ভিক্ষা করিয়া পুনর্বার পাশ্চান্ত্যগমনের উপযুক্ত অর্থসংগ্রহে তৎপর হইলেন। এবারে স্বামীজী তাঁহাদিগকে বাধা দিলেন না; পরস্ক জগজ্জননীর অভিপ্রায় জানার প্রত্যাশায় মনে মনে প্রার্থনাদিতে নিরত রহিলেন। ইতোমধ্যে এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীরামক্ষণ্ডদেব সমুদ্রতীর হইতে বরাবর জলের উপর দিয়া অপর কূলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহাকেও পশ্চাদমুসরণের জন্ম ইন্ধিত করিতেছেন। পরক্ষণেই নিজাভঙ্গ হইলে মনোমধ্যে এক পরম শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল, আর দৈববাণী শোনা গেল, "যাও।" তথাপি উহাতেই সম্ভন্থ না হইয়া কলিকাতায়, শ্রীশ্রীমাকে পত্র লিথিয়া সমক্ত জানাইলেন এবং তাঁহার আশীবাদ চাহিলেন। মাতাঠাকুরানী বহু দিবস পরে স্বেহাম্পদের পত্র পাইয়া একদিকে যেমন আনন্দিত হইলেন, অপর দিকে তেমনি বিদেশে সম্ভানের অনিষ্ট-আশকার অতিমাত্র ব্যাকুল হইলেন। এই হিধাসকুল-চিত্রে শয়ন করিয়া এক রাত্রিতে তিনি স্বামীজীরই অনুরূপ এক স্বপ্ন দেখিলেন

ও নরেন্দ্রকে পত্রে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন; অধিকস্ক গমনেরও অনুমতি দিলেন। পত্র পাইয়া স্বামীজীর বদন উৎসাহে সমুজ্জল হইল এবং সে আগ্রহ শিশুদের মধ্যেও সংক্রামিত হওয়ায় ছই-এক দিনের মধ্যেই সমুজ্ববাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

এদিকে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের তুই বৎসর পরে পুত্রমুখ-সন্দর্শনে অতিমাত্র আহলাদিত খেতড়ি-রাজ তাঁহার দ্বারা পুত্রকে আদীর্বাদ করাইবার মানসে স্বীয় প্রাইভেট সেক্রেটারী জগমোহনজীকে মাদ্রাজে পাঠাইলেন। স্বামীজী যদিও জ্ঞানাইলেন যে, ৩১শে মে তাঁহার যাত্রার দিন অবধারিত হইরাছে, স্কুতরাং তৎপূর্বে খেতড়ি যাওরা অসম্ভব, জ্ঞামোহন তথাপি ধরিয়া বসিলেন যে, বন্দোবস্ত প্রভৃতির দান্বিত্ব খেতড়ি-রাজের উপর ছাড়িয়া দিয়া অন্ততঃ এক দিনের জন্তও তাঁহাকে তথায় যাইতেই হইবে; এই নির্বন্ধাতিশয়ে যাইতেই হইল। খেতড়ি হইতে ফিরিবার পথে রাজার অভিপ্রায়ামুসারে জগমোহন বোদ্বাই পর্যন্ত সঙ্গের যাইয়া স্বামীজীকে জাহাজে তুলিয়া দিলেন এবং রাজপ্রদত্ত কিঞ্চিৎ অর্থন্ত সক্ষে দিলেন। ৩১শে মে (১৮৯৩) স্বামীজী বিশাল সমুদ্রলজ্বনের জন্ত জাহাজে আরোহণ করিলেন।

অনস্তর স্বামীক্ষীর জীবনের এক অভিনব অধ্যায়—ভারতের জীবনেও তাহাই। এক আত্মবিশ্বত ক্ষাতিকে জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দানপূর্বক স্বশক্তিতে অবিশ্বাস দূর করা, পরপদাবনত ভারতকে উন্নতমন্তকে বিশ্ব-সমাজে আপন স্থান অধিকারের জক্ত আহ্বান করা, মদদপিত পাশ্চান্তা জগতে এক অজ্ঞান্তপূর্ব সত্যোর অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া সেই সত্যের আকরের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা এবং পররাজ্যশোষক বিদেশীদিগকে স্বার্থত্যাগপূর্বক বিজ্ঞিতের সেবায় নিয়োজিত করা বড় সহক্ষসাধ্য কর্ম নহে—অথচ ইহাই বিবেকানন্দ-জীবনের ধন্ত্র্ভক্ষ-পণ! কে তথন জ্ঞানিত যে, এই অজ্ঞাতনামা নগণ্য সন্ন্যাসীই ভারতে, তথা সমগ্র বিশ্বে, এক নব ভাবধারার

## **জ্রীরামকৃঞ-ভক্তমালিকা**

প্রবর্তন করিবেন, কে ভাবিয়াছিল যে, সামাশ্য ধর্মমহাসভাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বের ইতিহাসে এক চিরম্মরণীয় সমুজ্জল অধ্যায় বিরচিত হইবে? অথচ অবিশ্বাস্থা হইলেও উহা সভ্য।

বোদাই হইতে সিংহল, সিঙ্গাপুর, হংকং ও জাপান হইয়া স্বামীজী প্রশাস্ত মহাদাগরের নীলামুরাশি অতিক্রমপূর্বক ১৬ই জুলাই (১৮৯৩) কানাডা রাজ্যের বন্ধুবর বন্দরে অবতরণ করিলেন এবং তথা হইতে ট্রেনে আমেরিকার অন্তম বিশাল মহানগরী চিকাগোতে উপনীত হইলেন। তথন বিশ্বমেলা ( World's Fair ) চলিতেছে—দেশবিদেশাগত নরনারীতে তথন চারিদিক কোলাহলমূথর। অজ্ঞাতকুলশীল নিঃসম্বল সন্ধাসীর স্থান এখানে কোথায় ? অণরিচিত বন্ধুহীন বিদেশে বিবেকাননের বজ্রবৃঢ় চিত্তও অকম্মাৎ কাঁপিয়া উঠিল। এই বায়বহুল শহরে স্বল্প অর্থ লইয়া কিরূপে দীর্ঘকাল কাটাইবেন ? সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, ধর্মমহাসভা হইবে তত্দিন হোটেলে বাস করিলে তিনি নি:সম্বল হইবেন। তাই অনিশ্চিত নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের দিকে নিরাশ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কম্পিত-হক্তে স্বদেশে লিথিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে হয়তো ব্যর্থমনোর্থ হইয়া ফিরিতে হইবে—স্থতরাং অর্থ চাই। ইতোমধ্যে সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, বষ্টনে এতদপেক্ষা ব্যন্ন কম এবং দেখানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও অধিক, কাজেই আপাতত: দেখানে যাওয়াই সমীচান মনে করিলেন। বষ্টনের পথে রেলে সৌভাগ্যক্রমে ব্রিজি মেডোদ নামক গ্রামনিবাসিনী এক বৃদ্ধার সহিত আলাপ হওয়ায় স্বামীজী যেন অকুলে কৃল পাইলেন। স্বামীজীর গুণে আক্টা বৃদ্ধা তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

ব্রিঞ্জি মেডোদে হার্ভার্ড বিশ্ববিস্থালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাইট মহোদয়ের সহিত আলাপ হওয়ায় তিনি স্বামীজীর ধর্মমহাসভায় যোগদানের সর্বপ্রকার বন্দোবস্তের দায়িত্ব নিজ স্কল্পে লইলেন এবং

স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণের জন্ত মহাসভার কর্তৃ পক্ষের নামে চিঠি দিয়া তাঁহাকে পুনর্বার 6িকাগোর যাইতে বলিলেন। তদ্মুসারে চিকাগোয় উপস্থিত হইয়া বৈষয়িক ব্যাপারে অনভ্যস্ত স্বামীজী দেখিলেন, রাইট সাহেব মহাসভার যে ঠিকানা লিথিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হারাইয়া গিয়াছে। লোকের নিকট সন্ধান করিলেন—কিন্তু স্থবিশাল মহানগরে কে কাহার সংবাদ রাথে ? ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নিরুপ্রায় স্বামীজী মালগাড়ি রাখিবার প্রাঙ্গণে একটি প্রকাণ্ড থালি বাক্সের মধ্যে শুইয়া ভগবচ্চিন্তায় প্রচণ্ড শীতের রাত্রি কাটাইলেন। রাত্রিপ্রভাতে হ্রদের ধারে ক্রোড়পতিদের বাটীর সম্মুথে অন্ন ও বাসস্থানের অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন ; কিন্তু ইহা তো ভারতবর্ষ নহে যে, কেহ ভিক্ষুকের প্রতি দয়াপরবল হইবে ! অবশেষে ক্লান্তদেহে নিরাশমনে পথের ধারে বসিয়া পডিলেন। এমন সময়ে সম্মুখবর্তী হর্ম্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল-একজন মহিলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ধর্মহাসভার প্রতিনিধি কিনা। স্বামীজী কহিলেন, "হা।" ইহাই যথেষ্ট। স্বামীন্ধী অচিরে শ্রীযুক্ত জর্জ ডব্লিউ হেল মহোদয়ের গৃহে আত্মীয়রূপে সাদরে গৃহীত হইলেন — বিধাতা চোথ ফিরাইয়া চাহিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টান্দের ১১ই সেপ্টেম্বর যথাকালে সাড়ম্বরে মহাসভার উদ্বোধন হইলে সমাগত প্রতিনিধিগণ পর্যায়ক্রমে সভাপতিকর্তৃক আহত হইয়া আপন আপন বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। সকলেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়া-ছিলেন; কিন্তু কেতাত্রস্ত বক্তৃতায় অনভ্যস্ত স্বামীন্ধী বিদেশে ছয় সাত সহস্র স্থানিকিত নরনারীর সন্মুথে এই ভাবে আপন হৃদয়ের কথা জানাইবার জন্ম প্রস্তুত ছিলেন না; অতএব সভাপতিকত্ক আমন্ত্রিত হইয়াও বারংবার "এখন নহে" বলিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে সভাপতি আর তাঁহার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই বোষণা করিলেন, "পরবর্তী বক্তা স্বামী বিবেকানন ।" অমনি নিরুপায় স্বামীন্ধী

শ্রীরামক্ষফচরণ স্থরণপূর্বক যন্ত্রপরিচালিতবৎ দণ্ডারমান হইরা লভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমেরিকাবাসা ভগিনী ও ভাতৃরুক্দ।" সে আহ্বানে মজের ফ্রায় কার্য হইল। সাধারণ নিয়মাত্ররূপ ভব্যতার পরিবর্তে স্বামীজী সামাক্ত করটি শব্দে সমস্ত মহাসভার যে অন্তরের বাণী প্রকটিত করিলেন, তৎপ্রবণে আমেরিকাবাদী উৎফুল্ল হইল—চতুর্দিকে মহাশবে করতালি-নিনাদ উপ্লিত হইল। স্বামীজী কিন্তু প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই ষে, গতাহুগতিক ধারা পরিত্যাগপূর্বক তিনি যে মর্মস্পর্দী ভাষাপ্রয়োগ করিয়াছেন, উহাতেই সমবেত নরনারীর রুদ্ধ প্রেমের উৎসমুথ অকম্মাৎ উন্মোচিত হইয়া সকলকে ভাববস্থায় ভাসাইতেছে; অতএব কিংকঠব্যবিষ্ট্ স্বামীজী মত্ত জনতার সম্মুখে কিঞ্ছিৎকাল মৌনবিশ্বয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে প্রায় পাচ মিনিট পরে সভা নিস্তব্ধ হইলে গেরুয়া-গাত্রাবরণ ও উষ্ণীয-পরিহিত ভারতের স্ম্যাসী বীরদর্পে বক্ষে হস্তদ্বয় নিবদ্ধ করিয়া এবং পদাপলাশলোচনদ্বয়ে জ্যোতি: বিচ্ছুরিত করিয়া পুনর্বার গম্ভীর-স্বরে আবেগভরে ভারতের শাশ্বত প্রেমের বাণী শুনাইয়া আসনগ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে সকলে জানিল, স্বামীজী মহাপভার বিশ্ববিজয়ী বীর—আর তাঁহার নামে অপূর্ব যাত্ব! ইহার পর কোন দিন সভায় শ্রোভূরুদ্দকে ধরিয়া রাখিতে হইলে সভাপতিকে খোষণা করিতে হইত, ঐ দিন সর্বশেষ বক্তা স্থামী বিবেকানন। সেই দিন হইতে চিকাগো মহানগর স্বামীজীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল—আমেরিকার সমস্ত শহর সেই দিন হইতে হিন্দুসন্থানীর প্রশংসায় শতমুথ হইয়া উঠিল এবং চিকাগোর সর্বত্র বীর সন্ন্যাসীর ত্রিবর্ণ প্রতিচ্ছবি দর্শকের বিশ্মর আকর্ষণ করিতে न्राशिन।

চিকাগো মহাসভার বিভিন্ন অধিবেশনে বিবিধ বিষয়ে স্বকীয় ভাষণ শেষ হইয়া গেলে স্বামীজীর বিশ্বাস জন্মিল যে, তখনই দেশে প্রত্যাবর্তন

না করিয়া আরও কিছুকাল আমেরিকায় প্রচারকার্যে রত থাকিলে স্ফল ফলিবে। আমেরিকার নরনারীরাও এই বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ দেখাইলেন। স্থতরাং সর্বত্র বস্তৃতাদি চলিতে লাগিল। কিন্তু স্থনাম হইলেই শত্রবৃদ্ধি হয়। তবে আমেরিকার ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে ইয়া তত আশ্চর্যের বিষয় নহে—স্থামীজী ভজ্জ্ম প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু মর্মান্তিক বিষয় এই যে, যেসকল স্থাদেশবাসী তথন আমেরিকার ছিলেন, তাঁহাদের অনেকেও ঈর্যাপরায়ণ হইয়া বিবিধরূপে তাঁহাকে জনসমাজে হেয় করিতে চাহিলেন। প্রত্যুত বিধি যাঁহার সহায় মানুষ তাঁহার কি করিবে? ফলতঃ শক্রপ্তা সন্মাসী এই সকলে ক্রক্ষেপ না করিয়া বীরদর্পে মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত হিলুধর্মের তুলুভি নিনাদিত করিয়া বিজ্ঞ্যমাল্যে ভৃষিত হইতে থাকিলেন।

এই বিজ্ঞারের ও এই শক্রতার চেউ অচিরে স্বদেশের ক্লেও আসিয়া আঘাত করিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, "নরেন জগৎ মাতাইবে"; মঠের ভাইরা দেখিলেন, আজ ইহা সত্যে পরিণত। আর ভারতের দিকে দিকে লক্ষমুথে উচ্চারিত লইল "জয়, বিবেকানন্দের জয়।" কিন্তু একদিকে স্বর্ধাপরায়ণ হিন্দু ভারত যেমন স্বামীজীর নামে মাতিয়া উঠিল, অপরদিকে তেমনি আবার বিদেশী ধর্মপ্রচারক ও স্বদেশী স্বার্থায়েষী একদেশদর্শীর দল তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। পরস্ক বিদেশের ক্যায় স্বদেশেও সেই ক্ষণিক বিদ্বেষ কিয়ৎকাল গরল উদিগরণপূর্বক আপনারই অবমাননা করিয়া অচিরে ক্ষীণপ্রভ হইল—ভারতগগনে স্বামীজীর অমল ধবল যশোরাশি একমাত্র জ্যোভিষ্করপে বিশ্বমান থাকিয়া অধিকতর ভাস্বর দেখাইতে লাগিল।

অর্থের দিক হইতে স্বামীজী তথনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারেন নাই; অতএব প্রয়োজনের তাড়নায় ও অভিজ্ঞতার অভাবে প্রথমতঃ একটি বক্তৃতাকোম্পানির আহুকূল্যে তাহাদেরই পরিকল্পনামুযায়ী আমেরিকার এক

প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, যদিও দেশ-বিদেশের মানবের কল্যাণার্থে তিনি সন্ন্যাসের রীতিবিরুদ্ধ অর্থোপার্জনে পর্যন্ত তৎপর হইয়া প্রয়োজনাভিরিক্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তথাপি লব্ধ আয়ের স্থায় অংশ তাঁহাকে না দিয়া কোম্পানি অধিকাংশ অর্থ আত্মসাৎ করিতেছে। কাঞ্জেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া তিনি স্বাবলম্বী হইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রথমতঃ আথিক ক্ষতি হইবে যথেষ্ট—ইহা জানিয়াও তিনি সানন্দে এই স্বাধীন পন্থা বরণপূর্বক এক পত্রে ভারতীয় ভক্তদিগকে কার্যধারা-পরিবর্তনের কারণ জানাইলেন, "এইরপে যথেষ্ট অর্থসমাগম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পরে হঠাৎ মনে উদিত হইল—এ কি করিতেছি! আমি না সম্পূর্ণ কাম-কাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামরুষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য! আমার আধ্যাত্মিক শক্তি যে দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে ৷ তৎক্ষণাৎ এরূপ টাকা লইয়া বক্তৃতা করা ছাড়িয়া দিলাম।" ইত্যবকাশে তিনি আমেরিকা ও আমেরিকার সমাজ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার অবসরে তিনি আমেরিকানদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে মিশিতেন এবং পুস্তকাগার, মিউজিয়াম, সভাসমিতিতে যোগদানপূর্বক একদিকে যেমন স্বীয় জ্ঞানভাগ্রার বর্ধিত করিতেন, অপরদিকে তেমনি প্রচারের নব নব ক্ষেত্র রচনা করিতেন। অথচ ভাবিয়া অবাক হইতে হয় যে, এইরূপে সর্বদ৷ কর্মব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার মন অনুক্ষণ চিরধাানমগ্ন হিমালগ্নেরই মত আপনাতে ডুবিয়া থাকিত। অনেক সময় ট্রামে চলিতে চলিতে বাহুজান হারাইয়া তিনি গস্তব্যস্থল অতিক্রম করিয়া যাইতেন ; পরে কণ্ডাক্টর আসিয়া ভাড়ার জন্ম তাগাদা করিলে সলজ্জভাবে উগ দিয়া নামিয়া পড়িতেন। আর তিনি সর্বদা বোধ করিতেন, কি এক অদৃশ্র দৈবশক্তি যেন তাঁহাকে হাত ধরিয়া সর্বক্র পরিচালিত করিতেছে! ফলত: প্রাচাভাবে লালিতপালিত বিবেকানন্দের

এই আমেরিকার কার্যকে তপুস্থার নামান্তর বলিলেই চলে— স্বদেশ,
স্বজাতি, স্বধর্মের অভ্যুত্থান ও শ্রীরামক্রফের উদার বাণীর প্রচারকরে তিনি
এই সমস্ত অভাব-অনটন, ফ্রটি-বিচ্যুতি, লোকলজ্ঞা প্রভৃতিকে অঙ্গের
ভ্রণরূপে সহজ সরল ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন—যদিও তজ্জ্য প্রতিমূহ্রতে
তাঁহাকে অশেষ কন্ত স্বীকার করিতে হইত।

স্বামীন্সীকে বিদেশে বিভিন্ন সময়ে কিরূপ বিচিত্র হাবভাব ও পরিবেশের মধ্যে এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকসঙ্গে মিত্রতাস্থাপনপূর্বক স্বকার্য-পরিচালনা করিতে হইত, তাহার ত্ই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। আমেরিকায় ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ বক্তা ও নান্তিক ইঙ্গারসোলের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ইঙ্গারসোল বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্লগৎটাকে ভোগ করিতে চান; , কাজেই এই জগদ্রূপ নেবুটাকে নিংড়াইয়া ষতটা সম্ভব রুস বাহির করিয়া লইতে হইবে। স্বামীঞ্জী তত্ত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, নিংড়াইতেই যদি হয় তবে ভগবানের বিধানে বিশ্বাস রাখিয়া ধীরে-স্বস্থে নিংড়ানোই উচিত---অত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি ? ধীরে-স্থান্থে নিংড়াইলে বছগুণ অধিক রস পাওয়া যায়। একবার পশ্চিমের এক নগরে বক্তৃতাকালে কয়েকটি যুবক তাঁহার মুখে বেদাস্তবাণী প্রবণ করিয়া বক্তৃতা ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জন্ত আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্ম তাঁহাকে স্বগ্রামে লইয়া যায়। সেথানে এক উল্টানো পিপার উপর দণ্ডায়মান স্বামীজী বক্তৃতায় মগ্ন আছেন, এমন সময় কানের পাশ দিয়া শোঁ শোঁ শব্দে বন্দুকের গুলি ছুটিতে লাগিল! স্বামীন্দ্রী তথাপি অবিকম্পিত—বক্তৃতা চলিতেই লাগিল! যুবকরা তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়া সহর্ষে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বহুৎ আচ্ছা আদমী !" একবার একস্থানে ট্রেন হইতে অবতীর্ণ তাঁহাকে গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ অভার্থনা করিতেছেন দেখিয়া জনৈক রুফকায় নিগ্রো অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, আপনি আমাদের স্বাতির মধ্যে একজন

মন্তবড় লোক হইরাছেন; তাই আমি আপনার সহিত করমর্পনের সৌভাগ্যলাভ করিতে আসিরাছি।" স্বামীজী ব্ঝিলেন, তাঁহাকে অমেতকার দেখিরা ঐ নিগ্রো ভাবিরাছেন যে, তিনিও নিগ্রো; পরস্ক তিনি ইহাতে ক্ষুর না হইরা, বা দান্তিক শ্বেতাক্ষরের ক্লার নিগ্রোকে অবমানিত না করিরা, স্বীর মৌনহারা নিগ্রোর স্বাজাত্য স্বীকার-পূর্বক সাদরে হস্তপ্রসারণ করিলেন ও তাঁহার করমর্পনাস্তে ধস্তবাদ আনাইলেন। এতদ্বাতীত অনেক নগরে তাঁহাকে নিগ্রো ভাবিরা কোন কোন শ্বেতাক অপমান করিলেও তিনি আত্মপরিচর প্রদানপূর্বক সে অপমান হইতে রক্ষা পাইতে চাহিতেন না। পরবর্তিকালে কেহ এই শ্রেমানীক্রের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "কি! অপরকে ছোট করে বড় হব ? ওজন্ত তো আমি জগতে আসি নি।"

এই সময়ে তাঁহাকে বিদ্নাছেগে নগর হইতে নগরান্তরে গমনাগমন করিতে হইত : অনেক ক্ষেত্রে একসপ্তাহে দাদশ, এয়োদশ বা ততোধিক বক্তৃতাপ্ত দিতে হইত। বক্তৃতা প্রস্তুত করার অবকাশ তো ছিলই না, ভাবিবারও সমন্ন ছিল না। পরস্তু অস্তুরের গভীরতম স্তরে এক অপূর্ব অস্তুত্তি সদা জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার চিন্তার ধারা নিম্নমিত করিত। শভীর রাত্রে মনে হইত যেন, দ্রাগত কোন অশরীরী বাণী তাঁহার বক্তৃতার বিষয় নির্দেশ করিয়া দিতেছে; কিংবা আলোচনায় রত তুইটি বিদেহ আত্মা বিষয়বস্তুর উপর অভিনব আলোকপাত করিতেছে। এই-সব শব্দ অপরেরও শ্রুতিগোচর হইত এবং তাঁহারা অবাক হইয়া ভাবিতেন, স্থামীজী এই গভীর রাত্রে কাহার সহিত আলোচনায় নিরত! ইহা ছাড়া অস্তান্ত যোগজ শক্তিও এই কালে তাঁহার দেহমনে প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি ইচ্ছামত অপরের মনোভাব বা অতীত জীবনের ইতিহাস জ্ঞাত হুইয়া প্রকাণ্ডে ব্যক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু স্থামীজী স্বয়ং এইসব

শক্তির কবলে পড়িতেন না—তিনি জানিতেন, ইহা তথু নিয়ত্তরের লোকেরই নিকট কাষ্য।

যাহা হউক, বক্তৃতা-কোম্পানির সম্পর্কত্যাগান্তে তিনি আমেরিকার আধ্যান্থিক জীবনের প্রকৃত গঠনকার্যে অগ্রসর হইলেন এবং এই জন্ম তাঁহার নবীন কার্যধারার মধ্যে ব্যক্তিগত আলোচনা ও ধর্মগ্রন্থানির ব্যাখ্যা একটি উচ্চ স্থান অধিকার করিল। এইরূপে ডেট্রয়ট, গ্রীনএকার প্রভৃতি স্থানে আলোচনাদির সহায়ে তিনি বহু বন্ধুলাভে সমর্থ হইলেন। এতদ্বাতীত ১৮৯৫ অন্দের ফেব্রুমারী মাস হইতে নিউইমর্কে ধারাবাহিক বকৃতার স্ত্রপাত হইল। অর্থের জন্ম কাহারও মুধাপেকী না হইয়া সঞ্চিত অর্থই তিনি ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং আরব্ধ কার্ষে পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্নপরায়ণ হইলেন। অবশ্র বাধাও আসিতে লাগিল প্রচুর। এমন কি, খ্রীষ্টান ধর্মধাব্দকগণ এক সময়ে মিথ্যাপ্রচারের ধারা তাঁহার নিক্ষলক চরিত্রে কালিমালেপনেও অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু বেদান্তকেশরী ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া সকল বাধাবিপত্তিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক আরও উদাত্তকণ্ঠে ভারতের শাশ্বত বাণী বিঘোষিত করিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যস্ত জয় হইল তাঁহারই--আমেরিকার শিক্ষিত সমাজ বিবেকানন্দকে লইয়া মাতিয়া উঠিল।

নিউইয়র্কে জ্ঞানযোগ ও রাজ্যোগ-অবলম্বনে শিক্ষাপ্রদানকালে তিনি যে-সকল বক্তৃতাদি করিতেন তাহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এইরপ মৌথিক শিক্ষা ভিন্ন তিনি ধ্যানাদি-অভ্যাসও করাইতেন। বস্তুতঃ তাঁহার আবাসস্থলটি ক্রমে একটি আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল বলিলেই চলে। কর্মকোলাহলপূর্ণ ও বিজাতায় ভাবধারায় আপ্লুত মার্কিনদেশে এইরূপ ভারতীয় আবহাওয়ার স্পষ্টি একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। নিউইয়র্কে কার্যপরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেদান্তপ্রচার-বাপদেশে

## **এ**রামকুক-ভক্তমালিকা

অক্সত্রও বাইতেন। এতাদৃশ প্রাণপণ পরিশ্রমের কলে তিনি স্বভাবতঃই বিশেষ ক্লান্ডিবোধ করিলেন। স্বতরাং দ্বির হইল যে, গ্রীম্মকালে যখন পাঠাদি বন্ধ থাকিবে তথন স্বামীলী জন কয়েক জানুরাগী ভক্তের সহিত সেন্ট্লেরেন্স্ নদীর মধ্যন্থিত সহস্রন্ধীপোদ্যানে (পাউজেও আয়লেও পার্কে) একটি রমণীয় ভবনে বাস করিবেন এবং ঐ সময়ে মাত্র করেকজন আগ্রহণীল ভক্তের জীবন নিবিভ্ভাবে গঠনে নিযুক্ত থাকিবেন। তথায় তাঁহারা প্রায় দেড় মাস ছিলেন। প্রথমে শিশ্য-সংখ্যা ছিল দশ জন; পরে উহা দ্বাদশ জনে পরিণত হয়। এই দ্বীপোন্থানে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় স্বামীজী ভাবমগ্র হইরা বিভিন্ন ধর্মপুত্তক-অবলম্বনে যে-সকল উচ্চ ভাবগন্তীর উপদেশ দিতেন, তাহাই মিস ওয়াল্ডো-কতৃকি লিপিবদ্ধ হইরা পরে 'Inspired Talks' (দেববাণী) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। স্বামীজী ঐ সময়ে কিরপ উচ্চ অধ্যাত্মভূমিতে অবন্থিত ছিলেন, তাহার জাজলামান প্রমাণ এই গ্রন্থের প্রতি পঙ্কিতে বিভ্যমান।

সহস্রবীপোছানে কার্যাবসানে তিনি শ্রীযুক্তা মূলার ও শ্রীযুক্ত ই টি টার্ডির আমন্ত্রণে প্যারি শহর হইয়া লগুন যাত্রা করিলেন। লগুনে টার্ডি সাহেবের আতিথা গ্রহণপূর্বক কার্য আরম্ভ করিলে অচিরেই তাঁহার নাম ও যশ সর্বত্র বিস্তৃত হইল। কিন্তু ইংলণ্ডে দীর্ঘকাল বাস অসম্ভব—তথায় থাকিলে আমেরিকায় বহু কট্টে আরব্ধ এবং সাফল্যমণ্ডিত কার্যটি বিনষ্ট হইবে; কাঙ্গেই অপর কোনও সন্ন্যাসীকে ইংলণ্ডে রাথিয়া স্বয়ং আমেরিকায় বাইবেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তিনি ভারতে নবীন সন্ন্যাসীর জন্ম পত্র লিথিয়া ইংলণ্ডে তিন মাস যাপনের পর ৬ই ডিসেম্বর আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

এই বারে আমেরিকায় আসিয়া স্বামীজী কর্মযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। উহাও বথাসময়ে পুশুকাকারে প্রকাশিত হইল। স্বামীজী

লিপিয়া বক্তৃতা দিতেন না—বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া বেরূপ অমুপ্রেরণা পাইতেন ভদম্বায়ী অনুৰ্গল বলিয়া ধাইভেন। ইহাতে তাঁহার মূল্যবান উপদেশ বিনষ্ট হইভেছে দেখিয়া ১৮৯৫-এর শেষে একজন সাঙ্কেতিক লিখনবিদ নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু স্বামীক্ষার জ্রুত বাগ্মিতার অমুসরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত দেখিরা অতঃপর মি: গুড্উইন নামক একজন ইংরেজের উপর কার্যভার भुख रहेग। नवनिष्कु त्मथक व्यक्तित्रहे श्वामीकोत छात व्यक्तिहे हहेग्रा অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা ত্যাগপূর্বক শিষ্যত গ্রহণ করিলেন। স্বামীজীও গুড়উইনের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই অব্লকাল পরেই ভারতে ধখন শিষ্যের দেহত্যাগ হয়, তথন বলিয়াছিলেন, "আমার দক্ষিণহস্ত স্কন্ধচ্যুত হইল ৷ যাহা হউক, নৃতন ব্যবস্থা-সাহায্যে নিউইয়ৰ্ক নগরে স্থাহে সতরটি পর্যন্ত ক্লাস চালাইয়াও স্বামীন্দীর আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রবাহিত করার আকাজ্ঞা যেন তৃপ্ত হইতেছিল না; তাই তিনি স্থযোগ পাইলেই বষ্টুন, ব্রুক্লিন প্রভৃতি নগরেও বক্তৃতার জন্ম বাইতেন। ফলত: कर्महक्षन जारमित्रका ७ ७३ 'अङ्क्षनमृन हिन्दू' ( माहेरक्नानिक हिन्दू ) ७ 'বিহাৎসদৃশ বাগ্মী'কে ( লাইট্নিং ওরেটার ) দর্শন করিয়া চমকিত হইল।

১৮৯৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার বক্তৃতার দ্বিতীর পর্যার আরম্ভ হইলে ঐ সকল বক্তৃতাবলম্বনে 'ভক্তিযোগ' রচিত হইরা গেল। 'মদীর আচার্যদেব' বক্তৃতাটিও ঐকালেই প্রাদত্ত হয়। পূর্ববারে আমেরিকার অবস্থানকালে কেহ কেহ তাঁহার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন—এই বারেও একজন সন্ন্যাস লইলেন। এইরূপে স্থামী রূপানন্দ (হার লিঁও ল্যান্সবার্গ), স্থামী অভয়ানন্দ (ম্যাডাম মেরী লুইস্) ও স্থামী যোগানন্দ (ডাক্তার ব্রীট) তাঁহার পাশ্চান্তা সন্মাসী শিষ্য হইলেন। অধিকন্ধ শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা লেগেট, মিসেস্ ওলি বুল, মিস্ ম্যাক্লাউড প্রভৃতি তাঁহার আমেরিকার কার্বের সহার হইলেন।

্ ১৮৯৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'নিউইরর্ক বেদান্ত সমিতি' স্থাপন করিরা স্বামীজী আমেরিকার কার্য সম্বন্ধে কতক নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে ইংলগু হইতেও বারংবার আহ্বান আসিতেছিল। অতএব ১৫ই এপ্রিল পুনর্বার ইংলণ্ডে চলিলেন—আমেরিকার কার্যপরিচালনার জন্ম রহিলেন তাঁহার অহ্বক্ত ভক্ত ও বন্ধবান্ধবগণ।

মে মাদের প্রথমাবধিই স্বামীন্দীর লগুনের বক্তৃতাদি আরম্ভ হইরা গেল।
এতঘাতীত সপ্তাহে পাঁচটি ক্লাস ও প্রতি শুক্রবার প্রশ্নোত্তর-ক্লাস চলিতে
লাগিল। এই সঙ্গে বিভিন্ন সভাসমিতির আমন্ত্রণে নগরে এবং বাহিরে
অক্তান্ত বক্তৃতাদিও হইতে লাগিল। তাঁহার এই লগুন-ন্দীবনের অক্তৃতম
উল্লেখযোগ্য ঘটনা অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত পরিচর। এই পরিচয়ের
ফলে অধ্যাপক শ্রীরামক্রম্ফ সম্বন্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন এবং পরে
শ্রীরামক্রম্ফজীবনী রচনা করেন। এইবারে শ্রীযুক্তা মূলার, শ্রীমতী নোবল
(নিবেদিতা), সেভিয়ার-দম্পতি ও শ্রীযুক্তা প্রাডি স্বামীজীর শিষাত্ব গ্রহণ
করেন। অধিকন্ত ইংলণ্ডের সংবাদপত্র ও শিক্ষিতসমাজ তাঁহার প্রশংসায়
মুখর হইরা উঠে।

জুলাই মাসে লণ্ডনের অবকাশকাল-আরন্তের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীলী ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন—সহ্যাত্রিরূপে চলিলেন সেভিয়ার-দম্পতি ও শ্রীমতী মূলার। তাঁহারা স্কইজারলণ্ডে উপনীত হইয়া দ্রপ্রবাহানগুলি দর্শনে ব্যাপৃত আছেন, এমন সমরে জার্মাণীর কীল-নগরনিবাসী দার্শনিক পণ্ডিত পল ডয়দনের পত্র আসিল যে, তিনি স্বামীল্লীকে আপন ভবনে পাইতে অভিসাধী; স্কতরাং আপাততঃ ইউরোপের অক্তান্ত স্থান ভ্রমণের সঙ্কর অসম্পূর্ণ রহিল। স্কইজারলণ্ডের হই-একটি স্থান দেখিয়াই স্বামীলী জার্মাণীর হাইডেলবার্গ ও বার্লিন নগর হইয়া কীলে উপনীত হইলেন। বিজ্ঞোৎসাহী শ্ববিত্রল্য অধ্যাপক স্বামীলীকে পাইশা সদালাপে বহুক্ষণ

অতিবাহিত করিলেন এবং প্রথম পরিচরই বন্ধত্বে পরিণত হইল।
অধাপকের ইচ্ছ। ছিল, কিছুদিন স্বামীজীর সঙ্গস্থ লাভ করেন; কিছ
স্বামীজী জানাইলেন যে, প্রায় দেড়মাস ইংলণ্ডের কার্য বন্ধ আছে—
উহার পুনরারম্ভ আবশ্রক। অগতা। অধাপক তাঁহাকে তথনকার মত
বিদায় দিয়া একসঙ্গে কিছুদিন ইংলণ্ডে বাস করার অভিপ্রায়ে পুনর্বার
হামবার্গে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলে হল্যাণ্ডের রাজধানী
আমন্টার্ডাম হইরা লগুন যাত্রা করিলেন।

স্বামী সারদানন্দ ইত:পূর্বেই লগুনে আসিয়াছিলেন এবং পরে স্বামীজীর আদেশে আমেরিকার বেদান্তপ্রচারে নিরত হইরাছিলেন। সম্প্রতি স্বামী অভেদানন্দও লণ্ডনে আসিয়া দেখানকার কার্যভার লইলে স্বামীজী ব্ঝিতে পারিলেন যে, প্রতীচ্যে তাঁহার আরম্ধ কার্যের স্থবাবস্থা হইয়া গিয়াছে—এখন তাঁহার ভারতে গমন আবশুক। তদমুদারে ১৬ই ডিসেম্বর (১৮৯৬) তিনি সেভিয়ার-দম্পতিকে সঙ্গে লইয়া লগুন হইতে যাত্রা করিলেন। পথে ইটালির প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন দেখিয়া তিনি স্গ্ধ হইলেন। ভূমধাদাগরে নেপল্দ্ ও পোর্টদৈয়দের মধ্যবর্তী স্থানে তিনি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন—দেখিলেন, এক প্রক্রাঞ্চ বৃদ্ধ বলিভেছেন, "তুমি এক্ষণে ক্রীটদ্বীপের সন্নিকটে; এই স্থান হইতেই খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি।" স্বামীজীকে উক্ত বৃদ্ধ আরও বুঝাইয়া দিলেন যে, বৌদ্ধ-দিগের 'থেরা-পুত্ত'- ও 'আসীন' নামক শ্রমণ-সম্প্রদায়দ্বয়ই কালে 'থেরাপুটী' ও 'এদেনী' নামে খ্যাতিলাভ করে এবং উহাদেরই নিকট হইতে পরে গ্রীষ্টীর মতের উপাদান সংগৃহীত হয়। এই স্বপ্ন বা অহভৃতি স্বামীদ্ধীর মনে গভীর রেথাপাত করিয়াছিল এবং ভারতই বে জগতের সমস্ত ধর্মের আদিম উৎস, এই বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাসঃ দূঢ়তর হইয়াছিল। এডেনের একটি ঘটনায় দরিদ্রের ও স্বদেশবাসীর

## ঞীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা

প্রতি সামীজীর অনাবিল প্রীতি-দর্শনে চমৎক্ষত হইতে হয়। জাহাজ এডেনে থামিলে তিনি ভ্রমণোদ্দেশ্রে তীরে নামিয়া দেখিলেন, দূরে একজন ভারতীয় পানবিজেতার দোকান রহিয়াছে। অমনি ইংরেজ বন্ধুদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ঐ পানওয়ালার নিকটে গমনপূর্বক সোল্লাসে বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ বন্ধুরা যথন কাছে আসিলেন, তথন স্বামীজী ঐ ব্যক্তিকে বলিতেছেন, "ভাই, তোমার ছিলিমটা দাও তো", এবং উহা পাইয়া সানন্দে ধুমপান করিতেছেন। সেভিয়ার সাহেব অবস্থা দেখিয়া হাস্তসহকারে বলিলেন, "ও, ব্ঝেছি, এই জক্তই আপনি আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন ?" ক্রমে ১৫ই জানুয়ারী 'তমালতালীবনরাজিনীলা' সিংহলের নয়নাভিরাম বেলাভূমি নয়নগোচর হইল এবং জাহাজ শীঘ্রই প্রভাতের নবারুলরালে রঞ্জিত কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এক বিপুল জনতার পুরোবর্তী হইয়া বন্দরেই উপস্থিত ছিলেন—তিনি জাহাজে উঠিয়া বিজয়ী গুরু-ভাতাকে সাদের আলিঙ্কন ও অভার্থনা জানাইলেন। স্বামীজী সন্ধ্যার প্রাকালে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন।

ডেট্রয়টের করেকজ্পন অনুরাগীকে স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন, "এদেশের লোকের নিকট আমাত্র কার্যের মূল্য কভটুকু, আর ইহার কভটুকুই বা ভাহারা গ্রহণ করিতে পারে ? বাস্তবিক বলিতে গেলে আমার কার্যের প্রকৃত আদর হইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে । · · · কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিবে ভারতের মর্মন্থল পর্যস্ত আলোড়িত হইবে, ভাহার শিরায় শিরায় বিত্রাৎ ছুটিবে, বিজ্বয়োল্লাসে ভারতবাদী আমায় বুকে তুলিয়া লইবে।" স্বামীজী তাঁহার স্বদেশকে জানিতেন, স্বদেশবাদীকে চিনিতেন; কিন্তু ভারতে অবভরণের পর যে জ্বয়োল্লাস, সঙ্গীত, স্তবপাঠ, উৎসব, শোভাষাত্রা, নগরসজ্জা, সভাসমিতি প্রভৃতি অবলম্বনে কলম্বো হইতে কাশ্মীর পর্যস্ত সমস্ত ভারতভূমি মাতিয়া উঠিল, তাহা বোধ হয়

তিনিও মানসচকে দেখিতে পান নাই। বান্তবের নিকট করনাও কোন কোন ক্ষেত্রে পরাজিত হইরা থাকে। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বিবেকানন্দের মুখে নৰ অভিযানের বার্তা শুনিবার জন্ম ভারত তথন উন্মুথ। ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে ধর্মের প্রাথম্য ও প্রাধান্ত বিষোধণ-পূর্বক পাশ্চান্ত্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে নবভাবে রূপায়িত করা, হিন্দুভাবধারার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজন প্রদর্শনপূর্বক তৎপ্রতি সকলকে আকৃষ্ট করা, অরণ্যের বেদাস্তকে কর্মকোলাহলময় সংসারে আনয়নপূর্বক প্রতিগৃহে উহাকে 'কার্যে পরিণত বেদাস্ত'রূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পরম্পরবিবদমান ধর্মসমূহ ও চিন্তাপ্রণালীর সমন্বয়সাধনপূর্বক বিশ্ববাসীকে একস্থত্তে গ্রন্থিত করা যেমন বিবেকানন্দের অমূল্য অবদান, তেমনি প্রতিভাসমুজ্জল দূর-দৃষ্টি-সহায়ে জাতির গৌরবভাম্বর অতীতের প্রাণশক্তির আরাধনাপূর্বক মহাসম্ভাবনাময় ভবিশ্বতের চিত্র অন্ধিত করা, মুহুমান জাতির ধর্ম সমাজ শিক্ষা শিল্পকলা সাহিত্য-এক কথার জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবজাগরণের উবোধনাস্তে সর্বাঙ্গীণ প্রগতি-সাধনে ভারত-ভারতীকে বজুনির্ঘোষে প্রাণোন্মাদক আহ্বান জানানো এবং স্বীয় জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা সমস্ত পরিকল্পনাকে রূপ প্রদানপূর্বক সেই আদর্শগ্রহণে সকলকে আমন্ত্রণ করাও বিবেকানন্দ-জীবনের অগুতর উদ্দেশ্য। কলম্বো হইতে এই নৃতন অধ্যায়ের আরম্ভ।

কলম্বো, কাণ্ডি, অন্তরাধাপুরম্, জাফনা প্রভৃতি সিংহলের দ্রষ্টব্য স্থানে গমন ও বক্তৃতাদি দ্বারা নব্যুগের বাণী বিঘোষণান্তে স্বামীজী দক্ষিণ ভারতের পাম্বান বন্দরে পদার্পণ করিলে রামনাদাধিপতি অগ্রসর হইরা অভ্যর্থনা জানাইলেন। পরে সকলে ৺রামেশ্বর-দর্শনপূর্বক রামনাদে উপনীত হইলেন এবং অনন্তর পরমকৃতি, মনমহুরা, কুর্ভকোণম্ হইরা মাদ্রাজে আসিলেন। পথে অনেক স্থানেই বক্তৃতা করিতে হইল এবং

## **এ**রামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

প্রায় প্রতি স্টেশনেই বহু দর্শনার্থীর আকাজ্জা মিটাইতে হুইল। মাদ্রাজ্ব তাঁহাকে রাজসম্মানে আপ্যায়িত করিল এবং মাদ্রাজ্বের শিক্ষিতসমাজ তাঁহার উদার বাণী সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণপূর্বক উহা ভারতের সর্বত্র প্রচারে মত্ত হুইল।

মাদ্রাক্ত হইতে জাহাজে কলিকাতার সন্ধিকটে আসিয়া ভিনি বথন ট্রেনে স্বীয় জন্মভূমি ও সাধনক্ষেত্র কলিকাভায় উপস্থিত হইলেন (২০শে ফেব্রুবারী, ১৮৯৭), তথন অক্সান্ত নগরের স্থায় কলিকাভাও এই দেব-মানবকে সমুচিত পূজাসহকারে বরণ করিয়া লইল। অভার্থনাদির পর যথাসময়ে স্বামীজী আলমবাজার মঠে গুরুত্রাতাদের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর মহানগরীতে সভাসমিতি ও বক্তৃতাদি চলিতে লাগিল। জনগণকে উদোধিত করিবার ইহা এক অমোব উপায় জানিয়া স্বামীজীও নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি শক্ষ্য না রাথিয়া সোৎসাহে এই সকল কার্যে যোগদানপূর্বক জনসেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, ইহাতে স্থায়ী ফল হইবে না—স্থায়ী ফললাভের জন্ম দৃচ্মূল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং উপযুক্ত কর্মী প্রস্তুত করা আবশুক। আমেরিকায় অবস্থানকালেও তিনি এই বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন এবং ঐ জন্ম অর্থের আয়োজনে ও পত্রাদিতে উপযুক্ত উপদেশপ্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া ভূমি-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠান-গঠন ও কর্মীদের শিক্ষায় মন দিলেন। পরি-কল্লনা বিরাট; অতএব উত্তম-উৎসাহও হওয়া চাই বিপুল। প্রত্যুত প্রাণ চাহিলেও শরীর সর্বদা প্রাণ্ডের আবেগ মিটাইতে সক্ষম নহে। স্বামীলী বলিতেন, "আমার কার্য হইবে বিহাতের ক্সায় ক্ষিপ্র এবং বজ্রের ক্সায় দৃঢ়।" এদিকে অন্তর্যামী নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ভাষায় তাঁহাকে জানাইয়া দিতেছিলেন যে, ইহলোকে তাঁহার দিন নিভান্তই স্থপরিমিত। এই স্বল্লকালের মধ্যে বিশাল কার্ষের স্থান ভিত্তিস্থাপন করিতে যাইয়া তিনি স্বীয় শক্তিকে ক্লড

নিঃশেষে ব্যন্ন করিতে লাগিলেন। সেই উদ্দাম ভাবধারাবহনে অপারগ দেহ তাই অল্পবন্ধসেই প্রতিপদে স্থীয় অক্ষমতা জানাইরা অবশেষে কলিকাতা— আগমনের অব্যবহিত পরে আশু বিপদের স্থাপন্ত ইন্দিত দিতে লাগিল। স্থতরাং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্ম অচিরেই তাঁহাকে দার্জিলিং বাইতে হুইল।

কর্মকে যিনি স্বেচ্ছার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, জীবকল্যাণে বাঁহার হৃদর কাঁদিরাছে, স্থূদুঢ় হিমালরের নিভূত ক্রোড়েই বা তাঁহার চিস্তার বিরাম কোথায়? অধিকন্ত বিখবিশ্রুত বিবেকানন্দের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক হইলেও উহা তথন অতি তুল ভ ছিল। তিনি যথন যেখানে যাইতেন, তাঁহার কীতি পূর্ব হইতেই সেখানে প্রসারিত হইয়া শত শত গুণগ্রাহীকে নিকটে আকর্ষণ করিত। অতএব আলাপ-আলোচনায় অবশিষ্ট শক্তিটুকুও ক্রমে নিংশেষিত হইতে লাগিল। ফলত: শৈলনিবাসেও বিবিধ ধর্মালোচনা চলিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে রচিত হইতে থাকিল ভাবী রামকৃষ্ণ মিশনের মানস মূর্তি। এপ্রিল মাসের শেষে মঠে ফিরিয়া স্বামীজী >লা মে সেই কল্পনাকে রূপদানপূর্বক রামকৃষ্ণ মিশন গড়িয়া তুলিলেন। তিনি স্বয়ং সর্বসম্মতিক্রমে উহার সভাপতি হইলেন এবং স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ হইলেন যথাক্রমে উপসভাপতি ও কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি। বলরাম-মন্দিরে সমস্ত সাধু ও গৃহস্থ-ভক্তের উপস্থিতিতে ও শুভেচ্ছাক্রমে এই দীর্ঘকাল-পরিকল্লিত ও বহুজন-বাস্থিত প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখন করিয়া স্বামীজী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন—তিনি জানিলেন যে, গুরুদেবের হস্ত হইতে তিনি যে কর্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অস্তত: আংশিক স্ত্রপাত হইল।

এইরপে আপাতদৃষ্টিতে একের কর্মভার, বহুজনের স্কন্ধে অর্পণের ফলে স্বামীজীর কঠব্যের লাম্ব হইলেও উহাতেই তাঁহার পরিভৃপ্তি মটিল না; কারণ প্রতিষ্ঠিত সভ্যকে পরিচালিত করিবে কাহারা? অতএব রুবকদের

শিক্ষাদিতে মনোনিবেশ করা আবশুক। এদিকে ভাঁহার দেহের অধিকতর অবনতি ঘটতে থাকার আলমোড়ার যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। তথাপি স্বাস্থ্যের প্রতিকৃগতা সত্ত্বেও কর্মবীর কি নীরব থান্ধিতে পারেন, অথবা প্রতিকারের প্রয়োজন সর্বাদিসম্মত হইলেও দৈবপরিচালিত মহামানবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কেহ বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারেন ? ফলভ: আলমোডা ষাত্রার পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত সমস্ত সময়ই কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে ব্যয়িত হইতে লাগিল-শাস্তাদি-পাঠ, আলাপ-আলোচনা, নব নব পরিকল্পনা ও তদ্মুরূপ প্রচেষ্টা অব্যাহতই রহিল। এইকালের একটি ঘটনা অতীব শ্বরণযোগ্য। একদিন তিনি স্বশিশ্য শর্ৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে সায়ণ্ডায়াসমেত বেদ অধ্যাপনা করিতেছেন, এমন সময় মহাকবি গিরিশচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলে স্বামীজী রহস্ত করিয়া বলিশেন, "জি. সি., তুমি তো এসব কিছুই পড়লে না — ७४ क्टे विद्वे निखंडे पिन कांग्रेटिंग!" शित्रिण वांत्र निक দৈন্ত জানাইয়া বেদরাশিকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, "জন্ন বেদরূপী শ্রীরাম-ক্লফের জয় !" পরস্ত লোকচরিত্রবিদ্ গিরিশ বাবু জানিতেন, বিবেকানন্দ বাহিরে যভই জ্ঞান প্রচার করুন, অন্তর তাঁহার অতীব কোমণ। অতএব শিয়াসকাশে সেই ভাব উন্মোচিত করিবার অভিনাধে ভারতের হঃখদৈন্তের একথানি মর্মন্তদ চিত্র স্বীয় কবিমূলভ ভাষায় অঙ্কিত করিয়া অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন, "বল তো, এসব রহিত করবার কোন উপায় বেদে আছে কিনা?" স্বামীজী ততক্ষণে হৃদ্ধাবেগ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া চক্ষ্মলে ভাসিতেছেন। নাট্যাচার্য অমনি শিশুকে সেই করুণ মৃতি দেখাইয়া বিজয়গর্বে বলিলেন, "দেখলি রে, তোর গুরুর হাদয়টা ?" স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেও স্বামীজী এসময়ে বিশেষ আগ্ৰহাম্বিত ছিলেন এবং তপস্বিনী মাতার প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালা-দর্শনে উচ্চৃদিত প্রশংসা করিবাছিলেন।

৬ই মে আলমোড়া-বাত্রা হইতে ১৮৯৯ ইং ১৬ই আগস্ট বিতীর
বার আমেরিকা-গমন পর্যন্ত ঘটনাবলী আমাদিগকে সংক্রেপেই বলিরা
বাইতে হইবে। আলমোড়া হইতে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া কাশ্মারগমনকালে সর্বত্রই তাঁহাকে ইংরেজী ও হিন্দী ভাষার বক্তৃতা ও
ধর্মপ্রসন্ধাদি করিতে হইরাছিল। কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথেও
শিরালকোট ও লাহোর প্রভৃতি স্থানে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইরাছিল।
তন্মধ্যে লাহোরের বক্তৃতাগুলি অতি চমকপ্রদ ও ভাবগন্তীর। লাহোর
হইতে তিনি দেরাদ্নে যান এবং পরে রাজপুতানাভ্রমণে নির্গত হন।
অতঃপর ১৮৯৮ খ্রীষ্টান্দের জাতুরারী মাসে কলিকাতার ফিরিরা আসেন।

এই উত্তরভারত-ভ্রমণকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ছভিক্ষের করালছায়া নিপতিত হওয়ায় রামক্রফ-সজ্যের সন্মাদীরা স্বামীজীরই অমু-প্রেরণায় তাঁহাদের প্রথম সেবাকার্যে অবতীর্ণ হইলেন। স্বামীজী দূরে থাকিলেও অর্থ ও উপদেশের দ্বারা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে থাকেন।

স্বামীঞ্জীর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরেই অলক্ষিতে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা আর একটি নৃতন প্রবাহ-রচনার অগ্রসর হইল। ২৮শে জামুয়ারী (১৮৯৮) স্বদেশ ও স্বগৃহের মমতা ত্যাগ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা ভারতের সেবাকল্পে শ্রীগুরুর চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন-। এতদ্বাতীত শ্রীযুক্তা ওলি বুল, শ্রীমতী ম্যাক্লাউড ও সেভিয়ার-দম্পতি পূর্বেই আসিয়াছিলেন। অধুনা বিবেকানন্দের কর্তব্য হইল—ইহাদিগকে ভারতীয় কার্যের জক্য উপযুক্ত করিয়া তোলা। এই প্রচেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল আমরা তাহা যথাকালে দেখিতে পাইব।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরেও দেখা গেল, স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া দ্রুত অবনতি হইতেছে। অতএব প্রত্যাগমনের প্রায় তিনমাস পরেই (৩০শে মার্চ) তাঁহাকে স্বাস্থ্যলাভার্থে পুনর্বার দাজিলিং ঘাইতে হইল।

পরস্ক অনতিকাল পরেই কলিকাতা মহানগরীতে প্লেগ মহামারীরূপে দর্শন দিরাছে এই সংবাদ পাইয়া স্বামীকী দ্বির থাকিতে পারিলেন না—ওরা মে কলিকাতার প্রত্যাবর্তনপূর্বক সেবাকার্যে নামিলেন। এরপ কার্যে প্রচুর অর্থের প্ররোজন; দে অর্থ তথন রামক্বফ মিশনের ক্সার দরিত্র প্রতিষ্ঠানের নাই। চিস্তারিন্ট জনৈক গুরুত্রাতা স্বামীকীকে প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীকী, টাকা কোপার পাওরা যাইবে?" মহাপ্রাণ মহামানব বিন্দুমাত্র দিধা না করিয়া উত্তর দিলেন, "কেন? যদি প্রস্কোজন হয় তাহা হইলে মঠের জক্ষ যে নৃতন জমি ক্রয় করা হইরাছে উহা বিক্রয় করিব।" তবে কার্যত: ততদ্র অগ্রসর হইতে হয় নাই; কারণ দেশের বদান্ত ব্যক্তিগণ মুক্তহন্তে দান করিয়া সন্ন্যাসীদের ভাতারে মথেট অর্থ তুলিয়া দেওয়ার সেবা নির্বিত্রে সম্পন্ন হইতে থাকিল। ইহার অর্লিন পরেই প্লেগের প্রকোপ প্রশ্নমিত হওয়ায় এবং সরকারের চেটায় রোগীদের সেবার স্ব্যবন্থা হওরায় স্বামীজী স্বায় স্বাস্থ্যোয়তিকল্লে ১১ই মে আলমোড়া যাত্রা করিলেন। সঙ্গে যাইলেন পাশ্চাত্তা শিষ্য ও শিষ্যাবৃন্দ এবং কোন কোন গুরুত্রাতা।

আলমোড়ার অবস্থানকালে স্বামীজীর প্রচারকার্ধের একটি স্থারী বাবস্থা হইল। 'প্রবৃদ্ধভারত' নামক একথানি ইংরেজী সামন্ত্রিক পত্র মাদ্রাজ্ঞ হইতে প্রকাশিত হইত; উহার সহিত তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। এই সময়ে উহার সম্পাদকের মৃত্যু হওরায় এবং পত্র কিছুকাল বন্ধ হইয়া যাওরায় উহা আলমোড়ার আনীত হইয়া স্বামীজীর শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দের হন্তে ক্সন্ত হইল এবং সেভিয়ার-দম্পতি উহার বিশেষ সাহায়্য করিতে লাগিলেন। এই দম্পতিরই আমুক্ল্যে পরবংসর মান্ত্রবিতে অবৈত আশ্রম স্থাপিত হয় এবং প্রবৃদ্ধভারতও তথায় স্থানান্তরিত হয় । যাহা হউক, এই বারে ১০ই জুন পর্যন্ত স্বামীজী আলমোড়ায় থাকিয়া সদলবলে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

কাশ্মীরে ৮কীরন্তবানীর মন্দির-দর্শন্কালে লোককল্যাণব্রতী স্বামীক্সীর হাদ্যে এক নবভাবের ক্ষেটি উঠিল। দেবীর মন্দির বিধনীর হক্তে বিধরস্ত ও কল্বিত দেখিয়া বিবেকানন্দের মনে বেমনি অতীতের নির্বাহিতা ও নিক্রিয়ভার প্রতি ধিক্কার-ধ্বনি উথিত হইল, অমনি মা-ভবানীর ভং দনাবাণী শুনিতে পাইলেন, "বংস, আমি মনে করিলে কি অসংখ্যা মঠ ও মন্দির স্থাপন করিতে পারি না?—এই মুহুর্তেই কি এখানে সপ্রতল মন্দির উঠিতে পারে না?" এই দৈববাণীর মর্ম উপলব্ধি করিয়া আদম্য কর্মী বিবেকানন্দ মায়ের ইচ্ছাসাগরেই আপন ইচ্ছা বিসর্জন দিলেন—তদবধি যাহা ঘটিবে, সবই মায়ের অঙ্গুলিহেলনে। এখন হইতে তিনি কর্ডু আভিমানবিম্ক্ত ও অধ্যাত্মভাবে বিভোর হইলেন—বাহিরের সহিত সম্পর্ক রহিল অতি অল্প। অবশেষে কাশ্মীরভ্রমণ-সমাপনান্তে তিনি ১৮ই অক্টোবর বেল্ডে নীলাম্বর বাবুর বাগানে উপস্থিত হইলেন—মঠ তথন ঐ বাড়িতে।

ইত্যবসরে ১৮৯৮ ইং তরা ফেব্রুয়ারী শ্রীগুক্তা ওলি ব্লের সোক্ষত্তে বেলুড়ে হায়ী মঠন্থাপনের জক্ত ভূমি-ক্রুরের বায়না হইয়া যথাসময় উহাতে ন্তন গৃহাদি-নির্মাণ ও পুরাতন গৃহের সংস্কারাদি পূর্ণবৈগে চলিতেছিল। নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে উহার কার্য শেষ হইলে ৯ই ডিসেম্বর সেথানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূক্ষাদি হইল এবং অবশিষ্ট সমস্ত আয়োক্ষন-সমাপনাস্তে ১৮৯৯ গ্রীষ্টান্দের ২য়া ক্ষান্ময়ারী সাধুবৃন্দ নবীন মঠবাটীতে উঠিয়া আসিলেন। বিবেকানন্দের আর একটি কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল। ১৮৯৮ এর ১২ই নভেম্বর ৮কালীপূক্ষার দিনে নিবেদিতার পরিকল্পিত বালিকা-বিত্যালয়েরও স্বরপাত হইয়াছিল। আবার ১৮৯৯ গ্রীষ্টান্দের ১লা মাম্ব স্থামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদকতা ও পরিচালনায় বক্ষভাষায় 'উদ্বোধন'-প্রিকা প্রকাশিত হইলে স্থামীক্রীর সাফল্য আর একটি শুর উধ্বের্

উঠিল। স্থতরাং দ্বিতীয় বার পাশ্চান্ত্য-যাত্রার পূর্বে স্বামীজী নিশ্চিম্ত হইলেন বে, তাঁহার সমস্ত জীবনের আপ্রাণ পরিশ্রম ক্রন্ত সার্থকতার পথে চলিয়াছে—জ্রীরামক্তফের ভাবধারা বিবিধরণে শরীর পরিপ্রহ করিতেছে, আর সমস্ত দেশ তাঁহার আহ্বানে সক্রিয় হইরা উঠিয়াছে। এ দিকে তুর্বল শরীরে বক্তৃতাদি করা ক্রমেই অসম্ভব হইরা পড়িতেছিল। অতএব চিকিৎসকদের পরামর্শে ২০শে জুন (১৮৯৯) তিনি পশ্চিমগমননানসে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কলিকাতায় জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ ৩১শে জুলাই লগুনে পোঁছিল এবং তাঁহারা ১৬ই আগন্ত আমেরিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কলম্বো হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত আচায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জন-সাধারণকে কি বার্তা শুনাইয়া গেলেন ? প্রথমেই জানা আবশ্রক যে, পরি-প্রেক্ষিতের বিভিন্নতাবশত: তাঁহার বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চান্তো হুইটি বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও মূলত: উহা ছিল এক। স্বামীন্ধীর ভারতীয় প্রচেষ্টা যেমন ধর্মবিহীন সমাজদেবামাত্র নহে, পাশ্চান্ত্য প্রচারও তেমনি শুধু কর্মশৃত মোক্ষদাধন নহে। স্থান-কাল-পাত্রামুসারে তিনি উভয় সভ্যতাকেই তাহার স্বকীয় আদশানুসারে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন, আর চাহিয়া-ছিলেন উভয়ের মধ্যে সম্মানজনক আদান-প্রদান। তাঁহার মতে "অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দলগঠন ও পরিচালন করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধ-ভাবে কার্যে লাগাইয়া কিরুপে অল চেষ্টায় অধিক ফললাভ করিতে হয়, তাহা শিথিতে হইবে।" কিন্তু প্রত্যেক জাতির এক একটি বিশেষ আদর্শ আছে—"আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড।" এই ভিত্তিকে অবিচল রাখিতে হইবে; অতএব "অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া

অপরের সম্পূর্ণ অমুকরণ করিয়া নিজের স্বতন্ততা হারাইও না।" ফলতঃ জড়বাদী পাশ্চান্তা সমাজেরও দীর্ঘজীবী হইবার ইচ্ছা থাকিলে এই অধ্যাত্ম-ভিত্তি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে—"যদি পাশ্চান্তা সভ্যতা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে সমূলে বিনষ্ট হইবে।"

ধর্ম বলিতে আচারমাত্র গ্রহণীয় নহে; কারণ ধর্মের অন্তরের সন্তা অপরিবর্তনীয় হইলেও বাহিরের রূপ পরিবর্তনশীল—আচারগুলি ভিতরের অহুভূতির বহি:প্রকাশ ভিন্ন কিছুই নহে। ভাবহীন আচার উন্নতির সহায়ক না হইয়া জাতির অধঃপতনের কারণ হয়—"আমাদের জাতিভেদ ও অফাক্ত নিরমাবলী ধর্মের সহিত আপাততঃ সংশ্লিষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্ম এই সকল নিয়মের আবশুক ছিল। যথন এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকিবে না, তথন ঐগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে।" সংস্কার সাধারণতঃ এইরূপ ক্রমাভিব্যক্তিমূলক প্রাক্তিক নিয়মেই হইয়া থাকে এবং সংস্থারককে এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়; নতুবা সাময়িক উত্তেজনায় অথবা পরাত্মকরণে কিছু করিতে গেলে হিতে বিপরীত হয় — শামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।" বিবেকানন্দ তাই আপনাকে 'আমূল সংস্কারক' বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার মতে সংস্কারের সর্বোত্তম মাধ্যম হইতেছে শিক্ষা-এমন কোনও সামাজিক ব্যাধি নাই, যাহা শিক্ষাপ্রভাবে বিদূরিত না হয়। তবে আধুনিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন আবশুক। ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া যে শিক্ষা মানবের অন্তঃশক্তির সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তির সহায়ক হয়, উহাই প্রকৃত শিক্ষা।

অকমাৎ সামাজিক পরিবর্তন-সাধনের বিরোধী হইলেও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে ধুগপ্রয়োজনামুরূপ নিত্য

নৃতন বিধানরচনার সমস্ত প্রাচীন ব্যবস্থা নিজ্ঞিয় হইয়া গিয়াছে এবং সমাব্দশীবনে বহু আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে। অতএব উহার দূরীকরণার্থে কতকগুলি বিষয়ে আমাদের আশু প্রচেষ্টা আবশুক। বর্তমানে নারী-জাতির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, নারী-জাতির অভ্যুদ্ম না হইলে "ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই; এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।" আবার সঙ্গে সঙ্গে অরণ করাইয়া দিয়াছেন, "হে ভারত, ভূলিও না, তোমার নারীঙ্গাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী।" সতীত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শকে সম্পূর্ণ অবিক্বত রাধিয়া নারীজাতিকে জাগিতে হইবে। এই জাগরণের ক্ষেত্রে আবার নরনারীর মধ্যে কোনও অলঙ্ঘ্য ব্যবধান স্বীকৃত হয় নাই—"এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে তা বুঝা কৃঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন।" পরস্ক বিবেকানন্দ শ্মরণ করাইয়া দিয়াছেন य, नात्रीरमत्र यथार्थ कन्यानमन्त्रामरन नात्रीताहे नमर्थ-- भूक्ष এই বিষয়ে দূর হইতে যথাসম্ভব সাহায্য করিলেও কথনও তাহাদের স্বাধীনতায় যেন হস্তকেপ না করে।

জনসাধারণের উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব; অতএব তথাকথিত নিমশ্রেণীর সর্বপ্রকার অভ্যুত্থানের আয়োজন অভ্যাবশ্রক। কারণ "এরা সহস্র সংস্র অভ্যাচার সম্মেছে, নীরবে সম্মেছে—ভাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন হঃখ ভোগ করেছে—ভাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু থেয়ে হনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আর আধ্থানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অভ্ত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্ধি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুথটি চুপ করে দিনরাত থাটা এবং কর্মকালে সিংহবিক্রম! …এই সামনে

তোমার উত্তরাধিকারী ভবিদ্যৎ ভারত।" এই নৃতন ভারত বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওরালার উমনের পাশ থেকে; বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে; বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" কিছু এই নিজিঞ্চনদের অভ্যুথানের আলোড়নে ভারতের সনাতন সংস্কৃতি বেন কেন্দ্রন্তই না হয়। আমাদের উদ্দেশ্য হইবে প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতিকে শুদ্রের স্তরে না নামাইয়া প্রত্যেক শুদ্রকে ব্রাহ্মণতে উন্নীত করা। "সত্যুর্ব্বে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিল;" জীরামক্কঞ্চের আগমনে পুনঃ সেই সত্যুব্বের স্থাতাত হইয়াছে—"তিনি থেকিন জন্মছেন, সেদিন থেকে সত্যুব্ব এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে বেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষের ভেদ, ধনি-নিধনের ভেদ, পণ্ডিত-মুর্থ-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে বেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুস্লমান-ভেদ, ক্রীশ্চান, হিন্দু ইত্যাদি সব চলে বেল।"

জাতিভেদ বর্তমানে যে আকার পরিগ্রহ করিরাছে, উহা একসমরে অপরিবর্জনীয় হইলেও এবং উহার মূলে যথেষ্ট সত্যা নিহিত থাকিলেও আধুনিক জগতে মূল ভিত্তি অটুট রাখিয়া উহার অভিব্যক্তির পরিবর্তন আবশুক। ধর্মের নামে সমাজে যে নির্চুর অত্যাচারের তাগুবলীলা চলিতেছে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্বামাজী আক্ষেপসহকারে বলিলেন—"ধর্ম কি আর ভারতে আছে, দাদা! জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, সব পলায়ন; এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। ত্রনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র—সহজ ব্রক্ষজ্ঞান! ভালা মোর বাপ! হে ভগবান! এখন ব্রক্ষ হাদ্যকল্যেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভ্তেও নাই—এখন ভাত্তের ইাড়িতে।" এই সব অথৌক্তিক ও পাশবিক ব্যবস্থা দূর করিয়া তিনি আমাদিগকে অক্সমাজস্থলভ সাম্য ও সোলাত্র অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন—"আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই তৃই মহান

মতের সমন্বরই—বৈদান্তিক মন্তিদ্ধ এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

•••আমার মাতৃত্মি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রপ নিবিধ
আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।"

ভারতের জনসাধারণ ধামিক হইলেও দারিদ্রোর নিপীড়নে কর্মশক্তিইন। বিশেষতঃ দীর্ঘকাল দাসত্বের ফলে তাহাদের জীবনে প্রায়শঃ সান্ধিকতার ছদ্মবেশে বোর তামসিকতা বিরাজমান। অতএব এদেশে প্রকৃত ধর্ম-প্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিলেও প্রথমে রজ্যেগুণের উদ্বোধন আবশ্রক। "যে ধর্ম গরীবের হঃথ দূর করে না, মামুষকে দেবতা করে না, তা কি আর ধর্ম ?" "থালিপেটে ধর্ম হয় না—প্রথমে কুর্মদেবতার পূজা" অত্যাবশ্রক। অতএব "ঐ অন্নসংস্থান করবার জক্তই আমি লোকগুলোকে রজ্যেগুণতৎপর হতে উপদেশ দিই।" "আগে অন্নসংস্থান করার উপদেশ দে, তারপর ভাগবত পড়ে শুনাস্।"

যুগপ্রয়োজনে বিবেকানন্দ আমাদিগকে নর-নারায়ণের পূজায় আহ্বান করিয়াছেন—"প্রথমে পূজা—বিরাটের পূজা। তোমার সম্মুথে তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজা। ইহাদের পূজা করিতে হইবে—দেবা নহে; দেবা বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, পূজা শব্দেই ঐ ভাব ঠিক প্রকাশ করা যায়।" এই নরনারায়ণের পূজার দারা চিত্তগুদ্ধি হইলেই মাত্র উচ্চ আধাাত্মিক তত্ত্ব হৃদয়ে ক্ষুরিত হওয়া সম্ভব।

আমাদের দেশে ধর্ম ও সাংসারিক অভ্যুদ্রের মধ্যে যে এক ত্রপদরণীয় ক্রিম বিভেদ স্ট হইয়াছে, বিবেকানদের মতে উহাই আমাদের অবনতির প্রধান কারণ। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই; বরং ধর্মবৃদ্ধির স্বতঃসিদ্ধ ফলরূপে জাগতিক উন্নতি আপনিই আসিতে বাধ্য। না আসার কারণ এই যে, শাস্ত্রে যেসকল প্রাণপ্রাম্ব ও প্রগতিমূলক উপদেশ রহিয়াছে,

আমরা দেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করি না—"আমাদের মস্তক আছে, আমাদের বেদান্তমত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহা সাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্ষে মহা ভেদবৃদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হানরহীন—নিজের মাংসপিও শরীর ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে পারি না।" ধর্মানুভূতির যথার্থ তাৎপর্য জানিলে আমরাও বিবেকানন্দের সহিত সমস্বরে বলিব, "যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্ত বৈধরিক উন্নতি হয় না ? অবশ্রুই হয়।" সমাজজীবনের ক্যায় ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মামুষ্ঠান ও কর্মসম্পাদনের মধ্যে বর্তমানে কোনও যোগস্ত নাই; সেই স্ত্র পুনঃস্থাপনের জান্স চাই 'কর্মে পরিণত বেদান্ত'—"তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমার ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে যে ভালবাসার দ্বারা প্রীত করিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে।" সংসারে ষত প্রকার সম্বন্ধ আছে, তৎসমস্তকেই এই ভাগবতদৃষ্টি-সহায়ে ঈশ্বরলাভের সহায়ক করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, জীবনের প্রতিটি কর্ম ঈশ্বরাদেশে সাধিত হওয়া আবশুক, কারণ বস্তুতঃ কর্ম, করণ, কর্তা, কর্মফল ইত্যাদি সমস্তই ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নচে।

ভারতবর্ষের অধোগতির আর এক কারণ হইল তাহার কৃপমণ্ডুকসদৃশ সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। ভারত যেদিন 'শ্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কারপূর্বক আপনার জাতীয় জীবনের চারিদিকে হুর্লভ্যা প্রাচীর তুলিয়া দিল, সেই দিন হইতে আরম্ভ হইল তাহার অবনতি—"কোন ব্যক্তি বা জ্ঞাতি অপর জ্ঞাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না।" বিবেকানন্দ তাই আহ্বান জানাইলেন, "নিজেদের সঙ্কীর্ণ গঠ থেকে বাইরে এসে দেখ,

#### গ্রীরামকৃঞ-ভক্তমালিকা

সব জাতি কেমন চলেছে। তোমরা কি মার্থকে ভালবাস ? তা হলে এস, ভাল হবার জন্মে প্রাণপণে চেষ্টা কর।" অপরের সহিত মিশিতে হইলে চাই অপরের প্রতি শ্রন্ধা ও ভালবাসা—"আমরা শুধু 'পরধর্মে বিছেম করিও না,' এই কথা প্রচার করি না—আমরা সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া পূর্ণক্রপে গ্রহণ করিয়া থাকি। আর শুধু প্রচার নহে, আমরা ইহা কার্ষেও পরিণত করিয়া থাকি।" এই আদান-প্রদানের মধ্যে আবার ভিক্ষুকের মনোরন্তি সর্বথা পরিত্যাজ্যা—"সমাবস্থাপন্ন না হইলে কখনও বন্ধুত্ব হয় না। যদি তোমাদের ইংরেজ বা মার্কিনগণের সহিত সমান হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে যেমন উহাদের নিকট শিখিতে হইবে, তেমন শিখাইতেও হইবে।"

সর্বশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, বিবেকানন্দ যদিও ভারতবাসী ছিলেন এবং ভারতের অভ্যুত্থানের জন্ম আপ্রাণ চেষ্টিত ছিলেন, তথাপি তিনি রাজনীতিতে বিজ্ঞড়িত হন নাই; অধ্যাত্মাহুভূতিই ছিল তাঁহার সমস্ত কর্মপ্রেরণা ও প্রচারের একমাত্র উৎস। সেই বিবাদ-বিচ্ছেদহীন প্রেম-রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবং প্রতিমূহুর্তে নিথিলব্রন্ধাণ্ডব্যাপী অন্বিতীয় সন্তার সাক্ষাৎ করিয়া বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, "একথা ভূলে যেয়ো না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে—তথু ভারতের প্রতি নহে।"

ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া আমেরিকায় দিতীয় বার পদার্পণানস্তর স্বামীন্দী পূর্বের ক্রায় পূর্ণোগ্রমে কার্য আরম্ভ করিতে না পারিলেও নীরব রহিলেন না। তিনি কিয়দিবস 'রিজলে ম্যানরে' লেগেট-দম্পতির সহিত অতিবাহনান্তে ৮ই নভেম্বর নিউইয়র্কে প্রকাশ্র সভায় বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং নগরে ও পার্যবর্তী স্থানসকলে পক্ষকাল যাবৎ এইরূপ প্রচারে ব্যাপৃত থাকিয়া আমেরিকার পশ্চিমকূলাভিমুথে চলিলেন! তথায় লস্ এঞ্জেলিস্, ওকল্যাও, স্থান্ ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি স্থানে তিনি প্রায় ছয় মাস ছিলেন এবং ইহার
ফলে কালিফোর্নিরা-অঞ্চলে বেদাস্তের বীজ স্থপ্রোথিত হইয়া কালক্রমে
বহু মহা মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

কালিফোর্লিয়ায় অবস্থানকালে লেগেট-দম্পতির নিকট হইতে সংবাদ ও আমন্ত্রণ আসিল যে, প্যারিসে একটি ধর্মেতিহাস-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে—লেগেট-দম্পতি ঐ সময়ে তথায় থাকিবেন এবং স্বাস্থ্যায়িত ও ঐ সভায় যোগদানের উদ্দেশে স্বামীজীরও তথায় গমন আবশ্রক। সে আহ্বানে অবহেলা প্রদর্শন না করিয়া তিনি ফরাসী দেশে যাইবার জক্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং তদমুসারে কালিফোর্ণিয়ার কার্যন্দাপনাস্তে ডেট্রয়ট ও চিকাগোতে কিছুদিন বেদান্ত প্রচার করিয়া নিউইয়র্কে উপনীত হইলেন। এথানেও কিয়্দিবস বক্তৃতাদি করিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই ইউরোপগামী জাহাজে উঠিলেন।

মনে রাথিতে হইবে যে, স্বামীজীর দেহ তথন ভগ্নপ্রায়; তথাপি তাঁহার কার্যক্ষমতা ছিল তথনও বিপুল—বিশেষতঃ তাঁহার অমিত মনোবলের সম্পুথে সমস্ত বিদ্ন পরাজিত হইত। ইতঃপূর্বে ফরাসী ভাষার সহিত তাঁহার স্বন্ধ পরিচয় ঘটিয়া থাকিলেও উল উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু সভার আলোচনায় যোগদানের সক্বর উদিত হইবামাত্র হই মাস যাবৎ গজীর মনোনিবেশ-সহকারে উহা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন এবং প্যারিসে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিতসমাজের সহিত আলাপপ্রসঙ্গে উহা সম্পূর্ণ অভ্যাস করিয়া লইলেন। অনন্তর যথাসময়ে বক্তৃতাসহায়ে স্বীয় মতবাদের অবতারণাব্যপদেশে ঐ ভাষার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক সকলকে চমৎকৃত করিলেন। সভার খাঁটি ভারতীয় ভাব উপস্থাপনের প্রয়োজন যথেই ছিল; কিন্তু এতদপেক্ষাও অধিক লাভ হইল এই যে, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আরুষ্ট হইলেন। এইরূপে প্রায় তিন মাস ফরাসী দেশে ভাবের

আদান-প্রদানে কাটাইয়া স্বামীক্সী পূর্ব ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন—
দল্পী হইলেন লয়জন-দম্পতি, শ্রীযুক্ত জুল বোওয়া, শ্রীমতী কালভে ও
শ্রীমতী মাাকলাউড। ইহারা ভিয়েনা, হালেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া ও
ব্লগেরিয়ার মধ্য দিয়া কন্টান্টিনোপলে পৌছিলেন; তথা হইতে এথেন্দে
গমন করিলেন এবং পরে মিশরে উপনীত হইলেন। মিশরে আসিয়া
স্বামীক্ষীর মন ভারতে প্রভ্যাবর্তনের জন্ম ব্যাকুল হইল। বিশেষতঃ
তাঁহার অন্তর যেন বলিয়া দিতে লাগিল যে, শ্রীযুক্ত সেভিয়ার আর ইহধামে
নাই। এই চিন্তা তাঁহাকে বড়ই চঞ্চল করিল। অভএব প্রথম যে
লাই। এই চিন্তা তাঁহাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া বোয়াই উপস্থিত হইলেন
এবং ৯ই ডিসেম্বর (১৯০০) রাত্রে বিনা সংবাদে অকম্মাৎ বেলুড় মঠে
আবিভূতি হইলেন।

ভারতে পুনরাগমনের পর তিনি সংবাদ পাইলেন যে, সেভিয়ার সাহেব সতাসতাই ইহলোকে নাই; অত এব সেভিয়ার-গৃহিণীকে সাস্থনা-দানের জন্ম হিমালয়ক্রোড়ে আলমোড়া জেলার অস্ক:পাতী মায়াবতীতে যাওয়া তাঁহার প্রথম কর্তব্য বলিয়া বোধ হইল। তথন প্রচণ্ড শীত—চারিদিক তুষারাবৃত। তথাপি সমস্ত কন্ত সহ্ম করিয়া তিনি তথায় গমন-পূর্বক সেভিয়ার-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তরা জায়য়ারী হইতে ১৮ই জায়য়ারী পর্যন্ত অবস্থানান্তে ২৪শে জায়য়ারী মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মঠে তই মাস ব্রহ্মচারীদের শিক্ষাদান, মঠপরিচালনা, অতিথিঅভাগিতদের সহিত সদালাপ ইত্যাদিতে অতিবাহিত হইলে স্বামীজী ১৮ই
মার্চ পূর্বক যাত্রা করিলেন। ঢাকায় তাঁহার তুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল।
ঢাকা হইতে ভিনি তকামাখ্যাদর্শনে যান এবং তথা হইতে শিলং-এ
উপস্থিত হন। স্বামীজীর শরীর তথন বহুমুগ্রাদি রোগে শোচনীয় অবস্থা
প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থৃতরাং স্বাস্থ্যোয়তিকল্পে ঐ শৈলনিবাসে কিছুদিন

অবস্থান করিলেন। দৈহিক অস্থৃতাসত্ত্বেও জনসাধারণের আগ্রহে তাঁহাকে এথানেও একটি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। শরীরের কিন্তু বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া সেখানে দীর্ঘকাল না থাকিয়া তিনি মে মাসের মধ্যভাগে বেলুড় মঠে চলিয়া আসিলেন।

১৯০১ গ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বামীন্সীর আগ্রহে বেলুড় মঠে প্রথম প্রতিমায় ৺তুর্গাপৃজা হইল। ইহাতে একদিকে যেমন স্বামীজীর মাতৃপৃজার আগ্রহ চরিতার্থ হইল, অপর দিকে তেমনি নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ জানিল যে, বিদেশ-প্রত্যাগত বিবেকানন স্বধর্মচ্যুত হন নাই, কিংবা তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠে প্রাচীন পন্থার সহিত সম্বন্ধহীন কোন অভিনব ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। ঐ বৎসরেরই শেষভাগে জাপান হইতে শ্রীযুক্ত ওড়া এবং ওকাকুরা নামক চুইজন কুতবিহ্ন ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ভারতে আসিয়া স্বামীজীকে জাপানে একটি ধর্মসভায় যোগদানের জন্ম অনুরোধ জানাইলেন। পরস্ক মানসিক উৎসাহ থাকিলেও শারীরিক অক্ষমতানিবন্ধন স্বামীজী সঠিক কিছু না বলিয়া আগ্রহমাত্র প্রকাশ করিলেন। ওকাকুরা তাঁহার দাহচর্যলাভের জন্ম কিয়দিবস মঠে বাস করিলেন এবং অতঃপর বুদ্ধগয়া-দর্শনে উৎস্থক হইয়া স্বামীজীকেও সঙ্গে যাইবার জক্ত আমন্ত্রণ করিলেন। ইহার পূর্বেই স্বামীজীর কাশীধামে যাওয়া স্থির হইয়াছিল বলিয়া তিনি জাপানীদের সহিত প্রথমে গয়াধামে গেলেন এবং তথা হইতে বারাণসীক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এথানে ওকাকুরা স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া তাহারই ব্যবস্থামুসারে ও তল্পিদিষ্ট সঙ্গীর সহায়তায় ভারতভ্রমণে নির্গত इट्टेलन ।

কাশীধামে স্বামীজ্ঞীর অবস্থানের স্থযোগে ভাবী চুইটি আশ্রমের স্ত্রপাত হয়। জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বেদাস্তপ্রচারের জন্ম কিছু অর্থ প্রদান করেন—উহাতেই পরে রামক্ষণ্ণ অবৈতাশ্রমের আরম্ভ হয়। এতদ্তির.

স্বামীজীর প্রেরণার কতিপর যুবক সামান্ত অর্থাদি-সংগ্রহাস্তে একটি সমিতি গঠনপূর্বক আর্তদেবার ব্রতী হন—উহাই বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ভিত্তিপত্তন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীরামক্বঞ্চ-জন্মোৎসবের পূর্বেই স্বামীজী মঠে প্রভ্যাবর্তন করিলেন। শরীরের অবস্থা তথন ভয়াবহ; তথাপি তথনও উৎসাহ-উভ্তমের বিন্দুমাত্র হ্রাস নাই। তিনি আর চারিমাস মাত্র ইহধামে ছিলেন। কিন্তু ইহার প্রতিটি দিন স্মর্ণীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ, প্রতিমূহুর্ত শিক্ষা প্রদ. প্রতিক্ষণ এই জগদ্বরেণ্য মহামানবের সোনার কাঠি-ম্পর্শে সঞ্জীবিত। দেহত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে ইচ্ছামৃত্যু নর-ঋষি স্বশিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে একথানি পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন এবং আলোচ্য দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্জিকাখানির কয়েকটি পাতা উল্টাইয়া উহা স্বৰুক্ষেই রাখিয়া দিলেন। ইহার তাৎপর্য প্রথমে ভক্তদের বুদ্ধির অগোচর থাকিলেও দেহত্যাগান্তে স্মরণ হইল যে, শ্রীরামক্বন্ধও একদা এইরূপই করিয়াছিলেন। অমরনাথ হইতে ফিরিয়া স্বামীজী সহাত্তে বলিয়াছিলেন, "বাবা ৺অমরনাথ আমায় ইচ্ছামৃত্যুর বর দিয়াছেন।" এইরূপে আরও বহুবার তিনি স্বীয় আশু দেহত্যাগের ইঙ্গিত দিলেও প্রিয়জনের বিরহচিন্তায় অপারগ ভক্ত-বুন্দের মন তাহা অন্ত অর্থেই গ্রহণপূর্বক ব্ঝিয়াও বৃঝিতে চাহিল না যে, সিদ্ধসঙ্কল্প দেবমানৰ আপন কার্যসমাপনাম্ভে সত্যই বিদায়ের জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন।

৪ঠা জুলাই, শুক্রবার, ১৯০২ খ্রীষ্টান্স—উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতার পুণাতিথি। প্রাতে চা-পানের আসরে কতই আমোদ-আহলাদ চলিল। তাহার পরদিবস শনিবার ও অমাবস্তা; স্থতরাং স্বামীজীর মনে সেদিন এখ্যামাপূজার সঙ্কল্প উদিত হইল এবং তথনই স্বামী রামক্ষণানন্দের পিতৃদেব তথায় আগমন করায় স্বামীজী সানন্দে তাঁহাকে ঐ অভিলাধ

জ্ঞাপনপূর্বক মঠবাসীদের পূজার আয়োজন করিতে বলিলেন। তদনস্তর ঠাকুর্বরে যাইয়া ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত গভীর ধ্যানে কাটাইলেন। তথা হইতে স্বামীজীর অবতরণকালে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার অস্ফুট বাণী শুনিলেন—"যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন কি করে গেল। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন জনাবে।" অতঃপর তিনি শুক্লযজুর্বেদের অংশবিশেষ ভাষ্যসহকারে স্বামী ওদানন্দকে পড়াইলেন। আহারান্তে বিশ্রামের পর পুনর্বার ত্রন্ধচারীদের গৃহে যাইয়া সংস্কৃতপাঠে যোগ দিলেন। বৈকালে স্বামী প্রেমানন্দের সহিত বেলুড়ের বাজার পর্যন্ত বেড়াইয়া আসিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহার শরীরের অবস্থা উত্তম। ঐ ভ্রমণকালে একটি বেদবিস্থালয়-স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং ঐ বিষয়ে প্রেমানন্দের সহিত স্থদীর্ঘ আলোচনা করিলেন। পরে সন্ধ্যায় মঠে প্রত্যাগমনপূর্বক সকলের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসান্তে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সেবকের নিকট হইতে মালা চাহিয়া লইয়া তাঁহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। পরে ভাগীরথীমাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এক ঘণ্টা অতীত হইলে তিনি সেবককে ডাকিয়া বাতায়নগুলি থুলিয়া পা টিপিতে ও হাওয়া করিতে বলিলেন। এইভাবে আধ ঘণ্টা অতীত হইলে তিনি দীর্ঘনি:খাস তাাগ করিলেন; এক মিনিট পরে আবার ঐরপ নিঃখাস পড়িল। তারপর তিনি ক্লান্ত শিশুর ক্লায় জগজ্জননীর ক্রোড়ে চিরসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি সকলে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মৃথমণ্ডল জ্যোতির্ময় ও বিক্ষারিত নেত্রদ্ব তেজ:পূর্ণ।

# স্বামী ব্রহ্মানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্লফদেব স্থুণীর্ঘ সাধনা-সমাপনাস্তে ত্যাগী ভক্তদের সঙ্গলাভের বাসনায় একদিন শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, "বিষয়ী সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিভ জলে গেল।" জগনাতা আখাস দিলেন, "ভয় নাই, ত্যাগী শুদ্ধসন্ত ভক্তেরা আসছে।" ফলেও দেখা গেল যে, যথাকালে ত্যাগী যুবকগণ আসিতে লাগিলেন। এই অন্তরঙ্গদের মধ্যে আবার শ্রীযুক্ত রাখালের স্থান অতি উচ্চ। তিনি স্বল্লসংখ্যক ঈশ্বরকোটিদেব অক্সতম এবং ঠাকুরের মানসপুত্র। জগুরাতা তাঁহার আগুমনের কথা পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাইয়া রাধিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "রাখাল আসিবার কয়েক দিন পূর্বে দেখিতেছি, মা একটি বালককে সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এইটি তোমার পুত্র।' শুনিয়া আতত্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'দে কি ?—আমার আবার ছেলে ?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বৃঝাইয়া দিলেন, 'সাধারণ সংসারি ভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র।' তথন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরে রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বৃঝিলাম—এই সেই বালক।"

শ্রীযুক্ত রাথালচন্দ্র ধোষ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জামুরারী (১২৬৯ বঙ্গাব্দের ৮ই মাঘ, চান্দ্রমায শুক্লাবিতীয়া তিথিতে, রাত্রি প্রায় একটার) বিসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরা-কুলীনগ্রামে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আনন্দমোহন ঘোষ সঙ্গতিসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে রাথালের মাতা কৈলাসকামিনীর দেহত্যাগ হয়।



স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ

অতঃপর পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন এবং বিমাতা হেমাজিনীর স্নেহময় ক্রোড়ে রাথালচন্দ্র মানুষ হইতে থাকেন।

উপযুক্ত বয়সে বিপ্তাভ্যাসের জন্ম বাটীর নিকটে একটি বিপ্তালয় স্থাপনপূর্বক আনন্দমোহন উহাতে রাথালকে ভর্তি করিয়া দিলেন। সেথানে বালকের সৌমা স্থন্দর আক্বতি ও মাধুর্যময় কোমল প্রকৃতিতে ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই আরুষ্ট হইলেন। অধিকন্ত তিনি অল্পদিনেই সহপাঠীদের নেতৃত্বলাভ করিলেন। অধ্যয়নাদিতেও তাঁহার সবিশেষ বুদ্ধিমন্তার পরিচয় পাওয়া গেল। রাখাল স্বভাবত:ই বন্ধুবৎসল ছিলেন। বিত্যালয়ের ছাত্রদিগকে শিক্ষকগণ প্রহার করিলে তিনি সমবেদনায় অভিভৃত হইতেন। ইহার ফলে শিক্ষকদের অন্তরেও ক্রমে কোমলভার সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা ঐ গহিত অভ্যাস ত্যাগ করিলেন। বিভালয়ের শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়েও রাখালের বে**শ** উৎসাহ **ছিল। ক্রী**ড়াদিতে যেমন কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না, কুস্তিতেও তেমনি কেহ তাঁহার প্রতিদন্দী হইতে পারিত না। গ্রামের বিবিধ ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইতেন। পিতার দৃষ্টান্তে বাল্যকাল হইতেই ফলফুলের বাগানের প্রতি তাঁহার থুব আকর্ষণ লক্ষিত হইত। এতদাতীত পুষ্ঠবিণীর পার্শ্বে বিসয়া ছিপে মাছ ধরাও তাঁহার একটি বড় আমোদের বিষয় ছিল।

কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, সাধারণ বালকদের স্থায় তিনি কেবল এই সকল থেলাধুলায়ই মত্ত থাকিতেন। গ্রামের উপকণ্ঠে ১০কালীমন্দিরের নিকটে বোধনতলায় তিনি কথনও কথনও সঙ্গীদের লইরা স্বরচিত গ্রামামৃতির পূজাদিতে মগ্ন হইতেন। আবার তাঁহাদের বাটীতে প্রতিবৎসর যথন ধূমধামের সহিত শারদীয়া পূজা হইত, তথন পূজামগুণে পুরোহিতের পশ্চাতে বসিয়া পূজা দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন

এবং সন্ধ্যাকালে অনিমেষনয়নে মারের আরাত্রিক দর্শন করিতে করিতে আপনাকে কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে হারাইয়া ফেলিতেন। সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল—সময় সময় সঙ্গীদের লইয়া গ্রামের বাহিরে এক নিভ্ত স্থানে মিলিতকঠে শ্রামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এত তন্ময় হইয়া ষাইতেন যে, দেশ-কালের জ্ঞান লোপ পাইত। কাহারও মুখে নৃত্তন শ্রামাসঙ্গীত শুনিলে তিনি তাহা শিথিয়া লইতেন এবং বৈষ্ণব ভিথারীর মুখে বৃন্দাবনের মুরলীধর রাথাল-রাজের গান শুনিয়া আত্মহারা হইতেন।

পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে পিতা তাঁহাকে ইংরেজী শিক্ষার জন্ম দ্বাদশবর্ষ বয়সে কলিকাতায় আনিলেন এবং বারাণদী খোষ স্ট্রীটে দ্বিতীয় পক্ষের শ্বন্তরগৃহে বাসস্থান নির্দেশপূর্বক নিকটবর্তী 'ট্রেনিং একাডেমী'তে ভতি করিয়া দিলেন (১৮৭৫ গ্রী:)। এই সময়ে নরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ভাবী বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তথন পল্লীর বালকবুনের নেতা। বিভালয়ে রাখাল নরেন্দ্রনাথ অপেকা তিন চারি শ্রেণী নীচে পড়িশেও বয়সে উভয়ে সমান ছিলেন। রাথাল তাঁহাকে দেখিয়াই আরুষ্ট হইলেন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর সখ্যের উদয় হইল। তুই জনে একই সঙ্গে একই আখড়ায় কুন্তি লড়িতেন। আবার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের আকর্ষণে একই সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাব্দেও যাতায়াত আরম্ভ হইল। এইভাবে নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্রুড়িত থাকার রাখালের অধ্যয়নে ক্ষতি হইতেছে দেথিয়া চিস্তান্থিত পিতা প্রথমে অনুরোধ-উপরোধ এবং অবশেষে কঠোর শাসন-অবলম্বনে পাঠাদিতে পুত্রের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মীয়ম্বজনের পরামর্শে স্থির করিলেন যে, বিবাহ দেওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট প্রতিকার।

ষটনাক্রমে শীন্ত্রই মনোমত পাত্রীও পাওয়া গেল। কোরগরের শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র তথন কলিকাতার কাঁসারীপাড়ার নিকটেই সিম্লিরা পল্লীতে বাস করিতেন। বিশ্বেশ্বরী নামী সর্বস্থলক্ষণা বিবাহযোগ্যা তাঁহার একটি ভগ্নী ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সম্রাপ্ত কার্মস্থকুলোক্ত্রা এই কন্সাটির সহিত রাথালের পরিণর হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বরী তথনও বালিকা—বয়স প্রায় একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মান্ত্র স্বাভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্ম জগতে কত কিছুই না করিয়া থাকে—
অথচ বিধির বিধানে ফল অন্তর্মপ হইয়া যার। রাথালের পিতা বিবাহ দিরা
পুত্রকে মায়ার বন্ধনে আবন্ধ করিতে চাহিলেন; কিন্তু এই বিবাহই অচিরে
রাথালকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিল। রাথালের জ্যেষ্ঠ শুলক মনোমোহন
পূর্ব হইতেই শ্রীরামক্ষের শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ধর্মশীলা শ্বশ্রমাতাও শ্রীরামক্ষের একান্ত অন্তরক্তা ছিলেন। বিবাহের পর কোন্ধগরের
বাড়ি হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে মনোমোহন একদিন শ্বশুরগৃহে
আগত রাথালকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিলেন।

এই শুভ লগ্নের জক্ত জগদমা পূর্ব হইতেই শ্রীরামক্বফের মন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখিলেন, বটতলায় একটি বালক দাঁড়াইয়া আছে। মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগিল—এইরূপ দর্শন কেন হইল? ভাগিনেয় হৃদয়কে এই সন্দেহের কথা জানাইলে হৃদয় সোল্লাসে বলিলেন, "মামা, তোমার ছেলে হবে—তাই দেখেছ!" শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে কিরে? আমার যে মাতৃযোনি! আমার ছেলে হবে কি করে?" এই প্রশ্নের উত্তর হৃদয় দিতে পারেন নাই—দিয়াছিলেন জগদয়। সে কথা আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। আলোচ্যদিনে প্রতীক্ষমাণ শুদ্ধসন্ধ মানসপুত্র রাখালের আগমনের প্রাক্কালে ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখিলেন—গলাবক্ষে সহসা

শতদল পদ্ম বিকসিত হইয়াছে; তাহার দলে দলে অপূর্ব শোভা; চিরকিশোর রাখালরাক্স শ্রীক্ষফের করধারণ করিয়া অপর একটি অমুরূপ বালক নৃপ্রপায়ে শতদলের উপর নৃত্য করিতেছে; নৃত্যের অপূর্ব ছল্দে মাধ্যসিন্ধ উথলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে শ্রীরামক্রফ আত্মহারা হইলেন। ঠিক সেই মূহূর্তে সন্মুখে আবিভূত হইলেন রাখালচক্র। শ্রীরামক্রফ সবিশ্বয়ে দেখিলেন—এই তো তাঁহার পূর্বদৃষ্ট বটতলায় দণ্ডায়মান বালক, জগদমার প্রদর্শিত মানসপুত্র, কমলদলে নৃত্যপরায়ণ ব্রজ্ঞকিশোর শ্রীক্রফস্থা! তিনি সব দেখিলেন, সব ব্ঝিলেন; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ মহামানব বাহিরে কোনও আবেগ-উচ্ছাদ প্রকাশ করিলেন না; গন্তীরভাবে একদ্টে রাখালকে নিরীক্ষণ করিয়া দঙ্গী মনোমোহনকে বলিলেন, "স্থলর আধার!" অতঃপর অতি পরিচিতের কায় তাঁহার সহিত মেহ-সন্তামণ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নামটি কি ?" "শ্রীরাখালচক্র ঘোষ।" 'রাখাল'শেক শ্রবণে ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের গদ্গদ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "সেই নাম! রাখাল—ব্রজের রাখাল!" পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিন্থ হইয়া সাদরে বলিলেন, "আবার এসো।"

এদিকে প্রথম দর্শনেই রাখালের অন্তরে বিতাৎচমকের মত কি এক উচ্ছাস খেলিয়া গেল—তাঁহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এককালে এই পরমপুরুষের প্রতি নিবিড় আবেশে আরুষ্ট হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "ইনি কে? এই সৌম্য মহাপুরুষ কে? ইংগর অনিমেষ দৃষ্টিতে যে দিব্য মাধুরী খেলিয়। বেড়াইতেছে, উহা তো ইহলোকের নহে—ইংগর নয়নসমক্ষে নিশ্চয়ই সেই নিতাসতা বস্তু সদা বিভামান।" পথে যাইতে যাইতে রাখালের কর্ণে সেই কোমল বাণী কুহরিত হইতে থাকিল, "আবার এসো।"

প্রেমখনমূতি শ্রীরামক্নফের অপূর্ব আকর্ষণে রাথাল পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে

গমনের স্থযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং বিভালয়ের ছুটির পর একদিন একাকী তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামক্লফকে দেখিয়াই মনে হইল তিনি যেন কতক্ষণ ধরিয়া তাঁচারই পথ চাহিয়া আছেন— রাখালের আগমনমাত্র অনুযোগের স্বরে কহিলেন. "তোর এখানে আসতে এত দেরি হল কেন?" রাখাল কি আর বলিবেন? উভয়ে তথন উভয়ের দিকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে এক অলোকিক ভাবভূমিতে উপস্থিত হইয়া লীলাবিলাসে মগ্ন—ভাষায় তথন উত্তর দিবে কে? মাতৃহীন রাথাল ভাবখনতমু শ্রীরামক্লফকে আপন জননীরূপে পাইলেন এবং রাথালের আরুতি তথন যুবার ক্রায় হইলেও শ্রীরামরুষ্ণও তাঁহাকে ক্ষুদ্র বালক হিসাবেই গ্রহণ করিলেন। তদবধি রাখাল প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতে লাগিলেন এবং কখনও বা সেখানে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। এই কালের অপূর্ব লীলা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তখন রাখালের এমন ভাব ছিল, ঠিক যেন তিন-চারি বছরের ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার ন্থায় দেখিত। থাকিত গাকিত সহদা দেড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত। বাড়ি তো দুরের কথা—এখান হইতে কোথাও এক পাও নডিতে চাহিত না। আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তথন যে-ই তাহাকে ঐরপ দেখিত সে-ই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর, ননী খাওয়াইভাম, খেলা দিতাম। কত সময়ে কাঁধেও উঠাইয়াছি। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না।"

রাধাল সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "রাধালের সাকারের হর, নরেনের নিরাকারের।" রাধাল প্রথম যথন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তথন নরেন্দ্রনাথের সহিত ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহারই

প্রেরণায় সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্তে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তদমুসারে মৃতিপূজা বা দেবদেবী প্রভৃতিকে প্রণাম করা তাঁহার পক্ষে গহিত ছিল। অথচ শ্রীরামক্বফের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ঐ সব করিতে শিখিলেন এবং উহাই তাঁহার স্বভাবামুরূপ হওয়ায় উহাতে আনন্দই পাইতেন। রাখালের আগমনের কয়েক মাদ পরেই নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আদেন এবং অল্ল দিনের মধ্যেই রাথালের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের অসাক্ষাতে তাঁহাকে কপটাচারী বলিয়া রুঢ়ভাষায় ভৎ সনা করেন। কোমলপ্রকৃতি রাখাল নরেন্দ্রনাথকে সমীহ করিতেন এবং তাঁহার তর্কের সশ্মুখীন হইতেন না। স্থুতরাং এই ঘটনার পরে তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকটে যাইতে সম্পুচিত হইতেন। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং অমুসন্ধানে কারণও জানিতে পারিলেন। তথন নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ভাথ, রাথালকে আর কিছু বলিস নি। সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়। তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে—তা কি করবে বল ? সকলেই কি একেবারে গোড়া থেকে নিরাকারে বিশ্বাস করতে পারে?" এই সময়ে একদিন বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলীকীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর গাত্রস্থ আবরণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে অশ্রু-পুলক-কম্পাদি প্রকটিত হইল। মহাভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, "প্রাণনাথ হাদয়বল্লভ কৃষ্ণকে তোরা এনে দে, স্থহদের কাজ তো বটে ! হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল—তোদের চিরদাসী হব।" রাধাল অপলকদৃষ্টিতে সে ভাব দেখিলেন, সাগ্রহমনে সে আর্তির অমুধাবন করিলেন—আর জানিলেন যে, সাকারোপাসনা সম্বন্ধে নরেন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, সাকার শ্রীক্লফের প্রেমসম্ভূত এই সান্থিক বিকারের পশ্চাতে এমন একটা সত্য আছে, যাহা যুক্তিতর্কের অতীত।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এইরূপ অলোকিক লীলার ও লীলাসন্দর্শনে মগ্ন রাথাল ক্রমেই শুধু যে অধ্যয়নে অমনোযোগী হইলেন তাহাই নহে, তাঁহার

সংসার-বৈরাগাও স্ফুটতর হইতে থাকিল। পিতা আনন্দমোহন ইহাতে সুখী হইতে পারিশেন না। তিনি বিষয়ী লোক—পুত্রকেও সম্পত্তি-পরিচালনে সক্ষম দেখিতে চাহেন। বালক কি অবশেষে সাধুর সঙ্গে মিশিয়া সাধু হইয়া বাইবে ? প্রতিকারের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বিফল হইলে অবশেষে একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগত পুত্রকে গৃহে অবরুদ্ধ করিলেন। বাধা পাইয়া রাখালের মন শ্রীরামক্ষের প্রতি অধিকতর আরুষ্ট হইলমাত্র এবং তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবার স্থযোগের অন্বেষণে রহিলেন। এদিকে শ্রীরামক্বঞ্চও তাঁহার ক্লেহের তুলালকে না সাশ্রনেত্রে ভবতারিণীর মন্দিরে জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, "মা, রাথালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা, আমার রাখালকে এনে দাও।" জগুয়াতা সে আতিতে বিচ্ছিত হইলেন। একদিন পুত্রকে পার্ছে বন্দীর মত বদাইয়া আনন্দমোহন মোকদমার কাগজপত্র নিবিষ্টমনে দেখিতেছেন, অন্ত কোনদিকে লক্ষ্য নাই, এমন সময়ে রাখাল পলায়নের উত্তম হুযোগ বুঝিয়া মৃত্পদবিক্ষেপে কক্ষত্যাগপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন—কিছুদিন আর ফিরিলেন না। এদিকে পিতাও তথন বৈষয়িক ব্যাপারে এতই ব্যস্ত যে, দক্ষিণেশ্বরে যাইবার অবকাশ ঘটিল না। মোকদমাটি বড়ই জটিল ও উহাতে জয়লাভের আশা ছিল না ; কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে আনন্দমোহনেরই अग्र হইল। অতএব তদনন্তর অবসর পাইয়া যেদিন তিনি পুত্রের অত্বেষণে দক্ষিণেখরে চলিলেন সেদিন মন আর পূর্বের ক্লায় গুরুভারে পীড়িত নহে; উহা অনেকটা উদ্বেগদৃক্ত ও প্রশাস্ত। হয়তো তাঁহার মনে ইহাও উদিত হইয়াছিল যে, এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভ পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলেই হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ মাতৃহীন বালকের শৈশবের অসহায় স্মৃতি জাগরিত হইয়া আনন্দমোহনের মনকে সবিশেষ কোমল कतिया जुनिन।

আনন্দমোহনকে দূর হইতে দেখিয়াই জীরামক্ষ অন্থমানে ব্ঝিলেন, ইনিই রাথালের পিতা হইবেন; কাজেই রাথালকে বলিলেন, "এরে রাখাল, ঐ তোর বাপ আসছে বুঝি—দেখ্ দেখি।" দেখিয়াই ভীত-চকিত রাখাল আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কিন্তু বলিলেন, "ভন্ন কি ? বাপ-মা প্রভাক্ষ দেবতা। তোর বাপ এলে তুই বেশ ভক্তি করে প্রণাম করবি। মার ইচ্ছা হলে কী না হতে পারে?" রাথাল বিময়নম্চিত্তে পিতাকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীরামক্বঞ্চও পিতার নিকট পুত্রের অজ্ঞ প্রশংসা করিলেন এবং আদর-আপ্যায়নে পিতাকে পরিতৃষ্ট করিলেন। পুত্রের প্রতি ঠাকুরের যত্নের পরিচয় পাইয়া এবং পুত্রের উৎফুল্ল বদন ও সোল্লাস গতি দেখিয়া এই স্লেহের নীড় হইতে তাহাকে বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন ক্রিতে আনন্দমোহনের প্রবৃত্তি হইল না। রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াই তিনি বিদায় লইলেন—শুধু প্রার্থনা করিয়া গেলেন, ঠাকুর যেন ইচ্ছামত রাখালকে গৃহে পাঠাইয়া দেন। ঠাকুর তদমুসারে রাথালকে গৃহে পাঠাইলেও রাথাল পুন:পুন: দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাই আনন্দমোহনও পুত্রকে লইয়া যাইবার জন্ম মাঝে মাঝে দক্ষিণেখরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। এইরূপ এক সুযোগে রাথালের প্রতি আনন্দমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আহা আহা! দেখ দেখ, আজকাল রাখালের কি চমৎকার ভাব হয়েছে! ওর মুখপানে চাও, দেখতে পাবে ঠোট নড়ছে—অন্তরে অন্তরে সর্বদাই ভেগবানের নামজপ করে কি না! যদি বল বিষয়ীর পরে জন্ম, জন্ম থেকে বিষয়ী লোকের সঙ্গ, তবু এমন কেমন করে হয় ? তার মানে আছে। ছোলা যদি আবর্জনাতেও পড়ে, তবু সেই ছোলা-গাছই হয়। দে ছোগাতে কভ ভাল কাজ হয়। তা রাথাল যে এথানে আসে তাতে কি আপনার অমত আছে?" প্রশ্ন শুনিয়া আনন্দমোহন ফাঁপরে

#### স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ

পড়িলেন। সাধুর বিরাগভাজন হইবেন কিরপে? বিশেষতঃ তিনি
দেখিলেন বে, ঠাকুরের নিকট অনেক গণামান্ত লোকের যাতায়াত আছে।
পূত্র এখানে থাকিলে ইংাদের সহিত ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা। এই সকল
কথা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "সে কি মশার, রাখাল তো আপনারই ছেলে!
আপনার কাছেই থাক, তবে মাঝে মাঝে তৃ-এক দিনের জল্ল আমার
ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।" এইরূপে মধ্যে মধ্যে স্বগৃহের সংস্পর্ল ঘটিতে
থাকিলেও রাখালের মনে ধর্মামুষ্ঠানস্পৃহা ক্রমেই প্রবলতর হইতে থাকিল।
একদিন তিনি শ্রীয়ামরুক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পিতার উচ্ছিট্ট
কিংবা ভুক্তাবশেষ-পাত্রে খাইতে পারেন কি না। অমনি ঠাকুর
বলিলেন, "সে কিরে? তোর কি হয়েছে যে তোর বাবার পাতে থাবি
না? মা-বাপ কি কম জিনিস? তারা প্রসর না হলে ধর্ম-ট্রম কিছুই
হয় না। চৈতঞ্গদেব তো প্রেমে উয়ত্ত—তবু সয়্লাসের আগে কতদিন
ধরে মাকে বোঝান। বললেন—মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে
দেখা দেব।"

এইভাবে প্রায় তুই বৎসর অতীত হইল। এদিকে জামাতার বৈরাগ্যদর্শনে প্রতিবেশীরা রাখালের শ্বশ্রমাতা শ্রামান্ত্রনরীকে সভতই সাবধান
করিয়া দিতে থাকিলেন। ঐ কারণেই হউক কিংবা কক্সাকে শ্রীরামক্বরুচরণে
উপস্থিত করিবার জক্সই হউক, রাখালের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে
শ্রামান্ত্রনরী একদিন বিশ্বেশ্বরীর সহিত তথার আসিলেন। কিন্তু বারংবার
পীড়াপীড়ি করিলেও রাখাল দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন না।
ঐ দিনের ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "রাখাল তথন ঘরের ছেলের মত
আছে। জানি, আর ও আসক্ত হবে না। বলে, 'সব আলুনি লাগে।' ওর
পরিবার এখানে এসেছিল—বয়্বস চৌদ্দ বৎসর।… ও গেল না।" বিবাহ
করিলেও রাখাল যে আবদ্ধ হইবেন না, ইহা ঠাকুর ইতঃপূর্বেই বধুকে

পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পরে দেদিনও ঠিক এই-ভাবেই শ্রামান্ত্রনরী বালিকাকে লইয়া দক্ষিণেশরে উপস্থিত হইলে ঠাকুর বধ্কে সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সহসা মনে প্রশ্ন জাগিল, "বধ্র সংস্পর্লে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো?" তাই সংশরের নিরসনকল্লে বালিকাকে নিকটে আনাইয়া তিনি তাহার কেশ্বরাশি ও গঠনজঙ্গী পরীক্ষা করিয়া ব্ঝিলেন, "ভয়ের কারণনেই—দেবীশক্তি। স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কথন হবে না।" তখন হাইচিত্তে নহবতে মাতাঠাকুরানীর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন, "টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুথ দেখে।"

ঠাকুর জানিতেন, তাঁহার মানসপুত্র সাক্ষাৎ ব্রজের রাথাল। তিনি 'গোপাল' 'গোপাল' বলিয়া স্বহন্তে তাঁহাকে খাওয়াইতেন, আর কত ভাবেই ন। আদর করিতেন। অপরের অন্তায় দেখিলে ঠাকুর শাসন করিতেন। কিন্তু রাথালের অবাধ্যতায় বিরক্ত না হইয়া বরং আনন্দ করিতেন। একদিন আহারের পর ঠাকুর বলিলেন, "ওরে রাখাল, পান সাজ না, পান নেই যে!" মানদপুত্র উত্তর দিলেন, "পান সাজতে জানি নে।" "সে কিরে? পান সান্ধবি, তার আবার জানাজানি কি? যা, পান সেজে আন।" "পারব না, মলায়"—জবাব শুনিয়া ঠাকুর হাসিয়া আকুল। এরূপ সপ্রতিভ ব্যবহারে ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, রাখাল সত্যসত্যই তাঁহাকে একান্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার আচরণে কোনও কৃত্রিমতা নাই, আছে শুধু স্নেহসম্ভূত আবদার। কিন্তু এই-রূপে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁহার ব্যবহার ঠাকুরের কৌতুক উদ্দীপিত করিলেও রাথাল যে সততই শাসনের অতীত ছিলেন তাহা নহে। একদিন ৮কালী-মন্দির হইতে প্রসাদী মাধন আসিয়াছে; রাথাল কুধিত ছিলেন, তাই অনুমতির অপেকা না করিয়াই মাথনের ডেলাটি তুলিয়া মুথে দিলেন।

ঠাকুর অমনি বিরক্ত হইরা বলিলেন, "তুই তো ভারী লোভী! এখানে এসে কোথার লোভত্যাগে যত্ন করবি, তা না করে আপনি নিয়ে খেলি?" লজ্জার রাখালের মুখ আরক্তিম হইল। অপর একদিন একটি পরসা দেখিয়া রাখাল কুড়াইয়া লইলেন—ইচ্ছা, কোন ভিক্কুক বা অন্ধ-খঞ্জকে দিবেন। তিনি ঠাকুরকে সরলভাবে সব কথাই জানাইতেন; স্থতরাং ইহাও নিবেদন করিলেন। ঠাকুর কিন্তু শুনিয়াই ভৎ সনার স্থারে বলিলেন, "যে মাছ খায় না. সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যথন নিজের কোন দরকার নেই, তখন তুই কেন এ পয়দা ছুঁতে গেলি?"

ঠাকুর নিজে বিশেষ স্থলে শাসন বা সাবধান করিয়া দিলেও, অপরে রাথালকে কোন রাঢ় কথা বলিবে ইহা একাস্ত অসহনীয় ছিল। মানসপুত্রকে অন্ত কেহ শাসন করিলে স্নেহবিগলিতকঠে বলিতেন, "রাথালের দোষ ধরতে নেই. ওর গলা টিপলে হুধ বেরোয়।" আবার কেহ কোন কাজের আদেশ দিলে বলিতেন, "আহা! ও হুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস নি। ওর বড় কোমল স্বভাব!"

ঠাকুরের সঙ্গগুণে রাথাল সাধূচিত সদাচারও শিথিয়াছিলেন। একবার জ্ঞানক অনুরাগীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর প্রিয় পুত্রের সঙ্গে সেথানে যান। তথায় ভঙ্গনাদি শেষ হইবার পর আহারের বন্দোবস্ত হইল। গৃহকতা আত্মীয়-স্বন্ধনকে লইয়া অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকায় ঠাকুরের কোন খোজ লইতেছেন না দেথিয়া ঠাকুর সহাস্ত্রে রাথালকে বলিলেন, "কৈরে, কেউ ডাকে না যে রে!" এরপ ব্যবহারে সম্লান্তবংশসভূত রাথাল অপমান বোধ করিয়া বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "মশায়, চলে আন্ত্রন।" ঠাকুরের নিকট কিন্তু মানাপমান সমান; তিনি সহাস্থ্যে বলিলেন, "আরে রোদ, গাড়ি-ভাড়া তিন টাকা হু আনা কে দেবে ? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক! আর এত রাত্রে

থাই কোথা?" অগত্যা রাথাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে আহারের আহ্বান আসিলে দেখা গেল যে, বসিবার স্থান পূর্ব হইতেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; স্থতরাং অতিকট্টে একটা অপরিষ্কার স্থানে ঠাকুরকে বসানো হইল। আহারশেষে দক্ষিণেখরে ফিরিবার পথে তিনি রাথালকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, গৃহস্থেরা অজ্ঞানবশতঃ অনেক সময় সাধুর সহিত যথোচিত ব্যবহার করিতে পারে না; তবু সাধু তাহাদের দোষ না দেখিয়া কেবল কল্যাণচিন্তাই করিবে। কিছু না থাইয়া আসিলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়—সাধুর ঐরপ করিতে নাই, অন্ততঃ এক মাস জল চাহিয়াও থাওয়া উচিত।

ঐ সময়ে তথায় আগত ভক্তগণ ধ্যানজপাদিতে রত থাকিতেন এবং আপন অমুভূতির কথা ঠাকুরের শ্রুতিগোচর করাইতেন। শুনিতে শুনিতে রাখালেরও আগ্রহ হইল, তাঁহারও ঐরপ অনুভৃতি হউক। একদিন ঠাকুরের শ্রীমঙ্গে তৈল-মর্দন করিতে করিতে ঐ বিষয়ে ধরিয়া বসিলেন এবং ঠাকুর সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া বারংবার অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তথন দেই অবাঞ্ছিত আগ্রহের নিবৃত্তির জন্ম এমন এক মর্মান্তিক কথা বলিলেন যে, রাখাল তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কিন্তু উত্থান-দার অতিক্রমের সঙ্গে সংস্পা তাঁহার চরণন্বয় অবশ হইল—তিনি মৌনবিশ্বয়ে বদিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে ঠাকুরের নিকট হইতে রামলাল-দাদা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। অগত্যা তাঁহাকে ফিরিতে হইল। ঠাকুর তথন সকৌতুকে বলিলেন, "কি, গণ্ডি ছাড়িয়ে থেতে পারলি?" সেই দিন বিকালে আবার সাস্থনা দিয়া বলিলেন, "তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়।" আর একবার রাথাল দক্ষিণেশ্বর হইতে যাইতে উপ্তত হইরাছিলেন। ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিরা ঠাকুর অধর সেনের গৃহে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এখানকার আবল মাসের জল নয়। আবল মাসের জল হড় হড় করে আসে, আবার বেরিয়ে যায়। এখানে পাতাল-কোড়া শিব, বদানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলি, আমি মাকে বল্লুম—মা এর অপরাধ নিসনি।"

কিছুদিন পরেই দক্ষিণেখরে ঠাকুরের পদসেবা করিতে করিতে রাথাল অস্তররাজ্যে ডুবিরা বাহ্ন সংজ্ঞা হারাইলেন। ঠাকুর পরে ভক্তদিগকে ঐ স্থানটি দেখাইরা বলিয়াছিলেন, "এইখানে বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই বরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল—তারপর একেবারে স্থির!"

ঠাকুরের ক্বপায় বহুপ্রাথিত অলোকিক অন্তর্ভুতিতে অধিকারী হইলেও রাথালের মনে একটা অন্থপ্তি রহিয়া গেল। তিনি চাহেন, ইচ্ছামাত্র ভগবভাবে বিভোর হইয়া নানাবিধ দর্শনাদিতে সময় অতিবাহিত করিবেন। অপরের এরপ হয়, তাঁহার কেন হইবে না ? স্বতরাং একদিন ঠাকুরকে বলিলেন, "কৈ, আমার তো ওদের মত কোন দর্শনাদি হয় না ?" ঠাকুর বলিলেন, "একটু ধ্যানজ্বপ নিয়মিত করলে এ রকম দর্শন হয়।" তাঁহার কথায় রাথাল সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রথমতঃ উহাতে কোন রসবোধ না হওয়ায় সাধনে শৈথিলা দেখা গেল। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "খুব রোক চাই—তবে সাধনা হয়।" অতঃপর একনিষ্ঠন্যাধক রাথাল একদিন ঠাকুরের সহিত ৬কালীমন্দিরে গিয়াছেন; ঠাকুর গর্ভমন্দিরে উপবেশন করিলে তিনি নাটমন্দিরে বিদিয়া জপ করিতে করিতে দেথেন, সহসা গর্ভমন্দির অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমে সেই তীত্র রিশ্বজ্যোতি মন্দিরহার অতিক্রমপূর্কক

তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভাত-চকিত রাধান অমনি আসন ছাড়িয়া ক্রতপাদবিক্ষেপে ঠাকুরের গৃহে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিয়া আমুপ্র্বিক সমন্ত শুনিয়া বলিলেন, "তুই না বলিস্, তোর দর্শনটর্শন কিছু হয় না? আবার কিছু দেখলেও ভয়ে পালিয়ে আসবি? তা হলে কি করবি বল?" আর একদিন রাখাল নাটমন্দিরে ধ্যানে ময় আছেন; এমন সময় ঠাকুর উপনীত হইয়া বলিলেন, "এই নেতোর ময়, আর ঐ দেখ তোর ইই।" রাখাল সত্যসত্যই সেই ক্ষণে ময়লাভ করিয়া এবং ইইম্তির দর্শনপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অপর একদিন তিনি বহু চেটায়ও মন স্থির করিতে না পারিয়া বিষয়্লচিত্তে আপন ত্রদৃষ্টের জক্ত নিজকে ধিকার দিতে দিতে আসন ত্যাগ করিলেন। ঠিক তথনই ঠাকুর তথায় আগমনপূর্বক অকমাৎ আসন ছাড়িবার কারণ জানিতে চাহিলেন এবং সব শুনিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে রাখালের জিহ্বায় তিনটি রেখা টানিয়া দিলেন—সক্ষেসকে রাখালের অপ্তরে শান্তির নিঝার প্রবাহিত হইতে থাকিল।

ক্রমে সাধনানিষ্ঠ রাথালের এমন অবস্থা হইল যে, তিনি দৈনিক কার্যে পর্যন্ত মনোনিবেশ করিতে পারেন না। ঠাকুর লক্ষা করিয়া বলিলেন, "রাথালের এম্নি স্বভাব হয়ে দাড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জ্বল দিতে হয়; দেবা করতে পারে না।" সংসারে বৈরাগাও তথন এমন উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে যে, রাথাল ঠাকুরকে বলিভেন, "সংসার আমার আলুনি লাগে—সময় সময় তোমাকেও আমার ভাল লাগে না।"

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসব কাটিয়া গেল। এই সময় রাখাল প্রায়ই জরে আক্রান্ত হইতেন: তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় ঘাইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু তিনি পিতৃগৃহে না ঘাইয়া বলরাম-মন্দিরে বা অধর সেনের বাটীতে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে

তাঁহার চিত্তেও একটা আলোড়ন চলিতেছিল। ঠাকুর বলিয়াছেন. "রাথালের মনে তথন বালকের মত হিংসাও ছিল।… তাই আমার মনে কথন কথন তার জন্ম ভয় হত। কারণ মা (জগদমা) এথানে আনছেন, তাদের উপর হিংসা করে পাছে তার অকল্যাণ হয়।" নবাগতরা ঠাকুরের স্নেহভাগী হইবে—ইহা রাখালের সহু ২ইত না। এই অবস্থা যথন চলিতেছে, তথন শ্রীরামকৃষ্ণ একদা ভাবচক্ষে দেখিলেন, মা যেন রাখালকে সরাইয়া দিতেছেন; অমনি সচকিতে মাকে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন, "মা, ওকে হাদের মত সরাসনি; মা, ও ছেলেমামুষ, বোঝে না—তাই কথন কথন অভিমান করে। যদি তোর কাজের জন্ম ওকে এখান থেকে কিছুদিনের জন্ম সরিয়ে দিস, তাহলে ভাল জান্নগান্ন মনের আনন্দে ওকে রাখিস্।" যাহা হউক, রাখাল কলিকাতায় ভক্তগৃহে কিছুদিন আনন্দেই কাটাইলেন। কিন্তু সর্বপ্রকার যত্নসত্ত্বেও শরীর স্থুস্থ হইল না। ঠিক সেই সময় বলরাম বাবু বুন্দাবনে যাইতেছিলেন। তিনি রাখালকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলে ঠাকুর সর্বান্ত:করণে অমুমোদন করিলেন। তদমুসারে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে রাথাল ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। সৌন্দর্য-নিলয় ও ভাবগন্তীর ব্রজধামে রাথাল বিশেষ আনন্দ অহুভব করিলেন। এই সেই শ্রীক্লফের লীলাভূমি বৃন্দাবন, আর এই সেই যমুনাপুলিন! এখানে কুঞ্জে কুঞ্জে ময়ুরময়ুরী নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই স্বভাব-স্থানর ধামে রাথালের মনের স্থায় শরীরও প্রথম কিছুদিন বেশ ভালই ছিল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আবার জর হইল। সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্ন-মনে শ্রীরামক্বফ বলিলেন, "রাখাল সভাসভাই ব্রজের রাখাল। যে যেখান থেকে এসে শরীরধারণ করে, সেখানে গেলে প্রায়ই তার শরীর থাকে না।" তাই আকুলকণ্ঠে মাকে জানাইলেন, "মা, কি হবে?

তাকে ভাল করে দে; দে যে ধর-বাড়ি ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছে !"

ঠাকুরের প্রার্থনা মা শুনিলেন। তিন মাস পরে নভেম্বরের শেষভাগে অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ্য লইয়া রাথাল বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুনঃ ঠাকুরের সেবার রত হইলেন। কিন্তু দৈবক্রমে মাদেক পরেই তিনি আবার অপ্রথে পড়িতে লাগিলেন। ঠাকুরও তথন সর্দি এবং গলরোগে পীড়িত। রাথাল জানিতেন যে, ঠাকুর তাঁহার বিষয়ে সর্বদাই চিন্তিত থাকেন। কর শরীর লইয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিলে ঠাকুরের উদ্বেগর্দ্ধি হইবে মাত্র। সেরূপ তৃশ্চিন্তা বাহাতে না হয় তাহাই করা উচিত—এই ভাবিয়া তিনি ঠাকুরকে স্বীয় মনোভাব না জানাইয়াই পিতৃগ্হে চলিয়া গেলেন এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের আশায় সেথানেই রহিয়া গেলেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাখাল বাড়িতে না যাইতে চাহিলেও ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া সতলাবকা বিহঙ্গীর স্থায় ছট্ফট্ করিয়া দিন কাটাইতেন। রাখাল প্রথমে খুব আপত্তি জানাইলেও ক্রমে যাতায়াতের ও গৃহে অবস্থানের কাল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বিষেশ্বরীর সহিত তাঁহার ব্যবহারাদিও অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগ বাকী ছিল।" রাখালের সহজ্ব ব্যবহার দর্শনে পরিবারস্থ লোকেরা আর্থস্ত হইয়া রাখালকে কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। রাখাল এই সংবাদ ঠাকুরের কর্ণগোচর করাইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরের জন্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস, একথা বরং শুনব, তবু কার্মর দাস্থ করিস, চাকরি করিস—একথা যেন না শুনি। আত্মায়-স্ক্রন কিন্ত ছাড়েন নাই: তাঁহারা যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, নিজের জন্ম না ইইলেও পরিবারের জন্ম অর্থোপার্জন করা উচিত, কারণ পরিবারের প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে। সরসভাবে রাখাল তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার পরিবারের কি হবে?" এই প্রশ্নে ঠাকুরকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া রাখাল গভীর চিন্তায় নিময় হইয়াছিলেন। বাহা হউক, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া এবং হয়তো অলোকিক বিধানে বাকী 'একটু ভোগ' শেষ করিবারই জন্ম তিনি অধুনা এইরপ সন্দেহদোলায়মান-চিত্তেই এখন গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলেন। এদিকে ঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে ভক্তদের বলিলেন, "রাখাল এখন পেন্সন থাছেছ। বুন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে বাস করছে।" রাখাল এইভাবে কিছুদিন স্বগৃহে বাস করিয়া স্বস্থ হইবামাত্র দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন করিলেন।

এই সময়ে শ্রীঘৃক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে ব্রহ্মচক্র রচনাপূর্বক সাধন করিতে অভিলাষ হইয়াছে। তারপর ঠাকুরের অনুমতিক্রমে তাঁহারই কক্ষে কৃষ্ণাচতুর্দশীর গভীর রাত্রে রাখাল, মাস্টার, কিশোরী প্রভৃতিকে লইয়া তিনি ধাানে বিসলেন। ধাানে রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত হইলে ঠাকুর সেই রাত্রে তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া বাহ্মসংজ্ঞা কিরাইয়া আনিয়াছিলেন। ইহার দিন তুই পরে ঠাকুর মোনাবলম্বন করেন এবং মোনভঙ্গে বলেন, "মা দেখিয়ে দিছিলেন… ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।" জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি অধিক কিছু বলেন নাই। পরে শরৎকে বলিয়াছিলেন, "রাখালের সম্বন্ধে মা কত দেখাইয়াছেন! তাহার অনেক কথা বলিতে নিয়েধ আছে।"

ইহার তুই মাস পূর্বেই ঠাকুরের গলরোগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। যথাসময়ে তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কাশীপুরে আনা হইলে রাখালও তথার আসিয়া সেবার আত্মনিয়োগ করিনে। সেবার সহিত ত্যাগী ভক্তদের জীবনে

এখন চলিল এক অপূর্ব দাখনা—সংদারের চিন্তা ক্রমেই তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। কাশীপুরে আদার কিছুদিন পরেই মনোমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন যে, রাখালের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। রাখাল পার্থেই ছিলেন, দব শুনিলেন; কিন্তু তথন মায়িক দংদারের ঘটনাবলী তাঁহার মনে বিলুমাত্রও রেখাপাত করিত না; সেজ্জু এই সংবাদে তাঁহার বৈরাগাজনিত প্রশান্তির কোন হ্রাদ লক্ষিত হইল না—তিনি পূর্বেরই তায় দিবদে সেবা ও রাত্রে ধ্যানজপে ময় য়হিলেন। ঠাকুর ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে, কোনটা ভাল, কোনটা মলদ; কোনটা সত্ত্য, কোনটা মিথ্যা। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে—কিন্তু বুঝেছে যে, সেদব মিথাা, অনিত্য। রাথাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্তা হবে না।"

লীলাবসানে উন্মুথ ঠাকুর এই সময়ে ভাবী রামক্ষণজ্ব-গঠনের জন্ত প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্রকে গোপনে ডাকিয়া নানা উপদেশ দিতেন। একদিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "রাখালের রাজবৃদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে দে একটা রাজ্য চালাতে পারে।" কে জানে, এই বাকো নরেন্দ্র কিসের ইন্ধিত পাইলেন! অনস্তর একদিন তিনি গুরুত্রাতাদিগকে বলিলেন, "আজ হতে আমরা রাখালকে 'রাজা' বলে ডাকব।" ঠাকুরের কানে ঐ কথা উঠিলে তিনিও সানন্দে বলিলেন, "রাখালের ঠিক নাম হয়েছে।" তদবধি গুরু-ভ্রাতাদের নিকট তিনি 'রাজা' বলিয়াই পরিচিত হইলেন; কিন্তু পরে রামক্ষণ্ণত্ত্ব তাঁহার সর্বন্ধন-পরিচিত নাম হইয়াছিল 'মহারাজ'। আমরাও তাঁহাকে মহারাজ বলিয়াই উল্লেখ করিব।

ঠাকুরের রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া মহারাজ প্রভৃতি সকলেই তথন বিশেষ চিন্তিত থাকিলেও হৃদয়ে আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যুত একদিন নরেক্ত ও মহারাজের মুখে আদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে

#### স্বামী ব্রহ্মানন্দ

কেহবিগলিতখনে তিনি তাঁহাদের তুল ভালিয়া দিয়া বলিলেন, "শরীরটা কিছুদিন থাকত তো লোকদের চৈওক্ত হত। তা রাথবে না, সরল মূর্থ দেখে লোক সব ধরে পড়ে—সরল মূর্থ পাছে সব দিয়ে কেলে! একে কলিতে ধ্যানজপ নেই।" মহারাজ শ্রবণমাত্র মর্মভেদী কাতরভ্বরে অফুনয় করিয়া বলিলেন, "আপনি বলুন, বাহাতে আপনার শরীর থাকে।" নির্বিকার মাত্চালিত মহাপুরুষ শুধু বলিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

বিশ্বাস ভালিলেও আশা যায় না; আর ভক্ত কথনও ঠাকুর-দেবায় বিরত হয় না। পূর্বোক্ত ঘটনার পরেও মহারাজ একমনে সেবা করিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন কি, সাধনার প্রবল উচ্ছাসে গুরুভাতাদের কেহ কেহ তীর্থদর্শন ও তপস্থাদিতে বহির্গত হইলেও তিনি স্থিরভাবে একটানা কাশীপুরেই অবস্থান করিলেন। ঐ সময়ে ঠাকুর যুবক-ভক্তদিগকে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষান্থেবণে বাহিরে পাঠাইতেন—বলিতেন, "ভিক্ষার অয় শুরু।" তদমুসারে একদিন লাটু ও মহারাজ ভিক্ষায় চলিলেন। যাইবার সময় ঠাকুর বলিয়া দিলেন, "কেউ গাল দেবে, আবার কেউ আশীর্বাদ করবে, হয়তো আবার কেউ পয়সাও দেবে—তোরা দব নিবি।" পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে ভিক্ষালন্ধ দ্রব্যগুলি তাঁহাদের দ্বারা রন্ধন করাইয়া স্বয়ং সেই অন্ধের আসাদ গ্রহণ করিলেন।

কাশীপুরের একটি ঘটনায় মহারাজের তৎকালীন উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এক পাগলী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিত। কাশীপুরেও তাহার উৎপাত আরম্ভ হইলে নিরঞ্জনাদি ভক্তেরা তাহার ঠাকুরের নিকট উপরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তবু সেনিষেধ মানিতে চাহে না। একদিন শশী শ্রীরামক্ষফের সম্মুখেই মহারাজ্ঞকে বলিতেছিলেন, "এবার পাগলী এলে ধাকা মেরে তাড়াতে হবে।" অহেতুক-ক্রপাসিক্র ঠাকুর অমনি ইঙ্গিতে বলিলেন, "না না, সে আসবে

## **এ**রামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

আর দেখে চলে যাবে।" মহারাজেরও মনোভাব ছিল, "যেমন করেই হোক, পাগলী ঠাকুরের কথাই তো চিন্তা করছে; স্কতরাং আমরা বিরক্ত হব কেন?" পরস্ক এপ্রকার যুক্তিতে আত্বাহীন শনী বলিলেন, "কিন্তু অস্থথের সময় কেন আর ওরকম উপদ্রব!" মহারাজ প্রেমার্দ্র- জারে উত্তর দিলেন, "উপদ্রব সবাই করে। সকলেই কি গাঁটী হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কট্ট দিই নি? নরেজ্র-টরেক্ত্র আগে কি রকম ছিল! কত তর্ক করত! ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে! ধরতে গেলে কেইই নির্দোষ নয়।" অতঃপর পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া আবার বলিলেন, "তুঃখ হয় যে, সে উপদ্রব করে। আর তার জন্ত অনেকে কট্টও পায়।"

অবশেষে শ্রীরামক্বঞ্চ লীলাসংবরণ করিলেন। মহারাজের হৃদয়ে আজ্ব পিতার সম্পত্তি, যুবতী ভাষা, শিশুপুত্র—কেহই স্থান পাইল না, সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া রহিল শুধু শ্রীরামক্বফের শ্বৃতি এবং এক অনুস্বর্থনীয় বাথা। কিন্তু কাল বড়ই নিষ্ঠুর, সে বর্তমানের কঠিন আঘাতে মানবকে জর্জরিত করিয়া জানাইয়া দেয় যে, অতীত সত্যই চলিয়া গিয়াছে। শীশ্রই ঠাকুরের শেষ শ্বৃতির সহিত বিজ্ঞাড়িত কাশীপুরের উন্থানবাটী ত্যাগ করিয়া মহারাজকেও বলরাম-মন্দিরে আসিতে হইল। অতঃপর বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হইলে তিনি যথাসময়ে তথায় যোগদানপূর্বক ঠাকুরের পৃত শ্বৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে সচেই রহিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে নরেক্রাদি যথন আঁটপুরে যান তথন রাথাল না যাওয়ায় বাবরামের মাতাঠাকুরানী অত্যন্ত ক্ষুন্ন হন; তাই রাথাল, বাবুরাম ও বুড়োগোপালকে লইয়া নরেক্র পুনর্বার দেখানে যান। আঁটপুরের একটি ঘ্বক খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের সঞ্চল কবিয়াছিল। সে মহারাজের ধ্যান-তন্ময়তা দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া ঐ সক্ষল্ল পরিত্যাগ করে।

আঁটপুর হইতে ফিরিয়া সন্নাস গ্রহণানস্তর মহারাজের নাম হইল ব্রহ্মানন্দ। তাঁহার সন্ধ্যাস যে শুধু একটা বাহ্য আড়ম্বর ছিল না, পরস্ক অস্তরের বৈরাগ্যোজ্জল গৈরিক রাগের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বরাহনগরে একদিন তাঁহার পিতার প্রতি আচরণে। আনন্দ-মোহন মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইতে চেন্তা করিতেন। মহারাজও শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ স্মরণ করিয়া পিতার প্রতি সমুচিত সম্মান ও ভালবাদা দেখাইতেন; কিন্তু গৃহে ফিরিতেন না। ইহাতে পিতা বিরত হইতেন না দেখিয়া অবশেষে তিনি নম্রভাবে অথচ স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন, "কেন আপনারা কট করে আসেন ? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন যেন আপনারা আমার ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।" মাশ্বিক সম্বন্ধ তিনি সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার পত্নী দেহত্যাগ করিলে দেখা গেল যে, মহারাঞ্জ অবিচলিত আছেন ৷ এমন কি, কয়েক বৎসর পরে (১৮৯৬-এর ২০শে এপ্রিল ) তাঁহার একমাত্র দশমবর্ষীয় পুত্র সত্যানন্দের মৃত্যুসংবাদেও তিনি স্থমেরুবৎ অচল, অটল ও নিবিকার ছিলেন।

বরাহনগরের মঠে অবিরাম বৈরাগ্যাগ্নি প্রজ্ঞলিত থাকিলেও মহারাজের কেবলই মনে হইতে লাগিল, "ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর দশজনের সঙ্গে নানাবিধ কার্য ও আলাপাদিতে লিপ্ত থাকাই চিত্তবিক্ষেপের কারণ।" স্থতরাং নেতা ও জ্যেষ্ঠন্রাতৃতুল্য নরেন্দ্রনাথকে একদিন একান্তে জানাইলেন, "এখানে থেকে তো কিছুই হল না! তিনি যা বলেছিলেন—ভগবদ্দর্শন, কৈ হল ?" গুরুন্রাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "চল, নর্মদান্ন বেরিয়ে পড়ি।" এবারে নেতা উত্তর দিলেন, "বের হয়ে কি হবে ? জ্ঞান কি হয়, তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস ?" ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, 'মুক্তি ও তাহার সাধন' বইথানিতে আছে—সয়্লাদীদের একসঙ্গে থাকা ভাল

নয়।" নরেন্দ্র নীরব রহিলেন; কারণ ইহাই তো ভারতের চিরস্তন ধারা যে, সয়াাসী নির্জনে ভগবচ্চিস্তা করিবে। নৃতন কর্মপ্রণালীর চিস্তা চকিতে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইলেও উহা তথনও স্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই; আর সনাতন বিশ্বাসাম্যায়ী তাঁহারও প্রাণ তথন তীর্থাদিদর্শন ও নির্জনবাসাদির জন্ম ব্যাকুল। কিন্তু উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেও ঠাকুরের আদরের রাথালকে তিনি তথনই যথা-তথা যাইতে দিলেন না। অনস্তর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমান্বের নীলাচল-গমনকালে রাথালও সকলের অমুমতিক্রমে তাঁহার সহিত সেথানে চলিলেন।

নীলাচলে পৌছিয়া শ্রীশ্রীমা অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্কন মান পর্যন্ত বলরাম বার্দের 'ক্ষেত্রবাসীর মঠ' নামক বাড়িতে থাকিলেন। ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি অপরেরা অক্সত্র অবস্থানপূর্বক ভিক্ষায়ে উদরপূতি করিয়া ৺জগল্লাথ-দর্শন ও ধ্যান-জ্ঞপাদিতে সময় কাটাইতে লাগিলেন। পরস্ক মত্বের অভাবে মহারাজ্যের শরীর শীর্ণ হইতেছে জ্ঞানিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বিশেষ চিন্তিত রহিলেন এবং বলরাম বাব্ও তাঁহাকে স্বগৃহে আনিবার জন্ম আগ্রহ দেথাইতে লাগিলেন। রাথাল ব্ঝিতে পারিলেন যে, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল স্বেচ্ছামুসারে আহার-বিহার ও তপস্থাদি করা সম্ভব হইবে না। অতএব করেক মাস পরেই পুরী হইতে কটক হইরা তিনি বরাহনগর মঠে চলিয়া আসিলেন।

মহারাঞ্জের নির্জন-তপস্থার অত্প্র আকাজ্ঞা নিবৃত্ত না হইয়া অন্তঃসালিলা ফর্কনদীর স্থায় প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং আত্মপ্রকাশের স্থযোগ
অধ্বেষণ করিতে থাকিল। অবশেষে ১৮৮৯ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাদে তিনি
উত্তরাথগুভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহচররূপে
স্থবোধানন্দকেও পাঠাইলেন। মহারাজ ও স্থবোধানন্দ ৮বৈত্যনাথদর্শনাস্থে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। সেথানে পিশাচমোচন-পল্লীতে

শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস বাবুর এক নির্জন উন্থানবাটীতে অবস্থানপূর্বক সত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তপস্যায় মগ্ন হইলেন। এইরূপে মাঘ -মাস পর্যন্ত তথায় কাটাইয়া স্বামী স্থবোধানন্দ ও অপর একজন বাঙ্গালী পরিব্রাজকের সহিত মহারাজ নর্মদা তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নর্মদাতীরে মহারাজ একাদিক্রমে ছয়দিন গভীর অতীন্ত্রিয় ভাবে নিমগ্ন থাকিরা এককালীন বাহ্মজানশৃন্ত হইরাছিলেন। অনস্তর তিনি পঞ্চবটী প্রভৃতি স্থপ্রাচীন ও স্থপবিত্র তীর্থাদি দর্শন ও তত্তৎস্থলে কিয়ৎকাল ধানব্দপাদিতে অভিবাহিত করিয়া বোস্বাই হইয়া শ্রীদারকাধাম ধাত্রা করিলেন। এই যাত্রাকালে এবং সৌরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে মহারাজের অপ্রতিগ্রহ ও নিঃস্পৃহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। বোম্বাই শহরে শ্রীরামক্নঞের পরম ভক্ত শ্রীকালীপদ ঘোষ (দানা-কালী) তাঁহাদিগকে নিজের আবাসে লইয়া যাইতে চাহিলে ব্রহ্মানন্দ উহাতে অস্বীকৃত হন এবং শ্রীশ্রীমুম্বাদেবীর মন্দিরসংলগ্ন এক নিভৃত স্থানে প্রায় সাত-আট দিন থাকিয়া দারকা-গমনার্থে জাহাজে উঠেন। যাত্রাকালে তাঁহার তেজ্ঞ:পুঞ্জ লাবণ্যময় খ্যান-গন্তীর মৃতি-সন্দর্শনে জনৈক ভাটিয়া মহাজন তীর্থদর্শনের জন্ম কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে চাহিলে মহারাজ অস্বীকৃত হন। অগত্যা শেঠজী তিন্থানি টিকেট কিনিয়া স্থবোধানন্দের হস্তে অর্পণ করেন।

ঘারকাধামে তীর্থযাত্রীরা পূণাতোয়া গোমতীর জ্বলে স্নান করিয়া থাকেন; কিন্তু তজ্জ্জ্ প্রত্যেককে রাজসরকারে হই টাকা মাশুল দিতে হয়'। নি:সম্বল স্বামী ব্রহ্মানন্দাদির নিকটও ঐরপ অর্থ চাহিলে তাঁহারা হতাশহাদয়ে ফিরিয়া চলিলেন; অধিকন্তু জনৈক ব্যবসায়ী উপযুক্ত অর্থপ্রদানে
অগ্রদর হইলে মহারাজ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "গোমতী নদীতে
স্নান অপেক্ষা তীর্থরাজ সমুদ্রে স্নান অধিকতর পূণ্যপ্রদ। বৃথা অর্থব্যয়ের
আবশ্যক নাই—আমরা বেটপুরী-সঙ্গমে সমুদ্রে স্নান করিব।" শেঠজী

তাঁহার এই সারগর্ভ বাণীতে আরুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বগৃহে আনয়ন-পূর্বক তিন দিন তাঁহাদের সেবা করিলেন এবং প্রত্যেকের হত্তে একথানি শ্রীমন্তগবদগীতা অর্পণ করিলেন। শেঠজী তাঁহাদের তীর্থযাত্রার স্থবিধার জন্ম বিভিন্ন স্থানে পত্র দিতেও চাহিলেন; কিন্তু মহারাজ উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। শুধু বলিলেন, "আমার কোন বস্তুর অভাব বা আবশুক নাই— সাধু-সন্নাসীর ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা।" অতঃপর শেঠজী অর্থদানের আকাজ্যা জানাইলে উহাও অন্বীকারপূর্বক পদব্রজে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দজী বেটবারকায় উপস্থিত হইলেন এবং স্নান ও মন্দিরাদি-দর্শনাস্তে স্থবোধানন্দকে ধর্মশালায় ভিক্লার্থে প্রেরণ করিলেন। ধর্মশালার অধ্যক্ষ ঐ জন্ম বাদাম রাখিতেন। স্থবোধাননজী ভিক্ষাম্বরূপে প্রাপ্ত কয়েক সের বাদাম লইয়া মহারাজের সম্মুথে স্থাপন করিলে বাদামের পরিমাণ দৈখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এত বাদাম কে দিরেছে ?" "ধর্মশালার অধ্যক্ষ।" মহারাজ বলিলেন, "আমাদের জন্ম ছুই ছটাক রেথে বাকীগুলো ফিরিয়ে দিয়ে এসো।" কিন্তু স্থবোধানন্দ উভয় বিপদে পড়িলেন—সন্ন্যাদী ব্রহ্মানন্দ সঞ্চয় করিতে পরাল্ম্ব্রণ, সাধুদেবক অধ্যক্ষ প্রতিগ্রহণে অস্বীকৃত ! অগত্যা ব্রহ্মানন্দের ব্যবস্থামুসারে তুই ছটাক রাখিয়া অবশিষ্ট বাদাম দরিদ্রের মধ্যে বিতরিত হইল। ভেটদারকা হইতে তাঁহারা ক্রমে স্থদামাপুরী ও জুনাগড়ে গির্ণার পর্বতোপরি মন্দিরাদি-দর্শনান্তে গুজরাটের মধ্য দিয়া আমেদাবাদে উপনীত হইলেন এবং তদনস্তর রাজপুতানার তীর্থগুলি-দর্শনের জন্ম প্রথমে পুন্ধরতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এখানে সঙ্গের পরিব্রাজকটি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে আজমীরের হাসপাতালে রাথিয়া কিছুদিন পরে (১৮৯০ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুম্বারীর প্রথমভাগে ) ব্রহ্মানন্দ ও স্থবোধানন্দ বুন্দাবন যাত্রা করিলেন।

বুন্দাবনে মহারাজের এই দ্বিতীয়বার আগমন। স্বধামে উপস্থিত ব্রঞ্জের রাখাল ভগবদ্তাবে বিভোর হইলেন। এইভাবে কত দিন কাটিয়া গেল, কত মহানিশার অবসান হইল—ভগবদ্ধানে তন্ময় মহারাজের ভ্রাকেপ নাই। তিনি কোন দিন স্থবোধানন্দের আনীত ভিক্ষায় গ্রহণ করেন, কোন দিন উহা অনাদরে পড়িয়া থাকে। কোন দিন মন্দিরে গমনপূর্বক ভাববিম্পাচিত্তে অনিমেধনয়নে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, কোন দিন বা সমাধিতে নিমশ্ব হইয়া বাহুজ্ঞান হারান। আর রাত্রে নিদ্রার স্থলে খ্যানই অধিক হইয়া থাকে। এই সময়ে বিজয়ক্লফ গোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। মহারাজের কঠোর তপস্থার কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি একদিন তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরমহংসদেব আপনাকে তো সব রকম সাধনভঙ্গন, অহুভৃতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন; তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন ?" ব্রহ্মানন্দ মৃত্রস্বরে উত্তর দিলেন, "তাঁর ক্বপায় যে-সব অন্তভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি মাত্র।" গোঁসাইজী এইরূপ উত্তর কিভাবে লইয়াছিলেন জানি না; পরস্ক রামকৃষ্ণ-সজ্যের ইতিহাস-পর্যালোচকের দৃষ্টিতে এবংবিধ তপস্থার গৃঢ় ভাৎপর্য রহিয়াছে। সজ্বের অধ্যাত্ম-চেতনাকে সদা সক্রিয় রাখিতে হইলে সজ্যের মর্মস্থলে এমন একটি শক্তিকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার আবশ্রক ছিল, যাহা হইতে কর্মব্যাপৃত অপর আধারগুলি প্রয়োজনমত আপনাদিগকে পুন: পুন: পূর্ণ করিয়া লইয়া জীরামক্ষণ-প্রচারের ধারা অব্যাহত রাখিতে পারে। ইহারই আর এক সময়ে মহারাঞ্জের জর হইলে গোঁসাইজী অচিরে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া স্থবোধানন্দের নিকট জ্ঞানিতে পারিলেন যে, রোগীর মণারি নাই। শ্রবণমাত্র তিনি মশারি ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং ভগবানের ব্রহ্মানন্দও শীঘ্রই নিরাময় হইলেন। ইত্যবসরে স্থবোধানন্দের মন পূর্ব

সংকল্পান্তসারে উত্তরাথণ্ডের নিমিত্ত অতীব ব্যগ্র হইয়া পড়িল। মহারাজের নিকট উক্ত বাসনা জ্ঞাপন করিলে তিনি সানন্দে তাঁহাকে যাত্রার অন্তমতি দিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং তথনও উক্ত প্রদেশে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেজক্য একাই শ্রীবৃন্দাবনে রহিয়া গেলেন।

বুন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি একদিন দেখিলেন যে, ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বলরাম বাবু জ্যোতির্ময়দেহে হাসিতে হাসিতে দিব্যলোকে চলিয়া যাইতেছেন। পরে যথাসময়ে পত্রে জানিতে পারিলেন যে, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন (১৩ই এপ্রিল, ১৮৯০)। ইহার পরে আরও কয়েক মাদ বুন্দাবনে কাটাইয়া সেপ্টেম্বরের শেষে তিনি পদত্রজে হরিহারে উপনীত হইলেন। অপর কয়েকজন গুরুলাত। ঐ অঞ্চলে পূর্ব হইতেই তপস্থায় নিরত ছিলেন। ১৮৯১-এর জামু-য়ারী মাসে একদিন স্থামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ব্রহ্মানন্দ-সকাশে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। মহারাজ সেই আদেশ পালনপূর্বক মীরাটে গেলেন এবং দেখানে অথগুানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। মীরাটে মার্চ পর্যন্ত অতিবাহিত হইলে স্বামীজী সকলকে বলিয়া নিঃসৃদ্ধ ভ্রমণে নির্গত হইলেন ; এদিকে মহারাজও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত এপ্রিল মাসে জালামুথী তীর্থাভিমুথে যাত্রা করিলেন। জালামুথী হইতে তাঁহারা কাংড়া, পাঠানকোট, গুজরানওয়ালা, লাহোর, মন্টগোমারী, মূলতান ও সক্তর হইয়া করাচীতে উপনীত হইলেন। করাচী হইতে জাহাঙ্গে বোম্বাই পৌছিলে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহাদের পুন্মিলন ঘটল। স্বামীজী তথন আমেরিকাগমনে উগ্রত ; কিন্তু তৎপূর্বে খেতড়ীরাঞ্চের আহ্বানে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঘাইতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ এবং তুরীয়ানন্দও তাঁহার সহিত গমনপূর্বক পথে আবুরোড স্টেশনে নামিয়া আবু পাহাড়ে উপস্থিত হইলেন। থেতড়ী হইতে স্বামীন্সীর বোম্বাই প্রত্যাগমন-কালে তাঁচারা পুনর্বার আবুরোডে আসিয়া স্বলক্ষণের জক্ত তাঁহার

সহিত সাক্ষাং করিলেন। অতঃপর কিয়দিবস আবুপাহাড়ে যাপনাস্তে তাঁহারা আবুরোডে নামিয়া আসিলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে অথগুানন্দও বোম্বাই হইতে তথায় আসিলে তিন জনে আজ্মীর হইয়া জরপুরে গেলেন। সেথানে একমাস অবস্থানের পর অথগুানন্দ রাজ-পুতানা-ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং মহারাজ ও তুরীয়ানন্দ বৃন্দাবনে চলিলেন।

বুন্দাবনে আদিয়া উভয় গুরুত্রাতা দিব্যভাবে ভাবিত হইলেন। তুরীয়ানন্দ একদিন বলিলেন, "আজ ভিক্ষা করতে বেরুব না। দেখি, রাধারানী উপবাসী রাথেন কি না।" ধ্যানে মগ্ন গুরুত্রাতৃদ্বয়ের একদিন একরাত্রি কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল—কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। পরদিন এক তীর্থযাত্রী অ্যাচিতভাবে প্রচুর খাগুসামগ্রী দিয়া গেল। বুন্দাবন .হইতে তাঁহারা পদত্রজে নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, 'রাধাকুণ্ড, ভামকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন প্রভৃতি দর্শন করিয়া কুস্থমসরোবরে উপনীত হইলেন এবং ঐ স্থানটি তপস্যার অন্তকুল দেখিয়া তথায় রহিয়া গেলেন। এই সময়ের কঠোর জীবনের ইতিহাস আমাদের বিদিত নাই বলিলেই চলে। অক্ত সময়েরই বা কতটুকু বিদিত আছে ? ভাবময় ঠাকুরের মানসপুত্রের বিভিন্ন তীর্থাদিতে যে-সব সাধন, অহুভৃতি বা দর্শনাদি হইয়াছিল তাহার কভটুকু আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে পারি, আর কডটুকুই বা ভাষায় প্রকাশ করা চলে ? মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "নিবিকল্প সমাধির পর ধর্মজীবন আরম্ভ হয়।" যে নির্বিকল সমাধি বহুজীবনের সাধনায় কচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে, উহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এবং উহার পরবর্তী অমুভূতিসম্পদে ভূষিত হইয়া যিনি বহু ভক্তকে ধর্মপথে পরিচালিত করিয়া-ছিলেন, তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের অতি স্থূন আভাসমাত্রই আমরা দিতে मक्य ।

ইতোমধ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের দেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে মঠের কার্যবৃদ্ধির স্থত্রপাত হওয়ায় মঠে চলিয়া যাইবার জন্ম তাঁহাদের নিকট বারংবার আহ্বান আসিতে লাগিল। ইহার কিছু পরে ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বুলাবন হইতে তাঁহারা লক্ষে হইয়া অধোধাায় যান। তথায় শিবানন্দজীর মুখে মঠে ফিরিবার জন্ম স্বামীজীর নির্দেশ পাইয়া তুরীয়ানন্দ আগস্ট মাসে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন; পরস্ক মহারাজ পুনর্বার বুন্দাবনে ফিরিলেন। এইবারে বুন্দাবনে আসিয়া তিনি অঙ্গার-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন—ভিক্ষার্থে কোথাও যাইতেন না, কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। কোন দিন আহার জুটিত, কোন দিন বা অনাহারে কাটিত। কথন কোন শেঠ একথানি কম্বল দিয়া যাইতেন; পরক্ষণেই চোর আসিয়া উহা লইয়া যাইত। ব্রহ্মানন্দ সাক্ষিম্বরূপ সব দেখিয়া যাইতেন মাত্র। দিব্যভাবে বিভোর হইয়া কথন তিনি বাহুহারা হইতেন; আবার কথন তাঁহার দেহে অশ্রপুলকাদির সঞ্চার হইত। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে (নভেম্বর-ডিসেম্বর) তিনি ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিয়া মঠাভিমুথে চলিলেন।

মহারাঙ্গের মঠে প্রত্যাবর্তনের শ্বয়কাল পরেই অস্থা শ্রীশ্রীমাত!ঠাকুরানীকে কলিকাতায় আনিয়া বাগবাজারে গঙ্গার ধারে 'গুদামওয়ালা
বাড়ি' নামক একটি ভাড়াটিয়া বাড়ির ত্রিতলে রাখা হয়। সেখানে তাঁহার
সেবাদির জক্ষ গোপালের মা এবং গোলাপ-মাও বাস করিতেন। এজয়তীত
যোগানন্দ এবং তই-একজন ব্রন্দারীও দ্বিতলে থাকিতেন। ব্রন্ধানন্দও
সেই বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি
সমাগত ভক্তদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন এবং কোন কোন ভাগ্যবানকে
দীক্ষাও দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাগমন

পর্যন্ত মহারাজ অধিকাংশ সময় কলিকাতায়ই থাকিতেন। গুদামওয়ালা বাড়ির পরে বলরাম-মন্দির ছিল তাঁহার প্রধান আবাস-স্থল।

১৮৯৭-এর প্রারম্ভে ভারতে ফিরিয়া স্বামীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্লে যথন দার্জিলিং গমন করেন, তথন ভাবী রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনা-রচনায় সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্রহ্মানন্দ ও গিরিশ্ব বাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। পরে >লা মে মিশন-প্রতিষ্ঠান্তে তিনি ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতা-কেন্দ্রের কার্যভার দিলেন। ইহাই প্রকৃতপক্ষে মহারাজের কর্মজীবনের সূত্রপাত। ১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্দে বেলুড়ে নৃতন মঠ-নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইলে তাঁহাকে উহার দায়িত্ব লইতে হইল এবং পর বৎসর নৃতন বাটীতে মঠ উঠিয়া আসার পর তাঁহারই হল্তে উহার পরিচালনভার ক্রস্ত হইল। অবশেষে ১৯০০ গ্রীষ্টাব্বের আগস্ট মাসে স্বামীজী দলিল সম্পাদনপূর্বক সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি গুরুত্রাতাদের হত্তে তুলিয়া দিলেন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আরছে মঠ ও মিশনের সাধারণ সভাপতির আসন ত্যাগ করিয়া উহাতে মহারাজকে বসাইলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" স্বামীঞ্জী তাহা ভুলেন নাই। আরও তাঁহার মনে ছিল যে, মহারাজ ঠাকুরের মানসপুত্র; তাই একদিন অতর্কিতে মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" প্রত্যুৎপন্নমতি মহারাজও ইহাতে অপ্রস্তুত না হইয়া প্রতিপ্রণাম করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "জোষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।" বস্তুত: ইংগার প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বরূপ অবগত ছিলেন; প্রত্যুত স্বামীজীর ইহা অধিক জানা ছিল যে, বিশাল জগতে নব অমুপ্রেরণা জাগাইবার দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। অতএব সংগৃহীত সমস্ত অর্থাদি মহারাজের হল্ডে অর্পণান্তে স্বন্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, 'এডদিন যার জিনিস বয়ে বেড়িয়েছি, আজ ভাকে দিয়ে

নিশ্চিম্ত হলুম।" এখন হইতে আমরা মহারাজকে সভ্যাধ্যক্ষরপেই পাইব।

যৌবনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া স্বামীজী ও মহারাজের মধ্যে বেমন একটা স্থদৃঢ় স্থাভাব প্রভিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি তাঁহাদের মধ্যে ছিল একটা আবাল্য অক্লত্রিম দিব্য প্রেমবন্ধন । রাথাল-রাজ্ঞকে সভাপতি করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "রাথাল, আজ হতে সব তোর, আমি কেউ নই।" কিছ মহারাজ তাঁহাকে গুরুর ফায় শ্রদ্ধা করিতেন—যতদিন স্বামীজী স্থুলদেহে ছিলেন, একটি কাব্দও তাঁহাকে জিজাসা না করিয়া করিতেন না। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরও এই শ্রদ্ধা শতধা পরিক্টুট হইত। তাঁহার প্রদত্ত একথানি গ্রন্থ ধরিবার পূর্বে মহারাজকে গঙ্গাঞ্জলে হস্ত প্রকালন করিতে দেখা যাইত। স্বামীজীর প্রতিকৃতি হস্তে লইয়া তিনি কী প্রেমিকের দৃষ্টিতেই না উহা নিরীক্ষণ করিতেন! ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি আচার-ব্যবহার যেমন বন্ধুজনস্থলভ হাস্তপরিহাস-পূর্ণ, তেমনি প্রেমকলহবহুলও ছিল। তুইজনে মঠপ্রাঙ্গণে একটি কাল্পনিক রেথাপাতপূর্বক স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, কাঁহার প্রতিপালিতদের কতটুকু গণ্ডি। এই রেথা অভিক্রমপূর্বক একের হাঁদ প্রভৃতি অপরের বাগানে আসিয়া পড়িলে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত এবং সারা মঠ সে আমোদে মাতিয়া উঠিত। এদিকে রোগে ভুগিয়া স্বামীক্ষীর মেজাঙ্গ সব সময়ে ঠিক থাকিত না। তাঁহার দিন অল্ল; তাই পরিকল্পনাগুলি ক্রত কার্যে পরিণত হুইতেছে না দেখিয়া ধৈর্যচাতি হুইত; আর সে বিরক্তির অধিকাংশই আসিয়া পড়িত মঠাধ্যক্ষ মহারাঙ্গের উপর। আবার পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিয়া তিনি বলিতেন, "রাজা, রাজা, আমায় ক্ষমা কর। আমি কি অস্তার না করেছি, ভোমার গালাগালি করেছি—আমার ক্ষমা কর।" আর তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "আমাকে সবাই ত্যাগ করতে পারে;

কিন্ত আমি জানি, রাজা আমাকে কথনও ছাড়বে না। আর হনিয়ায় যদি কেউ আমার গালাগাল সহ্য করে থাকে, সে একমাত্র রাজা।" মহারাজও মনে করিতেন, "সে বকেছে তো হয়েছে কি?" আর স্বামীন্দীর অহুশোচনা দেখিয়া তিনি বলিতেন, "তুমি অমন করছ কেন? আমায় গালাগাল দিয়েছ তাতে হয়েছে কি? তুমি ভালবাস, তাই তো এসব বলেছ।" এই নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ আমরা লোকদৃষ্টিতে বৃঝিব কিরূপে? মহারাজ একদিন ঠাকুরের একটি আদেশ অমান্ত করিলে ঠাকুর সহাস্তে নিকটবর্তীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, রাখাল এতদিনে সত্যসত্যই তাঁহাকে পিতার স্থায় ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই ঐরূপ আপনার জনের স্থায় আবদার করিতে পারিয়াছেন। মহারাজ ও স্বামীজীর সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে আমাদিগকেও ঐ অলোকিক প্রেমের দৃষ্টিই অবলম্বন করিতে হইবে। বস্তুত: শুধু নেতা ও পরিচালিতের সম্বন্ধ লইয়া রামক্লফ-সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই। এ প্রেমের লীলাথেলা কিন্তু অচিরেই শেষ হইয়া গেল-স্বামীজী মহা-সমাধিতে লীন হইলেন। মহারাজ সেদিন বলরাম-মন্দিরে ছিলেন---সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং প্রিয় ভ্রাতার বক্ষস্থলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে সম্ভর্পণে তুলিয়া আনিলে দীর্ঘনি:শ্বাস ছাড়িয়া বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "সাম্নে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদুশ্য হয়ে গেল।"

স্বামীজীর অনুর্শনের পর সজ্যনায়কের গুরুদায়িত্ব বহন করা যে কি হুরাহ্ব ব্যাপার ভাহা মহারাজ স্থবিদিত ছিলেন। ইতঃপূর্বেই শ্রীরামরুক্ষ মঠ ও মিশন ভারত ও ভারতেত্র দেশে স্থপরিচিত হইয়া গিয়াছে। স্থতরাং ভাহাদের স্থনাম রক্ষা ও অধিকত্র প্রসার বহু আয়াসদাধ্য—ইহা জানিয়াই মহারাজ সাবধানে অথচ সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস লইয়া কার্যে অগ্রসর হইলেন। শীঘ্রই তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ও আধ্যাত্মিক শক্তির আকর্ষণে দলে

দলে ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন। অনেক ত্যাগী যুবকও মঠে যোগ দিয়া সন্ধাস অবলম্বন করিলেন। মহারাজ্ব এই যুবকদিগকে সম্চিত শিক্ষাদিদ্বারা শ্রীরামক্ষণবাণী-বহনের উপযুক্ত আধার করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ঠাকুরের শিক্ষাগুণে তিনি মামুষ চিনিতে পারিতেন এবং অধিকারামুসারে নিক্ষাম কর্ম, শাস্ত্রাধারন, পূজা-পাঠ, ধ্যান-জপ ইত্যাদির উপদেশ দিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সহজ্ব সরল ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সকলেই মুগ্ধ হইত—ত্যাগী বা গৃহস্থ যিনিই একবার আসিয়া পড়িতেন, তিনি আবার আসিতে বাধ্য হইতেন, এমন কি, ক্রমে তাঁহার অমুগত হইয়া যাইতেন।

শিক্ষাদান ব্যতীত তাঁহার আর একটা প্রধান কার্য ছিল, মঠমিশনের কেন্দ্রগুলিতে গমনপূর্বক তথায় কিছুকাল অবস্থান করা এবং
সাধুদের জীবনগঠনে সাহায্যদান এবং ভক্তদিগকে আকর্ষণপূর্বক কেন্দ্রগুলিকে স্প্রপ্রতিষ্ঠিত করা। তাঁহার এই সকল প্রচেষ্টার ফলে একদিকে
বেমন মঠ-মিশন জনসমাজে আদৃত ও উহাদের ভিত্তি দৃঢ়তর হইতে লাগিল,
অপর দিকে তেমনি উহাদের প্রভাব ভারতেত্তর দেশেও প্রসারিত হইতে
থাকিল। স্বামীজী বেলুড়, মাদ্রাজ্প ও মায়াবতীতে মঠ স্থাপন করিয়া
গিয়াছিলেন এবং কাশীর অবৈভাশ্রমের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন;
অধিকস্ত ঢাকাতেও ১৮৯৯ খ্রীষ্টান্দ হইতে একটি মঠ গড়িয়া উঠিতেছিল। সঙ্গে সাজে স্বামীজীর আদর্শ ও উৎসাহে মিশন-বিভাগের শ্রীরৃদ্ধি
হইতেছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টান্দে সারগাছি আশ্রম, ১৯০০ অন্দে কাশী সেবাশ্রম,
১৯০১ অন্দে কনথল সেবাশ্রম ও ১৯০২ অন্দে নিবেদিতা বিস্থালরের
স্ব্রপাত হয়। ইহার পর মহারাজ উহাদের স্থায়িত্ব-সম্পাদন ও নৃতন নৃতন
কেন্দ্রস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন।

সজ্যনামকরপে তিনি হরিদ্বার, প্রমাগ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির উন্নতির জন্ম সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ ভারতেও নৃতন নৃতন কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তাঁহার উদ্দীপনা প্রচুরপরিমাণে বর্তমান ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এই সকল কেন্দ্রের যথন যেটিতে তিনি যাইতেন, সেইটিতে তথন আনন্দের স্রোভ প্রবাহিত হইত।

১৯০৩ গ্রীষ্টাব্দে মহারাজ কাশীতে যাইয়া একমাস বাস করেন। স্বামীজীর জীবদ্দশতেই কাশীতে জন করেক যুবক মিলিয়া 'হোম অব্ রিলিফ্— পুওর মেন্স্ রিলিফ্ এ্যাসোসিয়েশন্' ( অনাথাশ্রম — দরিদ্রহংখ-প্রতিকার-সমিতি ) নামক এক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। গ্রামীজী মহারাজকে বলিয়া যান, "এ প্রতিষ্ঠানটির উপর দৃষ্টি রেখো।" এবারে মহারাজের আগমনে প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ বর্ধিত হইল। ১৯০১ গ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর একটি সাধারণ সভা আহ্বানপূর্বক সকলে স্থির করিলেন যে, উহা রামক্লফ মিশনের অন্তভু ক্ত করা হইবে। এইরূপে উহাই পরে অধুনা বিখ্যাত 'রামকুষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে' পরিণত হয় এবং রামকুষ্ণ অদৈত আশ্রমের পার্শ্বেই সংগৃহীত নিজম্ব ভূমিতে গৃহাদি নিমিত হয়। অতঃপর মহারাজ কনথলে যান। সেথানে স্বামীজীর শিশ্য স্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০১ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। তথন মাত্র তিনথানি চালাম্বর ছিল। উহারই একথানিতে মহারাজ অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পরে মহারাজের মারফৎ কিছু অর্থের ব্যবস্থা হইলে আশ্রমের জন্ম জমি সংগৃহীত হয় ও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নির্দেশে ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে স্থায়ী গৃহ নিমিত হয়। ১৯০৩ গ্রীষ্টান্দে কনথল হইতে মহারাজ বৃন্দাবনে গমনপূর্বক তপস্থানিরত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হন।

১। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন হইতে সেবাকার্য আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর জুলাই মাস হইতে কামেশ্বর ঘাটে 'একটি আশ্রম ও কিছু পরে জঙ্গমবাড়ির এক ভাড়াবাড়িতে সেবাকার্য চলিতে থাকে। ১৫ই সেপ্টেম্বর সমিতির নামকরণ হয়। ১৯০১এর প্রথমেন্ সেবাকার দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে এবং ২রা জুন ৬৮/১৫৩ নম্বর রামাপুরার বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

এই সময়ে মহারাজ রাত্রি ২২টায় উঠিয়া ধ্যান করিতেন। একদিন উঠিতে দেরি হইলে এক স্ক্র-দেহী বাবাজী তাঁহাকে ধানা দিয়া উঠাইয়া জপাদি করিতে ইক্লিত করেন। বৃন্দাবন হইতে মহারাজ এলাহাবাদে বান এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত একদিন যাপন করিয়া বিদ্যাচলে উপনীত হন। সেখানে তাঁহার ত্রিরাত্র বাসের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু স্থানমাহাত্ম্যে ও ঠাকুরের ভক্ত প্রীয়ক্ত বোগীক্রনাথ সেন মহাশয়ের অমুরোধে কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া যান। বিদ্যাচলে তিনি যেন সর্বদাই দেবীর ভাবে বিজ্ঞোর থাকিতেন। কখনও গভীর নিশিতে দেবীদর্শনে গমন, কখনও জনমানবশৃষ্প স্থানে ধ্যান, কখনও বা মায়ের গুণগানশ্রবণ ইত্যাদিতে দিনগুলি পরমানন্দে কাটিয়া যাইত। অনস্তর নভেম্বর মাসে তিনি বেলুড়ে প্রভ্যাগমন করেন। পর বৎসর মার্চ মাসে তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন এবং আরোগালাভাস্তে স্বামী বিরজানন্দের সহিত বায়ুপরিবর্তনের জন্ম শিমুলতলায় যান। মঠে ফিরিয়া আসার কয়েক মাস পরে (১৯০৪-এর শেষভাগে) ভাগলপুরে ভীষণ প্রেগের আবির্ভাব হইলে তথায় রামক্ষম্থ মিশনের সেবাকার্য আরম্ভ হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন মহারাজের পুরী গমনকালে প্রেমানক্ষীও তাঁহার সঙ্গে ঘান এবং স্বামী শিবানক এবং অথগুলক রথযাত্রার পূর্বে তথার সম্মিলিত হন। এ বৎসর ২০শে আগস্ট তারিথে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত স্বামী অভেদানক নীলাচলে আসিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন; অধিকত্ত স্বামী রামক্ষণানকও হই দিন পরে সেখানে উপস্থিত হন। অনস্তর ডিসেম্বর মাসে মহারাজ কোঠার হইয়া বেলুড়ে ফিরিলেন—সেথানে মিসেদ্ সেভিয়ার তাঁহার সাক্ষাৎকারের জক্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৯০৭ খ্রীপ্রাম্বে তিনি পুনর্বার পুরীধামে গমন করেন এবং পুরী হইতে ডিসেম্বর মালে ভদ্রকে যান। ভদ্রকে তথন বিস্থৃচিকার প্রাত্ত্রভাব। ভক্তগণ

তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেও তিনি সেথানে অবস্থানপূর্বক সকলকে স্বাস্থাবিধিপালনে উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং ষ্থাসময়ে কোঠার হইয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অচিরেই কাশীধামে সেবাশ্রমের ভিদ্তিস্থাপনের জন্ম তাঁহাকে তথার যাইতে হইল। মহারাজ সকল বিষয়েই বিশেষ উৎসাহ দেথাইতেন এবং তাঁহার সৎ-পরামর্শ সকলেই নতিশিরে মানিরা লইতেন। কারণ উহার সঙ্গে থাকিত তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দ্রদর্শিতা। অতএব ১৬ই এপ্রিল ভিত্তিহাপনকার্য-সমাপনান্তে স্বামী অচলানন্দ তাঁহারই অমুমোদিত পরিকল্পনাম্থসারে বাটীনির্মাণকার্যে নিরত হইলেন। অতঃপর মহারাজ বেলুড়ে ফিরিরা আসিলেন। ইহার পরে ১৯০৮ খ্রীষ্টান্সে রথ্যাত্রার পূর্বে তিনি পুরীধামে গমন করেন এবং সেথান হইতে অক্টোবর মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত দাক্ষিণাত্যভ্রমণে নির্গত হন।

উত্তর ভারতের ক্লায় দক্ষিণ ভারতেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ সর্বদা ভগবদ্ধানে মগ্ন থাকিতেন। মান্তাজ মঠে একদিন সন্ধ্যারতির সময় দেখা গেল যে, তিনি আরতি শেষ হওরার আধ ঘণ্টা পরেও একই ভাবে সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন। ঐ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে মার্কিন ভক্তমহিলা দেবমাতা মান্তাজেই ছিলেন। মহারাজ সদলবলে তাঁহার বাসভবনে বড়দিনের উৎসব উদ্যাপন করেন। মান্তাজে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি রামক্ষণানন্দ্রীর সহিত তীর্থদর্শনে নির্গত হন। সেতৃবন্ধ-রামেশ্বরে তিনি একশত আটটি করিয়া স্বর্ণ, রোপ্য ও তাত্রের বিহুপত্রে মহাদেবের পূজা করেন। মাত্ররায় শ্রীশ্রীমীনাক্ষীদেবীকে দর্শন করিয়া তিনি দিব্যভাবে বিহুবল হন এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বামী রামক্ষণানন্দ তাঁহার দেহ স্বহস্তে ধারণ করেন। এই দর্শন সম্বন্ধে পরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "যথন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালাম তথন দেখলাম, জগন্মাতার বিগ্রহ যেন জীবস্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আস্চেন—তাইতে সংজ্ঞাহারা হয়েছিলাম।"

মাহরা হইতে সকলে মাদ্রাঞ্চে প্রত্যাবর্তন করেন। মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে তথন প্রবল সামাজিক পার্থকা। ইহা জানিয়াও মহারাজ্য একদিন একজন অব্রাহ্মণ ভক্তের আমন্ত্রণক্রমে তাঁহার গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিতে গেলেন। সেদিন ঐ বাটীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকেই নিমন্ত্রিত ছিলেন। মহারাজের অমুকরণে ও অমুপ্রেরণায় তাঁহারা সকলেই পঙ্কিভোজনে বসেন এবং ভক্তটির কন্তা এবং অন্তান্ত মহিলারাও পরিবেশনে যোগদান করেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালোরে যাইয়া ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দের ২০শে জামুয়ারী নবনির্মিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্যে নেতৃত্ব করেন। সেথানে রামনাম-কীর্তন শুনিয়া তিনি খুবই মুয় হন এবং উলা লিখিয়া আনিয়া মঠ ও মিশনের সর্বত্র প্রচলিত করেন। এইরপে দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামক্ষের ভাবধারা স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি পুরীধামে ফিরিয়া আদেন।

অতঃপর দেখা গেল যে, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যের প্রদার হওয়ায়
উহাকে আইন অনুসারে রেজেস্ট্রী করা আবশুক। এই উদ্দেশ্রে মহারাজ
দাক্ষিণাত্যগমনের পূর্বেই ১৯০৮ অব্দের প্রথমাংশে স্বামী শিবানন্দ ও
অথগ্রানন্দের সহিত বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিয়া আলোচন্
চালাইতেছিলেন। স্থামী সারদানন্দও সেই আলোচনায় মধ্যে মধ্যে যোগ
দিতেন। এইরূপে মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা স্থিরীকৃত হইয়া গেলে
মহারাজের দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে
মিশনকে রেজেস্ট্রী করা হইল।

মহারাজ দ্বিতীয় বার দাক্ষিণাত্যে গমন করেন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। ইতঃপূর্বে মাদ্রাজ মঠের নিজস্ব জমি হইয়া গিয়াছে। মহারাজ নূতন মঠ-বাটীর নক্মাদি দেখিয়া দিলেন এবং ৪ঠা আগস্ট মহাসমারোহে উহার ভিত্তিস্থাপন হইল। ইহার এক সপ্তাহ পরে তিনি বাঙ্গালোরে

গেলেন। সেথানকার মঠে প্রতি রবিবার অস্পৃত্যজাতির অনেকে আসিয়া কীর্তনাদি করিত। ইহাতে মহারাজ বড়ই প্রীত হইতেন, তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। এমন কি, একদিন তাহাদের পল্লীতে তাহাদের দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক্ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর হইতে তিনি মেলকোট, শিবসমুদ্রম্ ও মহীশুরের দেবস্থানাদি দর্শনে যান এবং পুনর্বার বাঙ্গালোরে প্রত্যাবর্তনান্তে কন্তাকুমারী যাত্রা করেন। পথে মন্দিরাদি দর্শন করিতে করিতে তিনি ক্রমে ত্রিবাক্সমে উপনীত হইলেন। এথানে আশ্রমস্থাপনের জ্বন্ত পূর্ব হইতেই ভূমি সংগৃহীত ছিল। মহারাজ ১ই ডিসেম্বর ভিত্তিস্থাপন করিলেন। কন্সাকুমারীতে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন দেবীদর্শন করিতেন এবং মন্দিরে ভাবে বাহ্যহারা হইয়া অনেকক্ষণ স্থাণুবৎ বসিয়া থাকিতেন। ক্যাকুমারী হইতে বাঙ্গালোরে ফিরিয়া তিনি মাদ্রাঞ্জে গমন করেন এবং মাদ্রাজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া দাক্ষিণাত্যের আরও কয়েকটি তীর্থ দর্শন করেন। এই সময়মধ্যে মাদ্রাজের মঠ-বাটীর কিয়দংশ সম্পূর্ণ হইলে ১৯১৭ অব্দের ২৪শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেথানে আনা হইল এবং ৩০শে এপ্রিল হইতে মহারাজ ঐ বাটীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৬ই মে মাদ্রাজের ছাত্রাবাদের ভিত্তিস্থাপন হইয়া গেলে ৯ই মে তিনি পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঐ ছাত্রাবাদের দ্বারোন্মোচন উপলক্ষে ১৯২১ অব্দের ১লা এপ্রিল স্বামী শিবানন্দ ও সাধুভক্তগণের সহিত তিনি পুনর্বার মাদ্রাক্ষ যাত্রা করেন। মে মাদ্রের শেষে ঐ শুভকার্য সমাধান করিয়া কিছুদিন পরে তিনি বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাক্ষ মঠে প্রত্যাগমনাস্তে কলিকাতা হইতে মৃন্মরী শ্রীশ্রীহুর্গাপ্রতিমা আনাইয় যথাবিধি ৮শারদীয়া পূজা করান। অতঃপর যথাকালে শ্রীশ্রীকালীপৃক্ষারও

অহুষ্ঠান করাইয়া ১৯শে নভেম্বর মাদ্রাজ পরিত্যাগপূর্বক ২১শে ভূবনেশ্বরে . পৌছেন।

আমরা বর্ণনার স্থবিধার জন্ম দাক্ষিণাত্যভ্রমণ একই স্থানে সন্ধ্রিক করিলেও স্বরণ রাখিতে হইবে যে, অন্তর্বর্তী সমন্বগুলিতেও মহারাজ বিভিন্ন মঠ-মিশন-কেন্দ্র ও তার্থাদি-দর্শনে এবং তত্তংস্থলে উৎসাহবর্ধনে ও পৃণ্যস্থতিস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯১৬ অবদ তিনি স্বামী প্রেমানন্দ ও বহু সাধু ভক্তের সহিত কামাথ্যাতীর্থদর্শনে গমন করেন। সেথানে তিনি কিরূপ দিব্যভাবে তন্মর থাকিতেন তাহা তাঁহার সিদ্দমাত্রই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ গ্রন্থাদিতে বাঁহারা ভাবব্নমৃতি শ্রীরামক্ষণ্টের সমাধি প্রভৃতির কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সকল দেবস্থানে তাঁহার মানসপুত্রের এবস্প্রকার ভাববিহ্বলতা দেখিয়া চক্ষ্কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিলেন। প্রকামাথ্যা হইতে তিনি ময়মনসিংহে যান এবং তথায় দিন কয়েক অবস্থানাস্থে ঢাকায় উপস্থিত হন। সেথানে তিনি ১৩ই ক্ষেব্রুয়ারী তারিথে রামক্রফ মিশন-বাটার ভিত্তিস্থাপন করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি একবার দেওভোগে গমনপূর্বক নাগমহাশ্রের তপস্থাপৃত আশ্রম দর্শন করেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে শ্রীমং স্বামী ত্রীয়ানন্দ, শিবানন্দ, রামলাল-দাদা এবং কয়েকজন সাধু ও ভক্তের সঙ্গে হরিদ্বারে গমন করেন। সেই বারে তাঁহার উপস্থিতিতে কনখল সেবাশ্রমে মহাসমারোহে প্রতিমায় ৮ গুর্গাপূজা হয়। তীর্থস্থানে সাধুদেবার প্রয়োজনবোধে মহারাজ সকল সম্প্রদারের সাধুদিগকে পূজায় আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহারাও আশ্রমে পদার্পনপূর্বক পরিভোষসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইরূপে সাধুদ্রমাজের সহিত রামক্রম্ণ-সজ্বের আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। পূজাম্বে মহারাজ প্রভৃতি সকলে কাশীতে আগমন করেন। এই সময়ে বিথ্যাত

স্থায়ক অঘার বাবু প্রায়ই মহারাজকে ভজন শুনাইতেন এবং মহারাজও ইহাতে বিশেষ আনন্দ পাইতেন। বস্তুতঃ গুণী গারক ও গুণগ্রাহী শ্রোতার সমাবেশে ভগবন্তাবপূর্ণ সে সঙ্গীত-লহরী উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করিত। তথন মাস্টার মহাশর কাশীতে ছিলেন; শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীও ছিলেন। মাস্টার মহাশরের ধারণা ছিল যে, ঠাকুর ও স্বামীঙ্গীর ভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। একদিন শ্রীশ্রীমা সেবাশ্রম দেখিতে আসিয়া বলিলেন যে, উহা ঠাকুরেরই কাজ—ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। তিনি চলিয়া গেলে রহস্থপ্রিয় মহারাজের ইন্সিতে অল্লবয়স্ক সাধুব্রন্ধচারীরা মাস্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, "মাস্টার মহাশয়, মা বলেছেন সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, সেথানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন; এখন আপনি কি বলেন প্রত্যক্ষরের শরণাগত ভক্ত মাস্টার মহাশয় সহাস্থে বলিলেন, "আর অস্বীকার করবার জো নাই।"

এই ভাবে কাশীতে সেবাশ্রমে ছয় মাস যাপনান্তে মহারাজ ১৯১৩ অব্দের এপ্রিল মাসে মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন: কিছু ঐ বংসর ৮০ প্র্রাপ্ত্যা উপলক্ষে পুনর্বার কাশীধামে উপস্থিত হইয়া সেথানেই ত্র্যোৎসব সমাধা করিলেন। কাশীতে তিনি প্রতাহ 'কাশীথগু' শ্রবণ করিতেন এবং সকলকে সাধনভন্তনে উৎসাহিত করিতেন। বৃক্ষাদির প্রতি তাঁহার আশৈশব প্রীতি ছিল; দেশ-বিদেশ হইতে বৃক্ষাদি আনাইয়া তিনি সেবাশ্রমের ভূমির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উভয় আশ্রম যাহাতে পরিক্ষার থাকে তৎপ্রতিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ঐ বৎসর সেবাশ্রমের একটি বিশ্ববৃক্ষে তিনি একজন স্ক্রেদেহীর দর্শনলাভান্তে সকলকে ঐ বৃক্ষ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেন: তবে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ঐ বিদেহী অনিষ্টপরায়ণ নহেন। মহারাজের এইরূপ অসংখ্য অলৌকিক দর্শনের ত্ই-চারিটিই মাত্র লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

অনস্তর মহারাজ বুলনযাত্রা উপলক্ষে অযোধ্যায় গমন করেন। সেথানে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে একদিন একজন নটের স্থমধুর নৃত্য ও ভজনে আত্মহারা হইয়া তিনি প্রবল বারিপাতসত্ত্বেও স্থাপুবৎ দাঁড়াইয়া থাকেন; অগত্যা সন্ধীদিগকে ঐ বৃষ্টি হইতে তাঁহার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। বারিপাত নিবৃত্ত হওয়ার বহু পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, মহারাজ নিজে যেমন ধর্ম-সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, সাধুব্রহ্মচারীদিগকেও তেমনি সমবেতকণ্ঠে কালীকীর্তন, রামনামকীর্ত্তন ও স্তোত্রাদিপাঠে উৎসাহিত করিতেন। ভজনকালে তিনি সকলের মধ্যে নীরবে এমন ভাববিভোর হইয়া বদিয়া থাকিতেন যে, তাঁহার আধ্যান্থিক প্রভাব সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত এবং শ্রোভূবৃন্দও সেই জমাট ভাবের যতটুকু সম্ভব স্বায়ত্ত করিবার অভিলাষে নিম্পন্দ হইয়া বসিয়া পাকিতেন। অনেক সময়ে তাঁহার আদেশে মন্দিরাদিতেও কীর্তন হইত। এইরূপে কাশীর ভতুর্গাবাড়ি, সঙ্কটমোচন ও ভঅন্নপূর্ণার মন্দিরাদিতে বহুবার সাধুদের কীঠন শুনিয়া সমাগত যাত্রিগণ আনন্দে আপ্লুত হইয়াছেন। যাহা হউক, অযোধ্যাদর্শনাস্তে মহারাজ কাশীতে আদিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভারতের স্থপ্রাচীন জনবিশ্রুত তীর্থসমূহে সানন্দে ভগবৎ-সম্ভোগে নিময় মহারাজের তখন অমূত্র যাইতে ইচ্ছা ছিল না; তথাপি স্বামী প্রেমানন্দের নির্বন্ধাতিশয়ে তকালীপূজার পরে প্রয়াগদর্শনান্তে নভেম্বর মাসে বেলুড় যাইতে হইল।

মহারাজের কাশীধামে শেষ আগমন হয় ১৯২১ খ্রীষ্টান্দের ২০শে জাহ্যারী।
ঐ সময়ে কাশী সেবাশ্রমের আভ্যন্তর অবস্থা নিরীক্ষণান্তে সারদানন্দজী
ভূবনেশ্বরে যাইয়া মহারাজকে জানাইলেন যে, সেবাশ্রমের স্থব্যবস্থার জন্ত তাঁহার সেথানে গমন আবশ্রক। অগত্যা তিনি সারদানন্দজীর সহিত তথার উপস্থিত হইলেন এবং অবৈতাশ্রমে উঠিলেন। সকলেই ভাবিরাছিলেন যে,

সভ্যাধ্যক্ষ আদিয়াই কর্মব্যস্ত হইয়া পড়িবেন; কিন্তু ফলত: দেখা গেল যে. তিনি কর্মের কোন কথা উত্থাপন না করিয়া সকলের আধ্যাত্মিক জীবন আরও গভীরতর করার মানসে বিভিন্ন উপায়-উদ্ভাবনে নিরত রহিলেন। কোনদিন উদ্দীপনাময় উপদেশ, কোনদিন কীর্তন, কোনদিন প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সমস্যাসমাধান—এই ভাবেই দিন কাটিভে লাগিল এবং এই ধারার পরাকাষ্ঠা হইল সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যান্মন্তানে। সেই বৎসর স্বামীজী ও ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে চল্লিশ জন সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিলেন। এই অভৃতপূর্ব আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ফল অচিরেই পরিলক্ষিত হইল। মহারাজের প্রভাবে সেবাশ্রমের সমস্থা আপনা হইতেই মিটিয়া গেল। বস্তুত: মহারাজের আচরণ ও উপদেশে কর্ম অপেক্ষা ভাগবত জীবনলাভের জন্ম উদ্দীপনাই অধিক প্রকটিত হইত এবং তাঁহার সংস্পর্শে যিনিই আসিতেন তিনিই বুঝিতে পারিতেন যে, রামকৃষ্ণ-সজ্য ধর্মহীন সমাঞ্জদেবকদের প্রতিষ্ঠানমাত্র নহে, উহা ধর্মপিপাস্থবর্গের সাধনক্ষেত্র। এইরূপে তাঁহারা মূল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাথিয়া জাগতিক অসম্পূর্ণতাকে অবহেলা করিতে শিথিতেন। যাহা হউক, দেইবারেই অবৈতাশ্রমে ঠাকুরের পুরাতন প্রতিক্বতি জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় নৃতন প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মহারাজের দৈনন্দিন ব্যবহারে তাঁহার ভাবগান্ডীর্যের পরিচয় অল্লই পাওয়া যাইত— ভাবসংবরণে তিনি এতই সক্ষম ছিলেন। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সে বৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাবরাশি উথলিয়া পড়িত। অহৈতাশ্রমের প্রাগুক্ত উৎসব উপলক্ষেও মহারাজ তদ্গতচিত্তে নিজে নাচিয়া এবং গুরুলাতা স্বামী সারদানন্দ ও তুরীয়ানন্দ প্রভৃতিকে নাচাইয়া সমাগত সকলকে প্রেমের বন্থায় ভাসাইয়াছিলেন।

পুরী ও ভূবনেশ্বরে মহারাজ প্রায়ই যাইতেন। পুরীতে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন এবং সেধানে একটি মঠস্থাপনেরও ঐকান্তিক ইচ্ছা পোষণ

করেন জানিয়া বলরাম বাবুর পুত্র শ্রীঘুক্ত রামক্বঞ্চ বহু মহাশয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চক্রতীর্থে একখণ্ড সুপ্রশস্ত ভূমি দান করেন। উহাতেই পরে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মঠ নির্মিত হয়। ১৯১৭ গ্রীষ্টাব্দে পুরীতে অবস্থানকালে মহারাজ ভূবনেশ্বরে মঠ-স্থাপনের সমস্ত আয়োজন করেন এবং মঠনির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে ১৯১৯ গ্রীষ্টাব্দের তত্ত্বাপূজার সময় সাধু-ব্রহ্মচারি-সমন্ডিব্যাহারে সানন্দে তথায় উপনীত হন। ৩১শে অক্টোবর ঐ মঠের দ্বারোদ্বাটন হয়। ঐ সময় ভুবনেশ্বরে তুভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সেথানে মিশনের সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয় এবং স্থৃচিকিৎসার অভাব লক্ষ্য করিয়া মহারাজ একটি স্থায়ী দাতব্য চি**কিৎ**সালয়ও স্থাপন করেন। ভূবনেশ্বরের আধ্যাত্মিক মহিমা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "ভূবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, গুপ্তকাশী বলে জানবে। এথানে একটু সাধন করলে অনেক ফল পাওয়া যায়।" মঠের সাধুব্রন্সচারীরা দীর্ঘকাল জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকার অনেক ক্ষেত্রে পরিশ্রাম্ভ ও ভগ্নসাস্থা হইয়া পড়েন। তাঁহারা ভুবনেশ্বরে মুক্ত বায়ু দেবন করিয়া এবং অমুকূলস্থানে বাদ করিয়া পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করুন—ইহাও মহারাজের ইচ্ছা ছিল। ফলতঃ শারীরিক ও আত্মিক উন্নতির সাধনক্ষেত্ররূপেই ভুবনেশ্বব মঠ স্থাপিত হয় ৷ মহারাজ বলিয়াছিলেন, ''ছেলের। সব সাধনভজন করবে—আমি দেথে আনন্দ করব।" ভুবনেশ্বরে তিনি নিজে যেমন নিয়মিত ধানিজপাদিতে রত থাকিতেন, সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকেও ঠিক তেমনি পরিচালিত করিতেন। তাঁহার যত্নে ভুবনেশ্বরের দিনগুলি আনন্দে ও ভগবদ্বাবে পরিপূর্ণ থাকিত; আবার ফলফুলে, বৃক্ষলতায় স্থদজ্জিত আশ্রমটি নয়নমনে আনন্দ ঢালিয়া দিত।

মহারাজের নিজের পক্ষে কিন্তু ঐ দিনগুলি সর্বতোভাবে স্থথ প্রদ ছিল না।
১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে স্বামী অভ্তানন্দের দেহতাাগের পর আর এক
মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ৪ঠা প্রাবণ (২১শে জুলাই) রাত্রে প্রায় একটার সময়
সেবক দেখিতে পাইলেন, মহারাজ একখানি চাদরে শরীর আবৃত করিয়া

আরাম-কেদারায় গন্তীরভাবে বসিয়া আছেন। সেবক সে রাত্রে প্রশ্ন করিয়াও এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ জানিতে পারেন নাই। পরদিন তারে সংবাদ আসিল, ঐ সময়ে শ্রীশ্রীমা মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মহারাজ এই সংবাদে একান্ত মর্মাহত হন এবং শোকাচ্ছর মাতৃহারা অবোধ শিশুর ক্রায় বাদশ দিবস নগ্রপদে থাকিয়া হবিয়ার গ্রহণ করেন।

১৯২২ অব্দের প্রারম্ভে তিনি বেলুড় মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ যথনই অশ্র স্থান হইতে মঠে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তথনই দেখানে উৎসব লাগিয়া যাইত। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া নানা দিক হইতে নিতা বহু ছাত্র, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, সাধু, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার ভক্ত ও ধর্মপিপাস্থগণ ছুটিয়া আসিতেন। মহারাজ বিবিধ অধিকারীর আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বোধনের জন্ম কত সময়ে কত যে অপূর্ব উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা তাঁহার স্থগভীর ভাবরাজ্যের সহিত অপরিচিত নবাগন্তক সহজে বুঝিতে পারিতেন না— অথচ প্রতি সাক্ষাতের পর স্পষ্ট বোধ করিতেন, যেন তিনি এক অজ্ঞাত সম্পদের অধিকারী হইয়া গৃহে ফিরিভেছেন। মহারাজ হয়তো গল্প করিতেছেন, হাসিতেছেন কিংবা ব্যঙ্গ-কোতুকে রত আছেন; নবাগত ইহা দেখিয়া হয়তো অবাক হইয়া ভাবিতেন, "ইনিই কি ঠাকুরের মানসপুত্র, আর ইনিই কি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্ণধার ?" কিন্তু ইহারই মধ্যে জিজাসুবিশেষ নবালোক পাইয়া ধক্ত হইতেন এবং শীঘ্রই পুনর্বার 'আসিবার সঙ্কল্প লইয়া পরি**তৃপ্ত অন্ত**রে গৃহে ফিরিতেন। সাংসারিক চিন্তায় নিপীড়িত কত নিরাশ মনে এই অনাবিল আনন্দ এক নবলোকের সন্ধান আনিয়া দিত! গতামুগতিক গুরুশিয়্সম্বন্ধের সহিত পরিচিত আমাদের স্থায় সাধারণ মাতুষ এই অসাধারণ মহামানবের নিত্যনৃত্ন উদ্ভাবনী শক্তির ধারণা করিবে কিরূপে ?

পূর্বোক্ত বিবরণ পড়িয়া যদি কেহ স্থির করিয়া ফেলেন যে, মহারাজ সর্বদা বালকস্থলন্ড রঙ্গরসাদিতে মগ্ন থাকিতেন, তবে নিতাস্তই ভূল হইবে। তাঁহার ঐ স্বাভাবিক স্রলতার সহিত এমন একটি গান্তীর্য মিশ্রিত থাকিত যে, তাঁহার সমুখে সর্বপ্রকার চপলতা এককালে নিস্তব্ধ হুইয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, তিনি যথন একাকী পদচারণ করিতেন, তথন তাঁহাকে দেখিলে তেজোদীপ্ত নর্সিংহের স্থায় মনে হইত এবং তাঁহার তাদৃশ মধুর প্রকৃতি জানিয়াও অকস্মাৎ কেহ সম্মূথে আসিতে পারিত না, কিংবা আসিয়া পড়িলেও বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া নীরবে তাঁহার রূপাকটাক্ষের অপেকা করিত। অধিকারী তুর্লভ; স্থতরাং স্থগভীর ধর্মতত্ত্বের আলোচনা কাহার সহিত হইবে ? কিন্তু মামুষ ভালবাসার ভিখারী ; তাই মহারাজের অধ্যাত্মভাব ঐ প্রণালী-অবলম্বনেই শিষ্যের অস্তরে সঞ্চারিত হইত। কিন্তু দৈবাৎ উচ্চতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইলে মহারাজের সাধনালব্ধ অমুভৃতির দারা উদ্বেলিত এবং ভাবপ্রকাশের অপূর্ব মাধুর্ষে অনুস্তাত সেই আধাাত্মিক পীযূষধারায় তুই কূল ভাসিয়া যাইত; শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত তথনকার মত সমস্ত বিশ্বত হইয়া সেই অপূর্ব প্লাবনে নিষ্ণাত হইত।

মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীর দেহমনের স্বাস্থ্যের প্রতিপ্ত তিনি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মঠে ফিরিয়া তিনি কার্য-পরিচালনে নিযুক্ত স্বামী প্রেমানন্দকে বলিলেন, "ছেলেদের ধ্যান-তপদ্যা, সাধন-ভঙ্গন কোথায়? আর এদের স্বাস্থাও তো ভাল দেখছি না।" অতঃপর তিনি একদিকে যেমন স্বাস্থোন্নতির ব্যবস্থা করিলেন, অপর দিকে তেমনি নিয়ম করিলেন যে, রাত্রি চারিটায় শয্যাত্যাগান্তে সকলে অর্ধন্দটার মধ্যে তাঁহার নিকটে জপধ্যানে বসিবেন এবং পরে সেখানে ভঙ্গন ও স্তবপাঠাদি ইইবে। জপধ্যানাস্থে আবার সমবেত সাধুব্রহ্মচারীদের সহিত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ ও হইত। এদিকে মঠের কার্যের যাহাতে ক্ষতি না হয় তৎপ্রতিও

তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। একদিন কার্যের কথা ভূলিয়া সকলে উপদেশশ্রবণে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে প্রেমানন্দলীকে উঁকি মারিতে দেখিয়া মহারাজ ব্রিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুরাম-দা, কি থবর ?" তিনি যুক্তকরে বলিলেন, "মহারাজ, ঠাকুরসেবা আছে যে।" মহারাজ তৎক্ষণাৎ ত্রস্তভাবে সকসকে বিদায় দিলেন। কর্ম সম্বন্ধে কেছ বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, "ভগবান্-লাভের জন্ম, জগতের কল্যাণের জন্ম, তোমরা বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে মনপ্রাণ সব সমর্পণ করেছ, তবু কর্মে বিরক্তি প্রকাশ কর ?" অথবা বলিতেন, "কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। যারা কর্ম ছেড়ে শুধু ধ্যান-জপ, সাধন-ভঙ্গন নিয়ে থাকে, তাদেরও ঝুপড়ি বাঁধতে আর ভিক্ষে করতেই সময় কেটে যায়।" আরও বলিতেন, "ঠাকুর-স্বামীঞ্জীর কর্মে কোনও বন্ধন আসে না।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিতেন, "কর্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয়—জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরশাভ;" "বার আনা মন ভগবানের দিকে রেখে চার আনায় জগতের কাজ করলে ভেদে যায়।" তাঁহার মতে সমাজদেবকদের জীবনেও ধর্মভাব থাকা একাস্ত আবশ্যক: তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "অনেকে বলে, দেশের ও দশের কাব্দ করবে। আমার মনে হয়, এ ভাব ইংরেজী শিক্ষার বদ্হব্দম। নিজের চরিত্র তৈবী না হলে তার দারা অপরের কল্যাণ কথনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রম করেছে, তাঁর রূপালাভ করেছে, তাদের কথন বেচাল হয় না—তাদের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলন দেশের মঙ্গলের কারণ হয়।" পাঠকের মন ইহাতে সায় দিয়া সহজেই বলিবে, "ইহা শ্রীরামক্কফের মানসপুত্রেরই উপযুক্ত উপদেশ।"

মঠ-মিশনের গুরুদায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে অপিত থাকায় উহার অভাব-অনটনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁহার যথেষ্টই ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন ত্যাগের আদর্শকে অতি উচ্চে তুলিয়া ধরিতেন, সজ্বের জীবনেও

তেমনি তাঁহার দৃষ্টিতে ত্যাগের আসন ছিল অতি উপ্পর্ব। একবার পুত্রশাকে কাতর জনৈক ধনী বাবসায়ী কিছুদিন বেলুড় মঠের পার্শ্বে বাস করিয়া উহার ভাবধারায় মুগ্ধ হন এবং প্রস্তাব করেন যে, তাঁহার সমস্ত ব্যবসায়টি লোককল্যাণার্থে সাধুদের হস্তে তুলিয়া দিবেন। এই সংবাদটি স্বামী প্রেমানন্দ যেমনি মহারাজকে শুনাইলেন, অমনি তিনি সম্ভ্রম্ভাবে করজোড়ে বলিলেন, "বাব্রাম-দা, সাধুসঙ্গ করে লোকটির মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করে আমাদের বিদয়বৃদ্ধি হবে?" বলা বাহুল্য, ঐ প্রস্তাব তথ্নই প্রত্যাখ্যাত হইল।

ষভাবতঃই শাস্ত ও গন্তীর মহারাজের অন্তরের ভাবরাশি যে অকস্মাৎ কিরূপে স্থার ভাষর সৌন্দর্য বিকাশপূর্বক সকলকে বিহরল করিত, তাহার তুই-একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদত্ত হুইয়াছে। বেল্ড মঠে সংঘটিত ঐরপ আর একটি উদাহরণ দিলে পাঠক উহা আরও সমাক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন! সেদিন শ্রীশ্রীরামক্ষেত্র জন্মোৎসব উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্গণে আন্দূলের কালী-কীর্তন চলিতেছিল। শ্রীশ্রীমাও মঠে আসিয়াছেন। চারিদিকে একটা অভি গন্তীর পরিবেশ। ইহারই মধ্যে স্থামী প্রেমানন্দ আলিক্ষনপাশে আবদ্ধ করিয়া মহারাজকে কীর্তনন্থলে লইয়া গেলেন। মহারাজ তথায় উপস্থিত হুইয়াই অন্প্রমান্ত্র আরম্ভ করিলেন। ক্রেমে বোধ হুইল যেন তাঁহার বাহ্নসংজ্ঞালোপ পাইয়াছে—দেহমানে তালে তালে অপূর্ব ভঙ্গিমার তুলিতেছে। অমনি স্থামী সারদানন্দের ইঙ্গিতে কাঁহাকে গৃহাভান্তরে আনা হুইল। ভিতরে আসিয়াও সে ভাবসমাধি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিল। অবশেষে শ্রীশ্রীমা আসিয়া সম্বেহে আহ্বানপূর্বক তাঁহাকে সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন।

সভ্যের নেতা হিসাবে তিনি উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না— উপদেশ পালিত হইতেছে কিনা, ইহাও দেখিতেন। বাঙ্গালোর আশ্রমে

অবস্থানকালে তিনি রাত্রে উঠিয়া প্রতিগৃহে ঘাইয়া সন্ধান লইতেন, সাধুবন্ধচারীরা সাধন-ভব্দন করিতেছেন কিনা। তাঁহার মত ছিল যে, রাত্রিকাল মন:সমাধানের পক্ষে অতি অনুকূল; আর তিনি শ্বরণ করাইয়া দিতেন যে, ঠাকুরই হইবেন সমস্ত প্রচেষ্টার কেন্দ্রন। মাডাজ মঠে একদা জনৈক ভক্তের আনীত ফুলগুলি দেবক তাঁহার গৃহে সাঙ্গাইতেছেন দেথিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কিছু ফুল ঠাকুরের জক্ত রেথেছিদ তো ?" দেবক জানাইলেন যে, রাখা হয় নাই; আর মনে মনে ভাবিলেন, "ঠাকুরন্বরে তো শুধু পটে পূজা হয়, ঐগ্রেকর মধ্যে জীবস্ত ভগবান আছেন।" মহারাজ মনের কথা ধরিতে পারিতেন; তাই ঐ ভাবেই প্রশ্ন করিয়া সব জানিয়া লইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, আশ্রমাধ্যক তাঁহাকে পূজা করিতে দেন না। কাজেই অধ্যক্ষকে ডাকিয়া ঐরূপ স্থযোগ দিতে বলিলেন, আর দেবককে উপদেশ দিলেন, "মনকে একাগ্র করতে হলে এমন মৃতি আর কোথায় পাবি?" সেবক ইহার পর পূজা করিয়া সত্যই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সেবকদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শুধু শাসন ও উপদেশপ্রাদানেই দীমাবদ্ধ ছিল না—উহার মধ্যে একটা প্রাণের স্পর্শও ছিল। একবার জনৈক সেবকের বিরুদ্ধে অপর সেবকগণ অভিযোগ জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমার চেয়ে অনেক বড় বড় সাধু আছেন ; তোমাদের ইচ্ছা হয় তাঁদের কাছে যেতে পার— আমায় সকলকে নিয়ে থাকতে হবে।"

অপরের মধ্যে হৃদয়ের বিকাশ দেখিলে তিনি খুব সম্ভষ্ট হইতেন এবং মহাপুরুষদের জাবনে জীবের প্রতি করুণার কাহিনী তাঁহাকে অভিভূত করিত; এমন কি, স্থলবিশেষে তিনি তাঁহাদিগকে অমুকরণ পর্যন্ত করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, দীক্ষার্থীদের নির্বাচনে তিনি অতি সাবধান ও বিচারপরায়ণ হইলেও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রামামুজাভিনর

দেখিতে যাইয়া উক্ত আচার্যের আচগুলে মন্ত্রবিতরণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অত:পর তাঁহাকে ঐবিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক মুক্তহস্ত দেখা যাইত।

মহারাজের মনের আর একটা দিক সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সর্বদা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণশীল এই মনকে দৈনন্দিন কার্থের জন্ম কোন আলোচনাসভায় নামাইয়া আনা বড় সহজ্ঞ ছিল না। ঐরপ সময়ে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি সভায় যাইবেন না; কারণ শরীর ভাল নহে। অথচ একবার যদি অন্থনয়-বিনয় সহায়ে তাঁহাকে আলোচনাস্থলে উপস্থিত করা হইত, তবে মঠ-মিশনের সর্ব বিষয়ে তাঁহার পুঙ্খায়পুঙ্খ জ্ঞান ও তত্ত্বং বিষয়ে অনিন্দনীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে চমৎক্রত হইতেন এবং বিনা দিধায় উহা মানিয়া লইতেন। সভার বাহিরেও এই আত্মনিময় মহাপুরুষের ইন্সিতে বা আদেশে মঠের সমস্ত বিভাগ স্থচারুরূপে পরিচালিত হইত, মঠের প্রত্যেক সাধুব্রন্ধচারীর চিত্ত উচ্চভাবে পরিপূর্ণ থাকিত এবং মঠভূমি ফুর্লভ ফল-পুল্পের বৃক্ষে স্থসজ্জিত হইত।

স্বামাজীর সহিত তাঁহার প্রেমসম্বন্ধের পরিচয় পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন।
এখন অপরদের সহিত এই সপ্রেম ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি।
স্বামী অথণ্ডানন্দ একবার মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারগাছি গমনোদেশে
রাত্রে রেলস্টেশনে যাইতে উত্তত হইলে মহারাজ গোপনে পাল্কাবাহকদিগকে
কি যেন বলিয়া দিলেন। ফলে তাহারা অনেকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরিয়া
ট্রেনের সময় অতীত হইয়া গেলে অথণ্ডানন্দকে পূর্বস্থানে উপস্থিত করিল।
তথন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; অথণ্ডানন্দকী চক্ষু মেলিয়া অবস্থা ব্ঝিলেন,
আর অমনি মহারাজপ্রমুথ সকলে সেই আমোদে যোগ দেওয়ায় চারিদিকে
হাস্থবনি উথিত হইল। হাস্থপরিহাসছাড়াও এই বল্পপ্রীতির প্রকাশ
অক্সভাবে হইত। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দের বহুম্ত্ররোগের বৃদ্ধি
হইলে মহারাজ সেবকরণে একজন ব্রন্ধচারীকে দেরাদ্নে তাঁহার নিকট

পাঠাইয়া দেন এবং চিঠিতে লিথিয়া দেন যে, একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া যেন সভন্তভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়—মহারাজ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। বেলুড় মঠের সম্মুথের পোস্তা ও ঘাট-নির্মাণকালে অমুমানাপেক্ষা অত্যধিক ব্যয় হওয়ায় কার্যনিরত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যথন স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুথে পর্যন্ত যাইতে সাহস পাইতেছিলেন না, তথন মহারাজ ঐ সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং অমানবদনে স্বামীজীর সমস্ত ভর্ৎসনা সন্থ করিলেন—যেন অপরাধ তাঁহারই। স্বামী অথগুনেন্দ মুশিদাবাদে হিজক্ষিণিড়িতদের সেবায় রত হইলে তিনি উৎসাহ দিয়া সিথিয়াছিলেন, "তোমাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তুমি এখানে আসিলে grand reception (জমকালো অভ্যর্থনা), এবং আমরা কোলে করিয়া নাচিব।"

মহারাজ অপরের মনকে কত সহজে উচ্চ হরে বাঁধিয়া দিতে পারিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত মহাকবি ও ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশ বাব্র জীবনে পাওয়া বায়। তথন তিনি দীর্ঘকাল রোগে ভূগিয়া বোধ করিতেছেন, তাঁহার ভক্তি যেন শুকাইয়া গিয়াছে এবং তিনি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিতে ষেসব সাধু আসিতেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি ইহা বলিলেও সে যন্ত্রণা একই ভাবে চলিতে থাকে। অবলেষে মহারাজকে ঐ বিষয়ে বলিলে তিনি উচ্চহাশুসহকারে কহিলেন, "ঐ নিয়ে মাথা ঘামাছেন কেন? সমুদ্রের ঢেউ উঠে নামে—মনের স্বভাবও তাই। কাজেই ঘাবড়াবার কিছুই নেই। আপনার এখন যে এরূপ হচ্ছে, তার মানে, আপনি শীগ্গিরই খুব উপরে উঠবেন; মনের ঢেউ একটু শক্তি অর্জনকরে নিছে মাতা।" মহারাজ চলিয়া গেলে গিরিশ বাব্র বোধ হইল যেন, তাঁহার প্রাণের শুক্তা কাটিয়া গিয়াছে, বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে এবং মন উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত হইয়াছে।

তাঁহার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত ও শিশ্বরক্ষার দৃষ্টান্তও সমভাবে চমকপ্রদ। একদিন তিনি স্বামী প্রভবানন্দ ও অপর একজন শিশ্বের সহিত বেড়াইতেছেন, এমন সময় রব উঠিল, "পালাও পালাও", আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, একটি ঘাঁড় মাথা নীচু করিয়া ঐদিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তথনই শিশ্বদ্বয় মহারাজের রক্ষার জ্বন্ত সম্মুথে ঘাইতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি দৃঢ়হন্তে উভয়কে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া শাস্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘাঁড় সেখানে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল এবং মাথা নাড়িয়া অন্তত্ত্ব চলিয়া গেল। আর একবার তিনি স্বামী অথিলানন্দ ও একজন ভক্তের সহিত ভ্বনেশ্বরের জঙ্গলে বেড়াইতেছিলেন। অকশ্বাৎ একটি বাদ তাঁহাদের সম্মুথে প্রায় একশত ফুটের মধ্যে আসিয়া পড়িলে মহারাজ অচঞ্চল্ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বাদও থামিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া পলাইয়া গেল।

যাথা হউক, মহারাজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার উপযুক্ত এই জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব না থাকিলেও আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সে প্রলোভন ত্যাগ করিয়া জীবনেতিহাসের ধারায়ই ফিরিতে হইবে।

মহারাজ মধ্যে মধ্যে বেলুড় হইতে বলরাম-মন্দিরে যাইয়া বাস করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে রামলাল-দাদা তাঁহার সাক্ষাৎমানসে সেধানে আসিলেন। দাদাকে দেখিলেই মহারাজ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন এবং আলাপ-আলোচনা ও হাস্তকৌতুকে মুখর হইয়া উঠিতেন। সেইদিন রামলাল-দাদাকে বলিলেন, "দাদা, আজ সন্ধ্যার পর চপওয়ালী সেজো— ঠাকুরের সময়কার গান সকলকে শুনাতে হবে।" বেলুড় মঠে ঐরপ অনাবিল রঙ্গরের দাদা সম্মত থাকিলেও পরের বাড়িতে উহা চলে কিরূপে? দাদা আপত্তি জানাইলেন; কিন্তু মহারাজের আগ্রহাতিশয়ে তাঁহাকে যথাসময়ে সন্ধ্যায় অপুর্বসাজে সজ্জিত হইয়া বলরাম-মন্দিরের দ্বিতলের হলে মহারাজ

প্রভৃতির সমুথে আসরে নামিতে হইল। তিনি হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে চপ-কীর্তনের স্থরে গান ধরিলেন—

"একবার ব্রঞ্জে চল ব্রজেশ্বর দিনেক ছয়ের মত—
( ও তোর ) মন মানে তো থাকবি দেথা, নইলে আসবি দ্রুত।
আগে ছিল একইেটো জল,
এখন যমুনা অতল—সাতার দিতে হবে :
নৈলে যমুনার তীরে বদে ব্রজ্জ নির্থিবে।
যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধূলা লাগিবে—
( বললে বলতেও পার, আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ )
—না হয় ব্রজনারীর নম্বনীরে চরণ পাথালিবে॥"

গান ও গানের আথর শুনিতে শুনিতে মহারাজের সহাস্থ বদন সহসা গন্তীর হইয়া গেল। গানের প্রতি চরণ কোন্ অতীতের শ্বতি জাগাইয়া দিতে লাগিল, প্রতি ছন্দে কোন্ অপূর্ব লীলার আকর্ষণ অমুভূত হইতে লাগিল, প্রতি ভাবে কোন্ বিরহ সমস্ত আমোদ-প্রমোদের উপর ঘনষবনিকা টানিয়া দিতে লাগিল? ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "রাথাল যথন তার নিজের স্বরূপ জানতে পারবে, তথন তার আর দেহ থাকবে না।" আজ এই অপূর্ব সঙ্গীত কি সেই স্বরূপের পরিচয় লইয়া অবতীর্ণ হইল ? তরল হাস্তকেত্বিক এতটা গান্তীর্যে পরিণত হইবে—ইহা কে ভাবিয়াছিল ?

ইহার কয়েকদিন পরে শিবরাত্রিত্ত-উদ্যাপনাস্তে মহারাজ বেলুড়ে আসিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও সাধারণ উৎসব মহাসমারোহে স্থানসার হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহার পুনঃ বলরামমন্দিরে যাত্রার দিন প্রাতঃকালে সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে ডাকিয়া তিনি স্বামীজীর পরিকল্পিত মন্দিরের স্থান নির্দেশপূর্বক বলিলেন, "স্বামীজীর সক্ষম ছিল, এখানে ঠাকুরের শ্রীমন্দির নির্মিত হয়।" অনন্তর স্থামীজীর নির্দেশামুসারে

অঙ্কিত মন্দিরের নক্সাটি আনাইয়া অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলেন—ধেন সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এই মহৎ কার্যটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, ইহা স্বামীজী দায়স্বরূপ সভ্যের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

বলরাম-মন্দিরে আগমনাস্তে দিন করেক স্বাভাবিক ভাবেই অভিবাহিত হইল; কিন্তু ২৪শে মার্চ (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি অকস্মাৎ বিস্তৃচিকারোগে আক্রান্ত হইলেন। সকলের পরামর্শান্ত্র্যায়ী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং তিনি ক্রমে আরোগালাভপূর্বক অল্পপথা করিলেন। এই রোগ্যন্ত্রণার মধ্যেও সদানন্দ জাবন্মুক্ত মহারাজের হাস্ত্রকোতুক সমভাবেই চলিত এবং তুশ্চিম্ভার মধ্যেও ভক্ত ও দেবকদের হৃদয়ে আনন্দ আনিয়া দিত। তাঁহাকে একদিন বলরাম-মন্দিরের ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে হল-গৃচে লইয়া যাইবার কালে তিনি সহাস্তে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, মরা হাতী লাথ টাকা!" মহারাজ এমনই কৌতুক-সহকারে স্বীয় রোগজীর্ণ স্থূন দেহের প্রতি সেবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন যে, এই ত্:সময়েও সেবকগণ হাস্তসংবরণ করিতে পারিলেন না। ফলতঃ রোগের উপশম ও এই রকম সকৌতুক ব্যবহারে সকলের হৃদয় ক্রমে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু উহা বিহাৎ-ঝলকের মত গভীর তিমিরাচ্ছন্ন নিদারুণ বাস্তবতাকে ক্মণিকের জন্ম দৃষ্টিবহিভূতি করিলেও পরক্ষণেই তাঁহারা সচকিতে দেখিলেন, তাঁহারা প্রতিকারহীন ও চিত্তবিভ্রমকারী এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন। অশ্বপথ্য করিবার হুই দিন পরেই মহারাজের বহুমূত্রের লক্ষণ দেখা দিল। ভজ্জন্ম প্রথমে এালোপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা .হইল। উহা ফলপ্রদ না হওয়ায় কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব হইল। ইহা শুনিয়া মহারাজ রহস্ত করিয়া বলিলেন, "হাকিমীটা আর বাকী থাকে কেন ?" নিবিকার নিত্যসিদ্ধ পুরুষ তথন স্বদেহকে একটা পৃথক্ জড়বল্পরূপে দেখিয়া রোগের চিকিৎসা ও উহার ফলাফল সম্বন্ধে এমনি

সম্পূর্ণ উদাসীন! যাহা হউক, কবিরাজ শ্রামাদাস বাবু আসিলেন।
সদানন্দময় মহারাজ তাঁহার বিভৃতিবিমণ্ডিত কপালদর্শনে বলিয়া উঠিলেন,
"মহাশয়, কপালে যাঁর চিহ্ন ধারণ করেছেন, সেই শিবই সত্য আর সবই
মিথাা।" কোন্ অর্থে এই মিথাা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল তাহা মহারাজ্বই
জানেন। ভক্তেরা দেখিলেন, তাঁহাদের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইল।

ক্রমে ২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল) শনিবার আসিল। সেই দিন রাত্রি নয়টার সময় সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদিগকে নিকটে ডাকিয়া মহারাজ একে একে সকলকে সম্নেহে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, ভয় পেও না; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" আর উপস্থিত ও অমুপস্থিত সকল সন্থামের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের কল্যাণকামনায় বলিলেন, "বাবারা, যে যেথানে আছ, তোমাদের সকলের কল্যাণ গেক।" সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন—ধ্যান-নিমগ্র মহাপুরুষ যেন ক্রমশঃ অতীক্রিয় রাজ্যের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অকম্মাৎ সেই নিবিড় নিস্তব্ধ তা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার সাগ্রহ সম্মিত বাণী উঠিল, "এই যে রামক্বঞ্চ ! রামক্বঞ্চের ক্রফটি চাই। আমি ব্রজের রাখাল ; দে দে আমায় ঘুংগুর পরিয়ে দে—আমি ক্ষের হাত ধরে নাচব—ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ঝুম্ ! কৃষ্ণ এসেছ ? কৃষ্ণ কৃষ্ণ ! তোরা দেখতে পাচ্ছিদ নে ? তোদের চোখ নেই। আহা-হা, কি স্থন্দর আমার কৃষ্ণ-কমলে কৃষ্ণ, ব্রঞ্জের কৃষ্ণ-এ করের রুষ্ণ নয়। এবার খেলা শেষ হল। দেখ দেখ, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর বলছে, আয় চলে আয়।" মহারাজ নীরব হইলেন। এই ভাবে রবিবারও কাটিয়া গেল। পরদিন ১০ই এপ্রিল, ২৭শে চৈত্র, সোমবার রাত্রি পৌনে নয়টায় শ্রীরামক্কফের মানসপুত্র রাখাল নিতালীলায় প্রবেশ করিলেন। মঙ্গলবারে সেই শিবময় দেহ বেলুড় মঠে আনীত ও পুষ্পা-চন্দন-ধূপ-অগুরু প্রভৃতির সহিত পবিত্র হোমাগ্নিতে আহত হইল।

# স্বামী যোগানন্দ

স্বামী যোগানন্দ অতি অল্ল বয়সেই ঠাকুরের পুণাদর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে' আছে—"প্রথম আগমনদিবদে ঠাকুর ইংগকে দেখিয়া এবং ইহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে ধর্মলাভ করিতে আসিবে বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে বহুপূর্বে দেখাইয়াছিলেন, যোগীন কেবলমাত্র তাঁহাদের অক্ততম নহেন, কিন্তু যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া জগদম্বার রূপায় তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন. ইনি তাঁহাদিগেরও অন্যতম।" স্বামীজী বলিতেন—"আমাদিগের ভিতর যদি সর্বতোভাবে কেহ কামজিৎ থাকে তো সে যোগীন।" নিরঞ্জনানন্দ একদা বলিয়াছিলেন, "যোগীন, তুমি আমাদের মাথার মণি।" বলা বাহুল্য যে, এরপ উচ্চ প্রশংসার যিনি অধিকারী তিনি অনক্সসাধারণ মহাপুরুষ। বস্তুত: সরল, মহাত্যাগী, কঠোর তপস্বী, মাতৃভক্ত ও শুকদেবের ক্যায় পরম পবিত্র যোগানন্দ শুধু রামক্নফ-সজ্বের কেন, যে-কোনও সমাব্দ বা কালের 'মাথার মণি'।

স্বামী যোগানন্দের পূর্ব নাম যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। দক্ষিণেশ্বরের স্থিবিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ (১২৬৭ সালের ১৮ই ফাল্কন চাক্র মাঘ ক্ষণাচতুর্থী তিথিতে) শনিবার, ইহার জন্ম হয়। পিতা নবীনচক্র চৌধুরী মহাশয় নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পূজা ও ধ্যানাদিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন; সেই জন্ম সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিষয়বিম্থতার ফলে অচিরেই



স্বামী যোগান-দ

দারিদ্রাগ্রন্থ হন। যোগীনের তথন মাত্র কৈশোর। পিতা আশা পোষণ করিতে লাগিলেন, যোগীন বড় হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিবে এবং দারিদ্রোরও লাঘব করিবে; কিন্তু ঐরপ কোন লক্ষণ যোগীনের চরিত্রে দেখা গেল না। বরং বয়স হওয়ার সক্ষে সঙ্গে ভগবানলাভের জাল্ল আকাজ্জা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বিদিল। তিনি নিজেই বলিতেন যে, অতি শৈশবকালে এক অভাবনীয় ভাবনায় তিনি বিভোর থাকিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুর ক্রীড়াচাপল্যের মধ্যেও অকস্মাৎ অনস্তের ডাক আসিয়া তাঁহাকে আনমনা করিয়া তুলিত—তিনি উদাস-প্রাণে আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেন, "এ কোথায় এসেছি? আমি তো এখানকার লোক নই!" তাঁহার মনে হইত, তিনি ঐ স্থান্ত্র নক্ষত্রপ্রপ্রের মধ্যে তারার মাল! পরিয়া বিদ্যা আছেন; তাঁহার ধেলার সাথী ঐ ওথানে আছে—এখানে নয়। মাঝে মাঝে সে দেশে কিরিয়া যাইবার জন্ম তাঁহার মন ব্যাকুল হইত।

ক্রমে যোগানের উপনয়ন হইয়া গেল। এখন তিনি পূজাধ্যানাদির অধিকতর স্থযোগ পাইয়া প্রাণে একটা তৃপ্তি অন্তত্ত করিলেন এবং উহাতে অনেক সময় কাটাইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুস্তকও পাঠ করিতেন। এতদ্বাতীত তাঁহার বাটী প্রায়ই ভাগবতপাঠ ও কার্তনাদিতে মুখরিত থাকায় তাঁহার ও সকলের মনে সর্বদা ধর্মভাব জাগরক থাকিত।

ষ্থাসময়ে পিতা তাঁহাকে আগরপাড়া মিশনরী বিন্তালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। বিন্তালয়ের পাঠে নিরত থাকিলেও দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীমন্দির-সংলগ্ন উন্তানের সন্ধিকটেই তাঁহার গৃহ অবস্থিত থাকায় তিনি প্রায়ই তথায় ভ্রমণ করিতে আসিতেন। বিশেষতঃ ধর্মপ্রাণ পিতা পুষ্পাচয়ন ও গঙ্গামানাদির জন্ম প্রতাহ রাসমণির দেবালয়ে যাভায়াত

করিতেন। এইরূপে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সহিত তাঁহার আশৈশব সম্বন্ধ ছিল বলিলেই চলে। তিনি পরমহংসদেবের নামও শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেথিবার ইচ্ছাও পোষণ করিতেন; কিন্তু স্বভাবস্থলভ লজ্জা ঘনিষ্ঠতার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিত। বিশেষতঃ আলাপীদের মধ্যে তিনি তথন পর্যন্ত পরমহংসদেব সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণার আভাস পান নাই—বরং প্রদীপের ঠিক নিমন্থলে অন্ধকার থাকার ন্থায় যুগাবতারের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে তথন বিরুদ্ধ সমালোচনাই অধিক হইত।

ইতোমধ্যে কেশবচন্দ্র শ্রীরামক্বফকে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে স্থপরিচিত করিয়া দিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধাদি পড়িয়া যোগীন শ্রীরামক্নফের দর্শনে উৎস্থক হইলেন; কিন্তু পরিচয় করাইয়া দিবে কে ? এমন সময়ে একদা ৺কালীবাড়ির উত্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁচার একটি ফুল পাইবার আকাজ্জা হইল এবং সম্মুখেই অতি সাধারণ পোশাক-পরিহিত একজনকে দেখিয়া ভাবিলেন, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাগানের মালী; স্থতরাং ফুলটি তুলিয়া দিতে ভাহাকে আদেশ করিলেন। আদিষ্ট পুরুষ অমানবদনে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর একদিন যোগীন দেখিলেন এক গৃহে বসিয়া বহু ভদ্রলোক নিবিষ্টমনে সেই পূর্বদৃষ্ট মালীর বাণী শুনিতেছেন, আর উপদেষ্টা অবিরাম তত্ত্বকথা বলিয়া যাইতেছেন। ইহাতে তিনি যুগপৎ বিশায় ও লজ্জায় অভিভৃত হইলেন। তাঁহার বৃঝিতে বাকী রহিল না যে, দক্ষিণেশ্বরের লোকেরা ঘাঁহাকে 'পাগলা বামুন' বলে এবং কেশবচন্দ্র যাঁহাকে 'পরমহংস জীরামক্বয়ু' বলিয়া প্রচার করেন, ইনিই তিনি। মনে স্বত:ই প্রশ্নই উঠিল, "পাগল যদি হন, তবে এত লোক কেন?" ওৎস্কা জাগরিত ২ওয়ায় কি প্রদঙ্গ হইতেছে জানিবার জন্ম তিনি আরও অগ্রসর হইয়া দ্বারের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন !

যোগীন মৌনবিশ্বয়ে কাষ্ঠবৎ বাহিরে দণ্ডারমান, এমন সময় ঠাকুর

একজনকে আদেশ করিলেন, "বাইরে যারা আছে, তাহাদের ভেতরে নিয়ে এস।" বাহিরে যোগীন বাতীত আর কেহ ছিল না; আহত হইয়া তিনি ভিতরে আসিয়া বসিলেন। প্রসঙ্গান্তে দ্রাগত ভক্তেরা চলিয়া গেলে শ্রীয়াময়য়্ষ যোগীনের নিকট আসিলেন এবং সম্লেহে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় পাইয়া তিনি আনন্দের সহিত বলিলেন, "তবে তো তুমি আমাদের চেনা ধর গো! তোমাদের বাড়িতে আমি তথন কত যেতুম, ভাগবত, প্রাণ প্রভৃতি শুনতুম—তোমাদের বাড়িরে কর্তাদের ভেতর কেউ কেউ আমাকে বড় যত্ন করতেন।" তারপর উপস্থিত সকলের নিকট যোগীনের পরিচয়প্রদানস্ত্রে বলিলেন, "এঁরা দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চোধুরী। এঁদের প্রতাপে সেকালে বাছে-গরুতে একসঙ্গে জল থেত। এঁরা লোকের জাত দিতে নিতে পারতেন। ভক্তিমানও সব থ্র ছিলেন—বাড়িতে কত ভাগবত-প্রাণাদি হত। জানা-শোনা হল, বেশ হল—এথানে যাওয়া-আসা করো। মহহুংশে জন্ম—তোমার লক্ষণ বেশ সব আছে। বেশ আধার—খুব (ভগবন্তক্তি) হবে।"

তদবধি যোগীন খন খন ঠাকুরের নিকট আসিতেন, কিন্তু অভি গোপনে—অপর কাহাকেও না জানাইয়া; কারণ দক্ষিণেশ্বরের লোকের দৃষ্টিতে ঠাকুর পাগল, আর তাহাদের মতে তিনি জাতিবিচার মানিতেন না। অতএব যোগীনের ভর ছিল যে, উচ্চবংশসম্ভূত হইয়াও সদা-সর্বদা এই পাগলের নিকট যাতায়াত করিতেছেন ইহা জানিলে বাড়ির লোকেরা শুধু আপত্তি করিবে না, হয়তো একটা অনর্থের স্থিষ্ট করিয়া বসিবে। কিন্তু ক্রমে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং সমবয়ক্ষেরা বিজ্ঞপাদিও করিতে লাগিল। যোগীন তব্ পশ্চাৎপদ হইলেন না; আর সোভাগ্যবশতঃ পিতা ও মাতা সব শুনিয়াও বাধা দিলেন না, কারণ তাঁহারা জানিতেন, সে বাধা নিক্ষল হইবে।

এই জানাজানির পরেও সভাবত: নির্জনতাপ্রিয় যোগীন কথন আসিতেন বা কথন যাইতেন, কেহ টের পাইত না—এমন কি, ঠাকুরের ভক্তদের নিকটও উহা অজ্ঞাত থাকিত। ক্রমে ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হটল: তিনি প্রবেশিকা-পরীকার পরে আর পড়াশুনা করিতে চাহিলেন না। কি করিয়াই বা পড়াশুনায় মন বসিবে? ঠাকুর তাঁহাকে যে ভাবের ভাবুক করিয়াছেন, তাহার সহিত সাংসারিক শিক্ষার সামঞ্জস্ত করা তৃষ্ণর ৷ তিনি ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, কাম-কাঞ্চনত্যাগ ব্যতীত ঈশ্বরলাভের আশা তুরাশা মাত্র। এদিকে সংসারের অনটন তাঁহাকে বড়ই পীড়া দিতেছিল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, দারপরিগ্রহপূর্বক সংসারে লিপ্ত না হইলেও চাকরি অবলম্বনে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা আবশুক; তবে অবসরকাল তিনি নিজ সাধন ভদ্ধনেই কাটাইবেন। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া পিতাকে জানাইলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে ( আহ্নমানিক ১৮৮৪ ইং-তে ) চাকরিব সন্ধানে কানপুরে তাঁহার মেসোর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেখানে কয়েক মাস চেষ্টার ফলেও কোন কাজ জুটিল না। ইহাতে একদিকে যোগীনের স্থবিধাই হইল। তিনি দীর্ঘ অবসর বৃথা নষ্ট না করিয়া ধ্যানজপের সময় বাড়াইয়া দিলেন। যোগীন যতই অন্তররাজ্ঞাে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন, বাহিরে ততই তাঁহার গান্তীর্য ও উদাসভাব স্পষ্টতর স্ইতে লাগিল। মেসো মহালয় ইহা অচিরেই লক্ষ্য ক্রিলেন এবং এতাদৃশ উচ্চ জীবনের সহিত পরিচিত না থাকায় ইহা অপ্রকৃতিহতাব পূর্বাভাস মনে করিয়া প্রতিকারকল্পে যোগীনের পিতাকে পত্র লিখিলেন—"ছেলে বড় হয়েছে, এখন বিয়ে না দিয়ে এমন করে রাথলে একেবারে বয়ে যাবে" ইত্যাদি।

চিঠি পাইয়া পিতা বিবাহের যাবতীয় আয়োজন ঠিক করিলেন; কিছ

পুত্রের স্বভাব অবগত থাকায় তাহাকে কিছুই না জানাইয়া কানপুরে সংবাদ দিলেন—"যোগীনকে বাটীতে পাঠাইয়া দাও, বাটীতে অমুথ।" ধবর পাইয়া যোগীন মনে করিলেন, হয়তো তাঁহার মাতা পীড়িতা হইয়াছেন। যোগীনের মনে এইরূপ আশকার উদয় হওয়ায় তিনি আর কালবিলয় না করিয়া মাতৃদমীপে উপস্থিত হইলেন। পরস্ক বাড়িতে আসিয়া যাহা ওনিলেন তাহাতে একেবারে হতবৃদ্ধি হইয়া পড়িলেন। একি ? কোথায় কাহার অহ্বথ! কাহারও মুথে কোন ভাবনা বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই— শুধু রহিয়াছে অজ্ঞাত এক ভাবী উৎসবের ব্যস্ততা। কেহ কিছু না বলিলেও তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই সমস্তই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে—তাঁহার বিবাহ আসন্ন; আর তুই দিন মাত্র বাকী আছে। যোগান আজ এক পরীক্ষার সমুখীন। অবিবাহিত থাকিবেন— ইহাই তো তাঁহার দৃঢ়দঙ্কল্ল; কিন্তু আজ একি বিধির বিড়ম্বনা! যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া পিতাকে স্পষ্টই জ্ঞানাইয়া দিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন না। কিন্তু পিতা তাহা শুনিবেন কেন? পুত্রকে কৌশলে রাজী করাইবেন—ইহা ভাবিয়াই না তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন ? সেই ছেলের অবিবেচনায় ও অবাধ্যতায় আঞ্জ কি তাঁহার সমস্ত চেন্তা পণ্ড হইবে আর তিনি কন্যাপক্ষকে কথা দিয়া উহার রক্ষণে অসমর্থতানিবন্ধন সমাজের নিকট অপদস্থ হইবেন ? পিতা এককালে ক্রোধে ও অভিমানে অধীর হইয়া পড়িলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন যে, অবাধ্য ধোগীনের মুখদর্শন করিবেন না। বাডির লোকেরা প্রমাদ গণিলেন। তথন যোগীনের মাতা ছেলের হাতহুখানি ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার মাথা থাও, অমত করো না; কর্তার মুথ রাথ—তিনি কন্যাকর্তাকে কথা দিয়ে ফেলেছেন। তুমি অমত করলে তাঁর অপমানের অবধি থাকবে না। তোমার ইচ্ছে না থাকলেও তুমি আমার জন্মে বে কর।" ইগাবলিতে বলিতে জ্ঞাননী

অপ্রত্তর পাসিতে লাগিলেন। কোমলহাদয় মাতৃভক্তের পাকে সে
অন্তন্ম উপেকা করা বড়ই কঠিন। জননীর অশ্রুধারা তাঁহার প্রতিজ্ঞার
ভিত্তিকে শিথিল করিল, আর "তুমি আমার জন্ম বে কর" মায়ের এই
করুণ বাণী বার বার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় সে ভিত্তি অকশ্মাৎ
ধ্বিসিয়া পড়িল। মাতৃভক্তির বেদীতে সীয় সঙ্কল্লকে বলি দিয়া যোগান
বিবাহে সম্মত হইলেন। যথাসময়ে নবপরিণীতা বধূ গৃহে আসিলেন; কিন্তু
যোগীনের বৈরাগ্য অটুট রহিল—বাসরগৃহে প্রবেশকালে তাঁহার বিয়াদ-গন্তীর
হাদয় মথিত করিয়া অন্ট্রধ্বনি উঠিল, "হরিবোল, হরিবোল।"

বিবাহ করিয়া যোগীন জননীকে স্থুখী করিতে পারিয়াছিলেন কিনা—
জানি না। কিন্তু নিজের শান্তি যে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে, ইহা
তিনি বেশ ব্ঝিতে পারিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, তাঁহার
উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আকাজ্জা যে একে একে আজ বিদায় লইতেছে—
যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন ইহা তাঁহার নিকট আরও স্থুপ্পষ্ট
হইয়া উঠিল। বিবাহ করিয়াছেন—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন; স্থুতরাং
মন্দিরোভানের সেই প্রাণ-মন-হরণকারী ঠাকুরের নিকট আর ভো যাওয়া
চলিবে না। তিনি ভাবিলেন—"যে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না, তার মত
হীন আর কে আছে? আমাকে তিনি কি আর ভালবাসবেন? তিনি
কামকাঞ্চনত্যাগী, আর আমাকে এখন থেকে কামিনীকাঞ্চন নিয়েই জীবনযাপন করতে হবে। এখন আমার আর তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে?"
এইরূপ নানা চিন্তার প্রর তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে, আর ৮কালীমন্দিরে যাইবেন না।

ধীরে ধীরে যোগীনের বিবাহের সংবাদ ঠাকুরের নিকট পৌছিল। তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্ম বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং বিভিন্ন লোক-ছারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। যোগীন

#### স্বামী যোগানন্দ

তথাপি আসিলেন না, কিংবা ঠাকুরের নিকট কোন সংবাদ পাঠাইবার প্রয়োজনও বোধ করিলেন না। অনক্যোপার হইরা ঠাকুর অবশেষে একদিন কোন এক পরিচিত ব্যক্তিকে ডাকিরা বলিলেন—"অমুকের ছেলে কি রকম লোক? কানপুরে যাবার আগে তার নিকট এথানকার পরসা-কড়ি কিছু ছিল, তার হিসাবও দেয় না, ডেকে পাঠালেও আসে না। বোলো তো তাকে।"

এই সংবাদ পাইয়া যোগীন বড়ই মর্মাহত হইলেন। তাঁহার মনে পড়িল, মন্দিরের খাজাঞ্চী একটা জিনিসের জন্ম কিছু পরসা তাঁহাকে দিয়াছিলেন এবং উহা হইতে উদ্ভ আনা চার পয়সা খাজাঞ্চীকে দেওয়া হয় নাই, কারণ পূর্বোক্ত নানা হান্সামায় তিনি ৮কালী-মন্দিরে যাইতে পারেন নাই; পরে যথন স্থির করিলেন যে, আর ঠাকুরের নিকট ঘাইবেন না, অন্থ উপায়ে পম্বসা ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন, ঠিক সেই সময়েই ঠাকুরের নিকট হইতে এই অভিযোগ আসিল। তথন অভিমানে এবং লজ্জায় অভিভৃত হইয়া ভাবিলেন. "আমার সকল আশা-ভরসা গেছে বটে, তথাপি এথনও এত হীন হই নি যে, চুরি করব। তিনি কি আমাকে এতদূর খারাপ ঠাওরান না কি ? যাই হোক, আজ্ঞাই সে পয়সা ফেলে দিয়ে আসব।" বড়ই ব্যথিতহাদয়ে যোগীন ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বর-বাগানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তিনি ছোট চৌকির উপর বিবস্ত্র হইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাকে দেখিয়াই ছোট ছেলের মত কাপড়-থানি বগলে ফেলিয়া কাছে আদিলেন। বহুদিন-বাঞ্চিত নিধিকে আঞ্চ একেবারে সম্মুথে পাইয়া ভাবময় পুরুষের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল। কি যেন এক অডুত শক্তি আজ তাঁহার সমস্ত দেহমনকে চকিত করিয়া উঠাইল! হাত ধরিয়াই বলিলেন, "বে করেছিস—তা কি হয়েছে? এই যে আমি বে করেছি। বে করেছিস, তা ভয় কি? (নিজ বক্ষে হস্ত

রাখিয়া) এখানকার রূপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না। তোর যদি সংসারে থাকতে ইচ্ছে হয় তো তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে নিয়ে আসিস। তাকে এমন করে দেব যে, সে তোর ধর্মপথের সহায় ছাড়া কথনও বিদ্ন হবে না। আর যদি সংসার করতে না ইচ্ছে হয় তো বলিস, তোর মায়া-মমতা সব থেয়ে ফেলব।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া যোগীন একেবারে বিমুগ্ধ! "বে করেছিস—তা কি হয়েছে?" এ কী নৃতন কথা। যাহা শুনিলেন, স্বপ্ন না সত্য? "এখানকার ক্রপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না"—দক্ষিণেশ্বরের 'পাগলা বামুন' এই বুক-ভরা আশার বাণী শুনাইয়া তাঁহার মনের গুরুভার অপসারিত করিলেন এবং চিরদিনের মত তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন। চারি গণ্ডা পয়সা ফেরৎ দিবার জক্তই না তিনি সেদিন মন্দিরে আসিয়াছিলেন, মন দিতে তো আসেন নাই! কিন্তু বার বার পয়সার উল্লেখ করাতেও ঠাকুর সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন না—শুধু বলিলেন, "ঐ ভাঙ্গা টিনের বাক্সেরেথে দে।" অতঃপর ঠাকুরের উদ্দেশ্য বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না; শাস্তমনে তিনি সেদিন গৃহে ফিরিলেন এবং তদবধি ৮কালী-মন্দিরে পুনর্বার যাতায়াত ও অধিকাংশ সময় ঠাকুরেরই কাছে যাপন করিতে লাগিলেন।

যোগীনের আত্মীয়-সঞ্জন, এমন কি মা পর্যন্ত এই পুন্মিলনকে পূর্বের আয় সহজ্জাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না; কারণ ইতোমধ্যে বিবাহের বন্ধনে পড়িয়া যোগান এক গুরুদায়িত্ব মানিয়া লইয়াছেন—তাহা স্পেছারুতই হউক বা পরেচ্ছারুতই হউক। পুত্রকে সংসারে উদাসীন দেখিয়া জননী একদিন বলিয়াই ফেলিলেন, "যদি উপার্জনে মন দিবি না, তবে বিয়ে করলি কেন?" উত্তরে যোগীন বলিলেন, "আমি তো ঐ সময়ে তোমাদিপকে বার বার বলেছিলুম বিয়ে করব না! তোমার কারা সহ্

করতে না পেরেই তো শেষে ঐ কাজে রাজী হল্ম।" ইহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া মা বলিলেন, "ওটা আবার একটা কথা! ভেতরে ইচ্ছা না হলে, তুই আমার জন্ত বে করেছিদ—এ কি সম্ভব?" মাতার ঐ কথা শুনিয়া যোগীন মহারাজ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বড়ই মর্মাহত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হা ভগবান্! যার কট্ট না দেখতে পেরে ভোমাকে ছাড়তে উন্নত হল্ম, তিনিই এই কথা বললেন। দূর হক! এ সংসারে মন ও মুথে মিল থাকা একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কারও নেই।" কথায় আছে 'যার জন্ত করি চুরি, সেই বলে চোর'।" তাঁহার সরল প্রাণে বড়ই আছাত লাগিল। ইহার পর তাঁহার বৈরাগ্য তীব্রতর হওয়ায় তিনি ঠাকুরের নিকট মাঝে মাঝে রাত্রিতেও বাদ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর স্বীয় সস্তানদিগকে তাঁহাদের নিজ্ঞস্ব ভাব-অমুষারী গড়িয়া তুলিতেন—কাহারও ভাব নষ্ট করিতেন না। যোগীন প্রথম প্রথম আহারাদি সম্বন্ধে এত নিষ্ঠাবান ছিলেন ধে, কাহারও বাটাতে জ্ঞলগ্রহণ পর্যস্ত করিতেন না। ঠাকুর ইহা সবিশেষ জ্ঞানিতেন। একদিন তিনি যোগীনের সঙ্গে নানা জ্ঞারগায় ঘুরিয়া অবশেষে সন্ধার সময় বাগবাজ্ঞারে শ্রীযুক্ত বলরাম বস্থর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। যোগীনের সমস্ত দিন থাওয়া হয় নাই—মাত্র জ্ঞলখোগ করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন। ঠাকুরও তাহার আচারনিষ্ঠার কথা শ্ররণ করিয়া কোথাও আহারাদির বিষয় উত্থাপন করেন নাই। সেইজন্ম বলরাম বাবুর বাড়িতে আসিয়াই তাহাদিগকে বলিলেন, "ওগো, এর (যোগীনকে দেখাইয়া) আজ খাওয়া হয় নি, একে ক্ছি থেতে দাও।" বলরাম বাবু ঠাকুরের কথায় যোগীনকে সাদরে জ্লযোগ করাইলেন। বলরামের প্রদত্ত দ্রব্যাদিকে ঠাকুর পবিত্র মনে করিতেন বলিয়া যোগীনের মনেও বলরামের গৃহ ও স্বয়ং বলরামের প্রতি

এই প্রকার সহামভৃতিসম্পন্ন গুরুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষার অধীনে যোগীনের জীবন গঠিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া উহা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা ফুলিতে থাকিলে কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেল্রনাথ পাল বিধান দিলেন যে, লেব্ থাইতে হবে। যোগীন উহা শুনিয়া প্রত্যহ ছইটি টাটকা লেব্ আনিয়া ঠাকুরকে দিতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন ঠাকুর উহার রস থাইতে পারিলেন না। ইহাতে যোগীন আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং অমুসন্ধানের ফলে অবগত হইলেন যে, যে বাগান হইতে তিনি লেব্ আনিতেন, উহা সেই দিন হইতে অপরকে জমা দেওয়া হইয়াছে: মালিকের অজ্ঞাতসারে আনীত লেব্ সাধুভোজনে লাগিল না।

সন্ধংশে জাত ও ধার্মিক পরিবারে শিক্ষিত যোগীন সংসারস্থন্ধে বড়ই অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই শ্রেণীর লোককে সংসারের স্বার্থপর ব্যক্তিরা সহজ্ঞেই প্রতারণা করে। ঠাকুরের কিন্তু শিক্ষা ছিল, "ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন ?" যোগীনকেও একদিন ঐ শিক্ষাদানের প্রয়োজন ঘটয়াছিল। সেদিন যোগীন একথানা কড়া কিনিতে বাজারে গেলেন এবং দোকানীকে শুধু ধর্মভয় দেখাইলেই উত্তম দ্রব্য পাওয়া যায় এইরপ বিশ্বাস থাকার তাহার কথায় আস্থা স্থাপনপূর্বক নিজে পরীক্ষা না করিয়াই লইয়া আদিলেন। বাড়িতে আসিয়া কিন্তু দেখেন কড়াথানা ফাটা! ঠাকুর ইহা জানিয়া ভংশনাপূর্বক বলিলেন, "ভক্ত হতে হবে বলে কি বোকা হতে হবে? দোকানী কি দোকান ফেঁদে ধর্ম করতে বসেছে, যে তুই তার কথায় বিশ্বাস করে কড়াথানা একবার না দেখেই নিয়ে চলে এলি? আর কথনও ওরূপ করিস না। কোন দ্রব্য কিনতে হলে পাঁচ দোকান ঘূরে তার উচিত মূল্য জানবি, দ্রব্যটি নেবার কালে বিশেষ করে পরীক্ষা করবি, আর বে-সব দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তার ফাউট পর্যন্ত না গ্রহণ করে চলে আসবি না।"

ষোগীন ভাবুক ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার জানা ছিল না যে, ভাবপ্রবণ বহু সাধক মিথ্যা সান্তিকতার মোহে আপন মনের তুর্বলতাকে প্রশ্রম দিয়া জীবনে অযথা কট ডাকিয়া আনেন এবং অপরেরও কটের কারণ হন। শুধু তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়ে শিক্ষকের সাবধানবাণী না শুনিয়া প্রতিকারের উপায়ও বন্ধ করিয়া ফেলেন। ঠাকুর সময় বৃঝিয়া যোগীনকে এই বিষয়েও সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুরের বস্তাদি যে বাক্সে থাকিত উহার মধ্যে আরম্বলা বাসা করিয়াছিল; তিনি দেখিতে পাইয়া যোগীনকে বলিলেন, "আরম্বলাটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল।" যোগীন আরম্বলাটাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইলেন বটে, কিন্তু না মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া আদিলেন। ঠাকুর এই বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাদা করিবেন, ইছা তিনি মোটেই ভাবেন নাই। কিন্তু ফিরিয়া আসিতেই ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "কিরে, আরম্বলাটাকে মেরে ফেলেছিস তো ?" যোগান লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না মশায়, ছেড়ে দিয়েছি।" ঠাকুব তখন তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমি ভোকে মেরে ফেলতে বললুম—তুই কিনা দেটাকে ছেড়ে দিলি! থেমনটি করতে বলব, ঠিক তেমনটি করবি। নতুবা ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয়সকলেও নিজের মতে চলে পশ্চান্তাপ উপস্থিত হবে।" কাশীপুরের উভানে ঠাকুর একদিন পালো-দেওয়া ক্ষীর—যেমন কলিকাতায় নিমন্ত্ৰণবাটীতে থাইতে পাওয়া যায়---থাইতে ইচ্ছা প্ৰকাশ করিলেন। ডাক্তারদের ইহাতে অমত ছিল না; অতএব যোগীন্দ্র পরদিন ভোরে ঐরপ ক্ষীর কিনিয়া আনিতে কলিকাতায় চলিলেন। পথে যাইতে বাইতে মনে চিস্তার উদয় হইল, "বাজারের ক্ষীরে পালে৷ ছাড়া আরো কত কি ভেজাল মিশানো থাকে—ঠাকুরের থেলে অস্থুথ বাড়বে না তো?" আবার ভাবিলেন, "ঠাকুরকে তো জিজ্ঞাসা করি নি; তাই কোন ভক্তের দারা ক্ষীর তৈরী করিয়ে নিয়ে গেলে তিনি তো বিরক্ত হবেন

# শ্রীরামকুফ-ভক্তমালিকা

না ?" সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বলরাম-ভবনে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বলিলে ভক্তরাও বাজারের ক্ষীরে আপত্তি জানাইয়া গৃহে উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু সকালে ক্ষীর প্রস্তুত করা সন্তব হইবে না, তাই যোগীক্রকে একবেলা সেথানে থাকিয়া আহারাদির পরে অপরাহে লইয়া যাইতে বলিলেন। যোগীনও এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বেলা প্রায় চারিটার সময় ক্ষীর লইয়া কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে ঠাকুর মধ্যাহ্নেই ক্ষীর থাইবার আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে যাহা নিত্য খাইতেন তাহাই খাইলেন; পরে যোগান উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট সব শুনিয়া বলিলেন, "তোকে বাজার থেকে কিনে আনতে বল৷ হল, বাজারের ক্ষীর থাবার ইচ্ছা, তুই কেন ভক্তদের বাড়ি গিয়ে তাদের কণ্ট দিয়ে এরূপ ক্ষীর নিম্নে এলি ? তারপর ও ক্ষীর বন, গুরুপাক; ওকি থাওয়া চলবে ? ও আমি থাব না।" বাস্তাবকই তিনি তাহা স্পর্শ করিলেন না। শ্রীশ্রীমাকে আদেশ দিলেন, সমস্ত ক্ষীর যেন গোপালের মাকে খাওয়ানো হয় এবং বলিলেন, "ভক্তের দেওয়া জিনিস—ওর ভেতর গোপাল আছে—ও থেলেই আমার খাওয়া হবে।"

আর একদিন কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিবার ক্ষন্ত যোগীন অপরাপর যাত্রীদের সহিত নোকায় উঠিয়াছেন। আরোহীদের মধ্যে একজন ঐ কথা জানিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ এক চং আর কি? ভাল থাছেন, গদিতে শুছেন, আর ধর্মের ভান করে যত সব ক্ষুলের ছেলেদের মাথা থাছেন" ইত্যাদি। ঐ কথা শুনিয়া তিনি বড়ই তঃথিত হইলেন। পরস্ক তাঁহার স্বভাব বড় শাস্তা। সেইজন্ত কোন কথার প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, ঠাকুরকে না ব্রিয়া ছনিয়ার কত অজ্ঞ ব্যক্তি কত কি মনে করে তাহাতে ঠাকুরের মত মহান্ ব্যক্তির কিছুই আসিয়া যায় না। ৮কালীমন্দিরে

পৌছিয়া কথাচ্ছলে তিনি ঠাকুরের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর ঐসব কথায় কিছুই মনে করিবেন না। কিন্তু ফল অক্সরপ হইল। তিনি বলিয়া বসিলেন, "আমায় অযথা নিন্দা করল, আর তুই কিনা তা চুপ করে শুনে এলি! শাস্ত্রে কি আছে জানিস—গুরুনিন্দা-কারীর মাথা কেটে ফেলবে, অথবা সে স্থান পরিত্যাগ করবে। তুই মিথ্যা রটনার একটাও প্রতিবাদ করলি না?"

ইহা ভাবিলে কিন্তু ভুল হইবে যে, ঠাকুর সত্যসত্যই যোগানকে অপরের সহিত এই সব বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন: তিনি মাত্র তাঁহার মনের একটি তুর্বলতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া-ছিলেন। অপর একটি অমুরূপ ক্ষেত্রে ঠাকুরের আচরণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। দক্ষিণেশ্বরের জনৈকা কুখ্যাতা রমণী কালীমন্দিরের ঘাটে স্নানাস্তে ফিরিবার পথে ঠাকুরকে দূর হইতে প্রণাম করিত এবং কথনও বা তুই-একটি কথাও বলিত। ইহা লইয়া গ্রামে আলোচনা হইতে লাগিল। ছণ্ট লোকের মুথে ছণ্ট ইঙ্গিত পাইয়া যোগীন প্রতিবাদ জানাইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ঠাকুর নির্মলচরিত্র; খোঁজ নিলেই পার।" এক ব্যক্তি তাহাই করিল এবং বন্ধুদিগকে পরে জানাইল, "তোমাদের পাল্লায় পড়ে আজ আমায় অপমানিত হতে হল। সে বলে, 'আমি দেহ বিকিয়েছি, কিন্তু এতই হীন নই যে, দেবচরিত্রে দোষ দেব। ভোমাদের কোন অধিকার নেই যে, আমার দেবতাকে অপমান কর' ইত্যাদি।" যোগীনের নিকট সমস্ত বিবরণটি শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "কত বাজে লোক কত কিছু বলে। তুই ওসব কথায় কান দিস কেন ?" বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলারূপ ঘটনায় বিচিত্র ও বিরুদ্ধ বিধান !

স্বীয় জীবনতরীর হাল ঠাকুরের হাতে তুলিয়া দিলেও যোগীন এক দিনেই তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। সরল প্রাকৃতির

যুবক হইলেও তাঁহার মন যুগপ্রভাবে সন্দেহমুক্ত ছিল না। ইহার ফলে তিনি ঠাকুরকেও প্রতিক্ষেত্রে যাচাই করিয়া লইতেন। তবে তাঁহার আতিক মনে প্রতি পরীক্ষার পরে দৃঢ়তর প্রতায় জন্মত, নান্তিকদের স্থায় উহা ক্রমেই নিবিড় অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিত না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের নিয়মানুযায়ী প্রভাহ পূজার প্রসাদের কিয়দংশ ঠাকুরের নিকট আসিত। "একদা ৺ফলহারিণী কালীপূজার পরদিন প্রায় বেলা ৮০০টার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার ধরে যে প্রসাদী ফলমূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তথনও পৌছায় নাই। কালীবরের পূজারী ভ্রাতৃপুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; বলিলেন, 'সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তর্থানার থাজাঞ্চা মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে; সেথান হইতে সকলকে যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে বিভরিত হইতেছে; কিন্তু এথানকার (ঠাকুরের) জন্ম এথনও কেন আসে নাই, বলিতে পারি না।' রামলাল-দাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। কেন এথনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না? —ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন। এইরূপে অল্লক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যথন দেখিলেন তথনও আসিল না, তথন চটিজুতাটি পরিয়া নিজেই থাজাঞ্চীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন 🖟 বলিলেন, 'হাাগা, ওঘরে (নিজের কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনও দেওয়া হয় নি কেন ? ভুল হল নাকি ? চিরকেলে মামূলি বন্দোবস্ত, এখন ভুল হয়ে বন্ধ হবে---বড় অন্তায় কথা।' থাজাঞ্চী মহাশয় কিঞ্চিং অপ্রতিভ হ্ইয়া বলিলেন, 'এখনও আপনার ওথানে পৌছায় নি ? বড় অক্সায় কথা। আমি এখনই পাঠাইয়া দিতেছি।'"

যোগীন তথন বালক হইলেও তাহার যথেষ্ট বংশগৌরববোধ ছিল, তাই কাগী-বাড়ির থাঞাঞ্চী প্রভৃতিকে একটা মাতুষ বলিয়াই মনে করিতেন না। অতএব সামান্ত প্রসাদের জন্ত ঠাকুরের এইরূপ দেড়িদেডিকে ভাল চোখে দেখিলেন না। আবার যথন বুঝিলেন যে, ঠাকুর পেটরোগা—ঐদব কিছুই খাইতে পারিবেন না, তখন স্থির করিয়া ফেলিলেন, "বুঝিয়াছি! হন আর ষত বড় লোকই হন, আকরে টানে আর কি! বংশামুক্রমে চাল-কলা-বাঁধা পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু-না-একটু থাকবে তো ? তাই আর কি !" "এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিন্না আছেন, এমন সময় ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কি জানিস, রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধুসম্ভ ভক্ত-লোকে প্রসাদ পাবে বলে এতটা বিষয় দিয়ে গেছে! এথানে যা প্রসাদী জিনিস আসে, সে-সব ভক্তেরাই থায়, ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে তারাই থায়। এতে রাসমণির যেজক্য দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তারপর ওরা (ঠাকুরবাড়ির বামুনেরা) যা-সব নিয়ে ধায়, তার কি ওরূপ ব্যবহার হয়? চাল বেচে পয়সা করে। কারু কারু আবার বেশ্রা আছে; ঐ সব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়; এই সব করে। রাসমণির যেজক্ত দান, তার কিছুও অন্তত: দার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি।' দামাক্ত একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে এতটা গভীর রহস্ত ! মুগ্ধ হইয়া যোগেন মহারাজ ভাবিলেন, 'ঠাকুরকে বুঝা माद्य।' " ('नीना श्रम**क**')।

দক্ষিণেশ্বরে আর একবার ঠাকুরের উপদেশের কার্যকারিতা সম্বন্ধ যোগীনের মনে দারুণ অবিশ্বাস উপস্থিত হইলে ঠাকুরের রূপায় উহা দুরীভূত হইয়াছিল। ঘটনাটি 'লীলাপ্রসঙ্গের'ই ভাষায় এইরূপ—

"স্বামী যোগানন্দ, যাঁহার মত ইন্দ্রিয়ঞিৎ পুরুষ বিরল দেবিয়াছি,

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন ঐ (কামজয়-বিষয়ে) প্রশ্ন করেন। তাঁহার বয়স তথন অল, বোধ হয় ১৪।১৫ হইবে এবং অল দিনই ঠাকুরের নিকট গতায়াত করিতেছেন। সে সময় নারায়ণ নামে এক হঠষোগীও দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে কুটীরে থাকিয়া নেতি ধৌতি ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাইয়া কাহাকেও কাহাকেও কৌভূহলারুষ্ট করিভেছেন। যোগেন স্বামীলী বলিভেন যে, তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ঐ সকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন-- ঐ সকল না করিলে বোধ হয় কাম যায় না এবং ভগবদ্দর্শনও হয় না। তাই প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর কোন-একটা আসন-টাসন বলিয়া দিবেন, বা হরীতকী কি অস্ত কিছু খাইতে বলিবেন বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। যোগেন স্বামীজী বলিতেন, 'ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—"খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে।" কথাটা আমার একটুও মনের মত হল না। মনে মনে ভাবলুম—উনি কোন ক্রিয়া-টিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়—তাহলে এত লোক তো কচ্ছে, যাচ্ছে না কেন? তারপর একদিন কালীবাড়ির বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না গিয়ে পঞ্চবটীতে হঠযোগীর কাছে দাঁড়িয়ে তার কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, এমন সময় দেখি, ঠাকুর স্বয়ং দেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখেই ডেকে হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, "তুই ওথানে গিয়েছিলি কেন? প্রথানে যাস নি। ওসব ( হঠযোগের ক্রিয়া ): निथलে ও করলে শরীরের ওপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।" আমি কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনে ভাবলুম— পাছে আমি ওঁর (ঠাকুরের) কাছে আর না আসি, তাই এই সব বলছেন। আমার বরাবরই আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলে ধারণা-কাঞ্জেই বুদ্ধির দৌড়ে ঐরপ ভাবলুম আর কি ! তারপর ভাবলাম—উনি যা

# স্বামী যোগানন্দ

বলছেন তা করেই দেখি না কেন—কি হয় ? এই বলে একমনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্লদিনেই, ঠাকুর বেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম,'" ( গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ২৯-৩১ পৃঃ)।

যোগীনের সন্দেহ ঠাকুরের উপদেশ বা লোকব্যবহারে মাত্র সীমাবদ্ধ না থাকিয়া একদা চরিত্রের ক্ষেত্রেও ছায়াপাত করিয়াছিল। তিনি সেদিন ঠাকুরের অন্থমতিক্রমে কালীবাড়িতে রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। নানাবিধ ঈশ্বরীয় আলাপ-আলোচনাদিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গেলে আহার-সমাপনাস্তে উভয়ে একই ঘরে শয়ন করিলেন। অকস্মাৎ মধ্য রাত্রে যোগীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে উঠিয়া দেখেন, ঠাকুর খরে নাই-দরজা খোলা। ঠাকুর হয়তো বাহিরে পায়চারী করিতেছেন, এই ভাবিয়া যোগীন তাঁহার সন্ধানে বাহিরে গেলেন। একে গভীর রাত্রি তাহাতে নির্জন। স্থন্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত। যোগীন তথাপি ঠাকুরকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল—তবে কি তিনি পত্নীর নিকট শন্নন করিতে গিয়াছেন ? তাহা হইলে মনমুধ এক করিয়া তিনিও কি কাজ করেন না? এই বিষয়ে তিনি পরে বলিয়াছিলেন—"ঐ চিস্তার উদয়মাত্র সন্দেহ ভয় প্রভৃতি নানা ভাবের যুগপৎ সমাবেশে এককালে অভিভৃত হয়ে পড়লুম। পরে স্থির করলুম, নিতান্ত কঠোর এবং রুচিবিরুদ্ধ হলেও ধা সত্য তা জানতে হবে। অনস্তর নিকটবর্তী একস্থানে দাঁড়িয়ে নবতথানার দারদেশ লক্ষ্য করতে থাকলুম। কিছুকাল ওরপ করতে না করতে পঞ্চবটীর দিক থেকে চটিজুতার চট্ চট্ শব্দ শুনতে পেলুম এবং অবিদম্বে ঠাকুর এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন। আমাকে দেখে বললেন, 'কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিদ যে?' তাঁর উপরে মিখ্যা সন্দেহ করেছি বলে লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে

# শ্রীরামকুফ-ভক্তমালিকা

রইল্ম, ঐ কথার কোন উত্তর দিতে পারল্ম না। ঠাকুর আমার মুথ দেখেই সকল কথা ব্যুতে পারলেন এবং অপরাধ গ্রহণ না করে আখাস দিরে বললেন, 'বেল, বেল, সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিখাস করবি।'" ঠাকুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, আবার যোগীনের মন হইতেও সেদিন ঐ সময়ে আর এক অলোকিক চিত্রদর্শনের ফলে চিরকালের মত এই সন্দেহের যবনিকা অপসারিত হইয়া তাহার স্থানে প্রকটিত হইল অটুট শ্রদ্ধা ও ততোধিক ভালবাসা। ঠাকুর যথন পঞ্চবটীর দিক হইতে আসিতেছিলেন, তথন যোগীনের দৃষ্টি নহবতের উপর দিকে সহসা আরুষ্ট হইলে তিনি দেখিলেন, চন্দ্রালোকে মা সমাধিস্থা, আর তাঁহার এই অমুভূতি হইল যে, মা সাধারণ মানবী নহেন। সম্ভবতঃ সেই দিন হইতেই যোগীন প্রকৃত মাতৃভক্ত হইয়াছিলেন এবং ভক্তির প্রেরণায় ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে স্থীয় জীবন প্রধানতঃ মাতৃসেবায়ই নিরোগ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের পরে আমরা যোগীনের আবার দর্শন পাই কাশীপুরে।
গুরুগতপ্রাণ যোগীন তথন নিজের দেহের কথা ভূলিয়া ঠাকুরের সেবার
রত আছেন। কিন্তু শরীরের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে; কাজেই তিনি
শীন্তই অস্তুত্ব হইয়া পড়িলেন। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর অত্যন্ত হঃখিত
হইয়া বলিলেন, "সবার ক্রটি হবে বলে তোমরা নিজের শরীরের যত্ব নিজ্
না; তোমাদের শরীর ভেজে গেলে আমার যত্র করবে কে? তোমরা
বাপু অসমরে খাওয়া-দাওয়া করো না।" তদবধি ঠাকুর কাহাকেও
অসমরে খাইতে দিতেন না। শুরু ঠাকুরের সেবাতেই যে যোগীনের
ঐকান্তিকতা দেখা যাইত তাহাই নহে; সেবার অবসরে তিনি র্থাকর্মে
বা র্থালাপে যোগ না দিয়া আত্মচিন্তার নিমর থাকিতেন। স্বামী শিবানন্দ
বিলিয়াছিলেন, "কাশীপুরে এক সঙ্গেই ছিলুম; যোগীন খুব ধ্যান করত"।

কাশীপুরে ঠাকুরের শ্বতির দহিত যোগীন আর একভাবে জড়িত হইরা আছেন। মহাসমাধির আট নর দিন পূর্বে একদিন হঠাৎ ঠাকুর যোগীনকে পঞ্জিকা আনিয়া ২৫শে প্রাবণ হইতে প্রতিদিনের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন। তদমুসারে প্রাবণ-সংক্রোন্তি পর্যন্ত স্বর দিনের বিশেষ বিবরণী পঠিত হইল। ৩১ প্রাবণের তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি শুনিয়াই ঠাকুর ইক্ষিতে পঞ্জিকা রাধিয়া দিতে বলিলেন। ঐ দিন শুভ পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি ১টা ৬ মিনিটের সময় (১৬ই আগস্ট, ১৮৮৬ খ্রী:) ঠাকুর মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের পক্ষকাল পরেই শ্রীশ্রীমা (১৫ই ভান্ত) বুন্দাবন যাত্রা করিলেন। সঙ্গে যাইলেন যোগীন, লাটু, কালী, গোলাপ-মা, লক্ষীদেবী ও নিকুঞ্জদেবী। ইঁহারা পথে বৈছনাথ, কাশীধাম ও অধোধ্যা দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। পথে ট্রেনে যোগীনের ভাষণ জ্বর হয়। যতক্ষণ হ'ল ছিল, ততক্ষণ তিনি কেবলই ভাবিতেছিলেন, "কি করে এঁদের বুন্দাবনে নামাব।" এই সময় তিনি দেখিলেন যেন ঠাকুর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন এবং নিকটেই বিকটাক্বতি জ্বাস্থর। সে বলিতেছে, "তোকে দেখে নিতুম; তা পারলুম না, তোর গুরু পরমহংসদেবের জন্ত। তোকে এখনই ছেড়ে দিতে হচ্ছে। যাক্, এই বেটাকে (লাল কাপড়-পরা এক স্ত্রীমূর্তি দেখাইয়া) রসগোলা দিস।" ভোরেই জর সারিয়া গেল। পরে জয়পুরে দেবাদি দর্শনকালে কোন এক মন্দিরে পূর্ববর্ণিত মূর্তি দেখিয়া তিনি সব কথা ঞীযুক্তা যোগীন-মাকে জানাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই রসগোল্লার দোকান ছিল—দেবীকে ভোগ দেওয়া হইল। ঐ দেবী হয়তো শীতলা; হয়তো ঠাকুরের কুপায় সে যাতা যোগীন বসস্তরোগ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে যোগীন মহারাজকে এক বিশেষ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দিবার জক্ত মা ঠাকুরের নিকট আদেশ পাইলেন। তথন পর্যন্ত তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই, এমন কি, তুই-তিন জন ব্যতীত ঠাকুরের অপর সন্তানদের সহিত কথাও বলিতেন না। তাই প্রথমে ঐ আদেশকে মনের খেরাল ভাবিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু পর পর তিন দিন ঐ ভাবে আদেশ পাইলেন। তাই যোগীনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে একটা কিছু বলিবেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বলিয়া যান নাই। অধিকন্ত তিনিও শ্রীমায়েরই মত মন্ত্র গ্রহণের আদেশ পাইয়াছেন। তথন মা একদিন পূজাকালে ভাবাবেশে তাঁহাকে আহ্বান-পূর্বক দীক্ষা দিয়া ঠাকুরের আদেশ পালন করিলেন।

বুন্দাবনে নিকুঞ্জদেবী একমাস থাকিয়া ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন ও কালী মহারাঞ্জের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। লাটু মহারাঞ্জ করেক মাস পরেই কলিকাতায় চলিয়া আসেন। স্তৃরাং অতঃপর মারের সেবার পূর্ণ দায়িত্ব যোগীন মহারাজকেই লইতে হইল। বুন্দাবনে শ্রীশ্রীমা এক বৎসর বাস করেন। ইহারই মধ্যে একসময়ে তিনি পায়ে হাঁটিয়া বৃন্দাবনপরিক্রমা করেন এবং সকলকে লইয়া হরিদার দেখিয়া আসেন। অতঃপর তাঁহারা ক্রমে জরপুর, পুষ্ণর ও প্রয়াগ হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। এইবারে শ্রীশ্রীমা একপক্ষকাল কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে থাকিয়া যোগীন মহারাজ ও গোলাপ-মার সঙ্গে কামারপুকুরে যান। মাকে কামারপুকুরে পৌছাইয়া দিয়া যোগীন মহারাজ অঞাল গুরুত্রাতাদের ক্রায় তীর্থদর্শনে বাহির হন। বুন্দাবন হইতে ফিরিয়া তিনি অপর গুরুত্রাতাদের ক্রায় সয়্যাসগ্রহণপূর্বক স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি তপস্থায় নির্গত হইলেও দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিতে পারেন নাই—শ্রীশ্রীমা ১৮৮৮ খ্রীঃ-এর মধ্যভাগে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে বাস

#### স্বামী যোগানন্দ

করিতে আরম্ভ করিলে তিনিও তথায় আসিয়া মায়ের সেবাভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় বরাহনগর মঠ হইতে অপর সাধুরাও মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

১২৯৫ বন্ধান্দের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশ্রীমা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ, যোগান-মা, যোগান-মার জননী, গোলাপ-মা ও লন্ধীদেবীর সহিত প্রীধানে গমন করেন। তথনও রেললাইন প্রস্তুত হয় নাই। স্কৃত্রাং সকলে কটক পর্যন্ত স্টামারে গিয়া তথা হইতে গো-মানে প্রীধানে উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীমা যোগানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া পৌষ মাস পর্যন্ত ১৮৮৮ নভেম্বর হইতে ১৮৮৯ জাম্মরারী ) নীলাচলে ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে আগমন করেন এবং তিন চারি সপ্তাহ পরে আঁটপুর হইয়া কামারপুকুর যাত্রা করেন। আঁটপুর পর্যন্ত স্থাই পরে আঁটপুর হইয়া কামারপুকুর যাত্রা করেন। আঁটপুর পর্যন্ত স্থামী বিবেকানন্দ, যোগানন্দ, প্রমানন্দ, সারদানন্দ, অভ্নতানন্দ, মাস্টার মহাশয়, বৈকুণ্ঠনাথ সায়াল প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। ই হাদের অধিকাংশই আঁটপুর হইতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু যোগানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রমায়ের সহিত তারকেশ্বর হইয়া কামারপুকুর যান। শ্রীশ্রীমা সেবারে প্রায় এক বৎসর কামারপুকুরে ছিলেন। ইত্যবসরে যোগানন্দ পুনবার তীর্থদর্শনে নির্গত হন।

তিনি বৈল্যনাথ, গ্রাধান, প্রয়াগ, চিত্রক্ট, ওঙ্কারনাথাদি-দর্শনাস্তে প্রমাণে আদিয়া বদন্তরোগে আক্রান্ত হন। সংবাদ পাইয়া স্বামীজী প্রভৃতি গুরুত্রাতারা তাঁহার নিকট ছুটিয়া আদেন। সোভাগ্যক্রমে অস্থ্য গুরুত্র হয় নাই—পানি-বদন্ত মাত্র। দিন কয়েক ভুগিয়াই তিনি স্থ্র হইলেন। আরোগ্যলাভের পরেও যোগানন্দজী কিছুদিন প্রয়াণে ছিলেন।

১৮৯• খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আদেন এবং বিভিন্ন স্থানে বিবিধ ভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় আত্মসর্মর্পণ করেন। আমরা

যভদ্র কানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে ক্ষরামবাটী ও কামারপুকুরে দীর্ঘকাল অবস্থানপূর্বক মান্তের সেবা না করিয়া থাকিলেও কলিকাতা ও বেলুড় প্রভৃতি অঞ্চলে শুশ্রীমান্তের অবস্থানকালে অথবা তীর্থদর্শনকালে যোগানন্দজী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং ছারার স্থায় তাঁহার অন্থসরণ করিতেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীমান্তের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানাদি-সম্বন্ধে যথাসম্ভব একটি ধারাবাহিক বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহাতে যোগানন্দ মহারাজের অজ্ঞাত জীবনের উপরও অনেকটা আলোকসম্পাত হইবে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে (১২৯৬ বঙ্গাব্দের শেষে) মা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বেলুড়ে রাজু গোমস্তার ভাড়াবাড়িতে বাস করেন। পরে কম্বলিয়াটোলায় মাস্টার মহাশয়ের বাটীতে আসেন। ১২৯৭ দালের জৈাষ্ঠমাসে তিনি বেলুড়ে ঘুষ্ড়ীতে একটি ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। ষোগানলক্ষা এথানে তাঁহার সেবার নিযুক্ত ছিলেন। ভাদ্র মাস পর্যস্ত সেখানে থাকিয়া মায়ের রক্তামাশয়রোগ হইলে তাঁহাকে বরাহনগরে দোরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে চিকিৎদার জন্ম আনা হয়; যোগানন্দ তখন বরাহনগর মঠে থাকিয়া মায়ের ভন্তাবধান করিভেন। অভঃপর মা বলরাম-মন্দিরে আদেন এবং ৺হুর্গাপূজার পরে কামারপুকুর হইয়া জন্মরামবাটী যান। পর বৎসর ১৩০০ সালের (১৮৯৩ খ্রীঃ) আষাঢ় মাসে বেলুড়ে ফিরিয়া নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে দোতলায় বাস করিতে থাকেন; সঙ্গে থাকিতেন গোলাপ-মা আর যোগীন-মা এবং বাহিরের নীচের বৈঠকথানায় তত্তাবধানে নিষুক্ত থাকিতেন স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ঐ বৎসরের শেষ ভাগে মাঘ কিংবা ফাল্কন মাদে মা যথন কৈলোয়ারে বায়ুপরিবর্তনে যান তথন যোগানন্দও সঙ্গে গিয়াছিলেন। তুই মাদ পরে কৈলোয়ার হইতে কিরিয়া শ্রীশ্রীমা ১৩০১ সালের তত্র্গাপুঞ্ধার পূর্ব পর্যন্ত বেলুড়ে

বাস করিয়া অঁটেপুরে যান এবং সেধানে প্রার কয়দিন কটিটিয়া জয়রামবাটী চলিয়া যান। ঐ বৎসরের শেষভাগে স্বীয় গর্ভধারিণী প্রভৃতি এবং বোগানন্দজীর সহিত শ্রীশ্রীমা তীর্থদর্শনে গমন করেন এবং রন্দাবনে প্রায় তৃই মাস অতিবাহিত করেন। অতঃপর মা কলিকাভায় ফিরিয়া কিছুদিন সেধানে কাটাইয়া দেশে যান। ১৩০০ সালের প্রথম ভাগে কলিকাভায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বাগবাজারে 'গুদামওয়ালা' বাড়িতে পাঁচ-ছয় মাস বাস করেন। ঐ বাড়িতে সেবক যোগানন্দও থাকিতেন। ১৩০৪ বঙ্গান্দের শেষভাগে কিংবা ১৩০৫ বঙ্গান্দের প্রথমভাগে মা বোসপাড়া লেনের ১০০২নং ভাড়াবাড়িতে আসিলে যোগানন্দজীও তাঁহার অমুসরণ করেন।

মাতৃগতপ্রাণ যোগাননকে কেহ দামান্ত কিছু পয়দা দিলেও তিনি তাহা তুলিয়া রাখিতেন, যাহাতে মা কথন তীর্থাদিতে গেলে ইচ্ছামত বায় করিতে পারেন। এইরপে তুই-চারি আনা করিয়া তিনি মায়ের জ্বন্ত ছয় শত টাকা দক্ষম করিয়াছিলেন। ৺জগদ্ধাত্রীপূজা উপলকে শ্রীশ্রীমা প্রতিবংসর বাসনাদি মাজিবার জ্বন্ত জয়রামবাটী যাইতেন—ইহা দেখিয়া যোগানন মহারাজ পূজার জন্ত কাঠের বারকোশ, লটুকেন, দিংহাসনের চৌকি ইত্যাদি করাইয়া দিয়া মাকে বলিলেন, "তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না।" পূজার বায়নির্বাহের জন্ত তিনি তিন শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তিন বিশ্বা জমিও কিনিয়া দিয়াছিলেন।

যোগীন মহারাজ যে এতথানি মনপ্রাণ ঢালিয়া মায়ের সেবা করিতে পারিতেন, ইহা শুধু তিনি মাকে দীক্ষাগুরুরপে পাইয়াছিলেন বলিয়াই নহে। দীক্ষার পূর্বেও এই সেবা বিবিধরূপে আত্মপ্রকাশে উন্মুথ থাকিত। ঠাকুরের লীলাসংবরণের পূর্বেও শ্রীশ্রীমা যোগীনের উপর গৃহস্থালির অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতেন। ঠাকুরের শ্রামপুকুরে বাসকালের প্রারম্ভে যোগীন

দক্ষিণেখরে মায়ের তন্ত্বাবধান করিতেন। কাশীপুরে থাকাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম কিরপ ব্যবস্থাদি হইবে তাহা মা অনেক ক্ষেত্রে যোগীনের মারফৎ সকলকে জানাইয়া দিতেন। ঠাকুরের শরীর ক্রমেই থারাপ হইতেছে দেথিয়া কোনও দেবক হতাশ হইয়া পড়িলে যোগীনকে দিয়া মা বলিয়া পাঠাইতেন, "ওকে হতাশ হতে মানা কর। তাঁর শরীর তো আজকাল একটু ভাল রয়েছে, এখন তো ঘায়ের মুখ বাইরের দিকে হয়েছে" ইত্যাদি। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে কাশীপুরের শ্রশানে মা যখন শোকে আত্মহারা তখন ধোগীন ও বাব্রামই তাঁহাকে সাস্থনা দিয়াছিলেন। এইভাবে ধোগীন সর্বদাই মাতৃসেবার জন্ম উন্মুখ থাকিতেন। অপরে যেখানে পশ্চাৎপদ হইত, মা সেখানে যোগীনকে পাইতেন। একদিন হয়তো লাটুকে বাজার করিতে বলিলেন; থেয়ালী লাটুর মেজাজ তখন অন্তর্মণ থাকায় তিনি রাজী হইলেন না। অমনি যোগীনের ডাক পড়িল—যোগীন অমানবদনে কাজ সারিয়া আদিলেন।

যোগীন মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে জগজ্জন নীরূপে পাইয়াছিলেন আর জানিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার শ্রীচরণে আপনাকে সম্পূর্ণ চালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। মারের প্রতি তাঁহার কি অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাহা একদিনকার ঘটনার স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শরৎ মহারাজ একবার তাঁহাকে বলিলেন, "যোগীন, নরেনের সব কথা তো বৃষ্তে পারি না; কত রকম কথা বলে — যথন ঘেটাকে ধরবে তথন সেটাকে এমন বড় করবে যে, অপর-গুলো একেবারে ছোট হয়ে যায়।" যোগানন্দ বলিলেন, "শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর; তিনি যা বলবেন তাই ঠিক।" এখানেই ক্ষান্ত না হইয়া তিনি তাঁহাকে মায়ের নিকট লইয়া গোলেন। এইরপেই শরৎ মহারাজ ক্রমে মায়ের সেবাধিকার পর্যন্ত পাইয়া ও সেই স্থ্যোগে মাত্সেবার পরকাণ্ঠা দেখাইয়া রামক্রফসজ্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন।

মায়ের সেবার ফলে পৃতচরিত্র যোগানন্দজীর মনে এরপ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জিমিরাছিল যে, এককালে তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া মায়ের রূপায় অবিকম্পিতপদে অনক্রসাধারণ পথে চলিতে সাহস পাইয়াছিলেন। স্বামীজী প্রথম বারে বিদেশ হইতে ফিরিয়া যথন দেখিলেন যে, যোগীনের সহিত মায়ের সেবায় একজন ব্রহ্মচারীও নিযুক্ত রহিয়াছেন, তথন তিনি এই বিষয়ে স্বামী যোগানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণাস্তে জানিতে চাহিলেন, "মায়ের নিকট বহু প্রকারের লোকের আনাগোনা আছে; সেখানে ব্রহ্মচারীর মন নিয়গামী হইলে দায়ী হইবে কে ?" যোগানন্দ সদর্শে বুকে হাত রাখিয়া উত্তর দিলেন, "আমি।" সেবক যোগানন্দের এই 'আমি'র পশ্চাতে তাঁহার অদৃষ্টশক্তি প্রেরণা জাগাইয়াছিল, তাহা খুলিয়া বলিতে হইবে কি ?

যোগীনের যেমন মাতৃভক্তি, মারেরও তেমনি সস্তানবাৎসল্য। তাঁহার সম্বন্ধে মা বলিয়াছিলেন, "যোগীন রুক্তস্থা গাণ্ডীবী অন্তর্ন — ধর্মবাজ্ঞান্তর দারের জন্ম ভগবানের নরলীলার সাধী হয়েছে।" সেহপুত্তলী যোগীনের স্মৃতিও ছিল মারের নিকট আদরের। যোগানন্দ মাকে একথানি লেপ করাইয়া দিয়াছিলেন। উহা ব্যবহারের অযোগ্য হইলে জনৈক ভক্তকে তুলাটা শিজাইয়া ও নৃতন থোল দিয়া সংস্কার করাইয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু পরে বলিলেন, "না, লেপটা নিয়ে যেয়ে কাজ নেই। এই লেপ যোগীন দিয়েছিল — দেখলেই যোগীনকে মনে পড়ে।" আর একবার যোগানন্দের দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে বলিয়াছিলেন, "যোগীনের মত আমাকে কেউ ভালবাসত না;" অধিকন্ত সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, "আমার ভার কি সকলে নিতে পারে ? পারত যোগীন, আর পারে শরং।"

স্বামী যোগানন্দের মঠজীবনের ইতিবৃত্ত অন্তাক্ত সময়েরই ক্যায় প্রায়শঃ অজ্ঞাত। স্থতরাং কাল ও সময়ামুধায়ী ঐ ঘটনাবলীকে স্থসংবদ্ধ করিবার বুথা

চেষ্টা না করিয়া তদবলম্বনে আমরা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ দিকগুলি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। যোগীন মহারাজের চেহারা স্থার্থ এবং শরীর অতি রুশ ছিল। তাঁহার চক্ষু সম্বন্ধে স্থামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "রেন জগন্নাথের চোথ।" দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরে তিনি এত ধ্যান করিতেন যে,—চক্ষু লাল হইয়া থাকিত; তাই ঠাকুর বলিতেন, "অর্জুনের চোথের মত।" মঠজীবনে তাঁহার এই 'অর্জুনচক্ষু' সকলেয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই সময়ের চিত্র জনৈক প্রত্যক্ষদ্রষ্টার লেখনীতে এইরূপ অন্ধিত হইয়াছে—তিনি একদিন এই লম্বা, রুশ ও অপূর্বনয়নয়্ত্রু সাধ্টিকে বরাহনগরের মঠের দিকে যাইতে দেখেন। সন্ধাসী যোগানন্দের চরণ তথন রিক্ত, আবরণ একখানি মাত্র বহির্বাস, মন্তক মুণ্ডিত। তাঁহার পিঠে একটি বুলিতে আনাজ-তরকারি, আর ভান হাতে একটা হাঁড়ি। ঠাকুরসেবার এই সব স্থবাসন্ভার লইয়া দারুণ রৌন্দ্রে হাঁটিয়া চলিয়াছেন সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর; অথচ তাঁহার মুথ স্বিয়্ব, প্রশাস্ত !

দিতীয় চিত্র বলরাম-মন্দিরে। মঠ আলমবাজারে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু মঠ-জীবনের তৃ:খ-দারিদ্রা এবং অনিশ্চয়তা তথনও কাটিয়া বায় নাই। এইরূপ নিরাশার দিনেও স্বামী বোগানন্দের কঠে একটা বড় আশার বাণী উথিত হইয়াছিল। সেই দিন বলরাম-মন্দিরের বারান্দার পদচারণ করিতে করিতে তিনি পার্শ্বন্থ ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, "যীশুর সময় কতকগুলো ত্যাগী (অর্থাৎ সন্ন্যাসী) বেরিয়ে জগৎকে তোলপাড় করেছিল, এইবার আর একবার কতকগুলো ত্যাগী বেরিয়ে জগৎকে তোলপাড় করেছিল, এইবার আর একবার কতকগুলো ত্যাগী বেরিয়ে জগৎকে তোলপাড় কর্বে।" ঠাকুরের বাণীতে কতথানি বিশ্বাস থাকিলে ঐ স্বদূর অতীতের শোর তিমিরে এই রকম আশার আলোক বিচ্ছুরিত হইতে পারে, পাঠক কি একবার তাহা ভাবিয়া দেখিবেন?

স্বামী শিবানন্দের মতে যোগীন মহারাজ খুব রহন্তপ্রিয় ছিলেন;

### স্বামী যোগানন্দ

আলমবাজারে মঠে বাসকালে তিনি একদিন ভিকা হইতে ফিরিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা ভঙ্গীসহকারে মঠবাসীদিগের নিকট বলিয়া সকলকে আমোদিত করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, "মাগীটার আছে কি? একখানা খোড়ো ঘর, ছখানা ছেঁড়া কাঁথা, আর একটি তামার ঘটি! হায়রে, বলে কিনা তারই বাড়িতে চুরি করতে গেছি!" বলা বাহুল্য যে, সয়াসী যোগানন্দ তখন মানাপমানের অতীত হইয়া সহজ্ঞ আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন।

তিনি থুব নির্জনতা ভালবাসিতেন। একটু গীতা উপনিষদ্ ইত্যাদি ছাড়া তিনি শাস্ত্রাদি পড়াশুনা বেশী করেন নাই। কিন্তু স্বেচ্ছায় রুত তপস্থা তিনি খুবই করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত প্রয়াগে তপস্থা করেন। অতঃপর ফেব্রুয়ারী মাসে কাশীতে যান এবং সীতারামের ছত্তের সম্মুখে থাকিয়া গভীর ধ্যান, ভজন ও কঠোর তপস্তায় রত হন। ঐ সময়ে বারংবার ভিকার জন্ম সময় নষ্ট না করিয়া একবারে প্রাপ্ত রুটিগুলি রাখিয়া দিতেন, এবং উহারই একটু একটু জলে ভিজাইয়া তিন-চারি দিন ধরিয়া থাইতেন। সম্ভবত: এইরূপ কঠোরতার ফলে তিনি পরে দারুণ উদরাময়ে আক্রান্ত হন এবং উহাই তাঁহার দেহত্যাগের কারণ হয়। যাহা হউক, কাশীবাসী নিঝ'ঞ্চাট যোগানন্দকে শ্রদ্ধা করিত; তাই ঐ বৎসর একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইলেও নিঃসঙ্কোচ-ভ্রমণশীল তাঁহাকে কেহ স্পর্শমাত্র করিত না। ইহার পর কঠোরতাসম্ভূত অঞ্চীর্ণ-রোগ লইয়া মে মাসে তিনি বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন এবং আগস্ট মাসে আবার কাশীধাম হইয়া প্রয়াগে যান। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েক মাস সেধানে বাস করেন।

এইরূপ অন্তর্ম থীন হইরা থাকিলেও জগতের ছ:থাদি সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না । তাঁহার গ্রামের একব্যক্তি রেল-ছ্র্টনার মারা গেলে

## ঞ্জীরামকৃঞ-ভক্তমালিকা

ঐ ব্যক্তির পরিবার অসহায় হইয়া পড়ে। ইহাতে তাঁহার মনে দারুণ ব্যথা লাগে এবং তিনি তাহাদিগকে কিছু টাকার সংস্থান করিয়া দেন।

'কথামৃত' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বিষয়েও তাঁহার একটু হাত ছিল। মাস্টার মহাশয় তথন অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে 'কথামৃত' ছাপাইতেছিলেন। যোগানন্দের ইচ্ছা যে, উহা বড় পুস্তকাকারে বাহির হয়; তাই তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলিয়া সব ঠিক করিয়া রাখিলেন। অতঃপর মাস্টার মহাশয় মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা তাঁহাকে পুস্তকাকারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন। মাস্টার মহাশয় সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সস্তানদের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষত্ব থাকিলেও তাঁহাদের সকলেরই যেন একটা সর্বতােমুখী প্রতিভা ছিল—হলে হলে উহা বিকশিত হইয়া সকলকে চমৎক্বত করিত। যােগানন্দের শাস্তচ্চাও ঐরপ এক চমকপ্রদ বাাপার। শ্রীশ্রীমা য়খন বােসপাড়ার বাড়িতে থাকিতেন তখন যােগানন্দ গিরিশ বাবুর বাড়িতে নিয়মিতভাবে ভক্তদের লইয়া শাস্ত্রপাঠাদি করিতেন। এতঘাতীত স্বামীজী কত্র্ক রামক্ব্যু মিশন প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি প্রায়ই বিবিধ আলােচনায় যােগ দিতেন ও সভাপতিত্ব করিতেন।

স্বামাজীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল বড়ই ধনিষ্ঠ, বড়ই প্রেমপূর্ণ। পরস্পরের প্রতি ইহাদের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও সহজ বাক্যালাপ দেখিলে অপরিচিতেরা ইহাদের অন্তরের ভাব কিছুই বৃঝিতে না পারিয়া অনেক ক্ষেত্রে মনে করিতেন, বৃঝিবা মনোমালিক্সেরই একটা অবাস্থনীয় অভিনয় চলিতেছে। স্বামাজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর এই অভিনয় অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, পরস্ক অচিরেই সকলে উহার মর্মার্থ বৃঝিরা ঐসব সৌহার্দ্যপূর্ণ কলহে আনন্দই পাইতেন। ঠিক এইভাবেই একদিন বলরাম বাবুর গৃহে স্বামীজীর সহিত তাঁহার তর্ক উপস্থিত হয়। স্বামীজীর আরক্ষ ও পরিক্লিত কার্যাবলীতে অসন্তোধ প্রকাশ করিয়া যোগানন্দজী

#### স্বামী যোগানন্দ

আপত্তি তুলিলেন, "তোমার এসব বিদেশী ভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল ?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয় ? অনস্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাথতে চাস ? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।" তিনি আরও বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, সেবাই এই যুগের সাধন হইবে, কারণ প্রাচীনমতে ঠিক ঠিক সাধন করার লোক অতি বিরল। আর দেবা করিলে সাধনের সময় পাওয়া যায় না—ইহাও ঠিক নহে; কারণ এক ঘণ্টা ঠিক ঠিক মন স্থির করিতে পারিলে ভগবানলাভের আর বিলম্ব থাকে না। এইরূপ আলোচনা সেদিন বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, কারণ স্বামীজীকে কার্যান্তরে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু যোগানন্দের মত অপরিবর্তিত থাকিয়া হুই বৎসর পরে আর একদিন অন্ত ঘটনাবলম্বনে প্রকটিত হুইল। সেদিন মংর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশন্ন আসিয়া স্বামীজীর মত ও কার্যপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা আলোচনান্তে শান্ত্রী মহাশয় বলেন, "আমরা সব বিষয়েই আপনাদের সহিত একমত; শুধু আপনাদের ঐ অবতারবাদে আমরা সায় দিতে পারি না।" স্বামীনী বলেন, "আমি তো ঠাকুরকে অবভার বলে প্রচার করি না।" তথনই দেখা গেল যোগাননের চকু লাল হইয়া উঠিয়াছে —"নরেন বলে কি ?" শাস্ত্রী মহাশয় চলিয়া গেলেই তিনি এই বিষয়ে বোরতর আপত্তি উঠাইলেন এবং গুরুভাইদের **অপ**র কেহ কেহ **তাঁ**হার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই ছিল যে, ঠাকুরই স্বামীজীকে বড় করিয়াছেন; সেইজন্ম তাঁহার অবতারত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিলে অক্বতজ্ঞতা করা হয়। ইহাতে স্বামীন্সী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি যদি প্রচার না করতুম, তোদের ঠাকুরকে কে চিনত?" যোগানন্দজীও দমিবার পাত্র নহেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তিনি না থাকলে তুমি

বড় কোর একজন ডব্লিউ, সি. ব্যানার্জির মত বড় ব্যারিষ্টার হতে।" আলোচনা ক্রমেই গম্ভীর হইতে থাকিলে সেদিন স্বামীন্দীর হাদয়াবেগ এতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি অশ্রু রুদ্ধ করিতে না পারিয়া কক্ষাস্তরে প্রবেশপূর্বক ধ্যানে মগ্ন হইলেন এবং ঐ সমালোচনার ঐথানেই সমাপ্তি হইল। গুরুভ্রাতারা তথন সর্বদা সতর্ক থাকিতেন, যাহাতে ভাব উচ্চুসিত হইয়া স্বামীজীর তুর্বল শরীরকে আরও তুর্বল না করিয়া ফেলে। যোগানন্দও এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন; সেজক্ত উক্ত ঘটনার এইরূপ অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে তিনি বিশেষ ত্র:খিত হইলেন এবং অপরের নিকটও তাহা প্রকাশ করিলেন। ফলত: কথাচ্ছলে মতভেদ প্রকাশ পাইলেও গুরুত্রাতাদের এমন একটি প্রীতির সংযোগক্ষেত্র ছিল যেখানে সমস্ত সমস্তার সমাধান স্বত:ই হইয়া যাইত। অতএব ঐ ঘটনার পরে স্বামীজী যথন একদিন যোগীন মহারাজকে বলিলেন, "দেখ, যোগা, ভোরা কি আমায় কাজ করতে দিবি না ? ভোরা অবভার কি বলছিন, অবভার ভো ছোট কথা, ঠাকুর যে বেদমূর্তি। আমি তাঁরই আদেশে কাব্দে নেমেছি"- যোগানন্দ তথনই বলিয়া উঠিলেন, "আমরা তো চিরদিনই তোমার কথা মানি; তবু কি জান মাঝে মাঝে কেমন থটকা লাগে—ঠাকুরকে অক্তরূপ দেখেছি কি না ?"

এইটুকু বলিলেই কিন্তু উভয়ের মনোগত ভাব কিংবা পরম্পরের সোহার্দ্যের প্রক্বন্ত পরিচয় দেওয়া হয় না। স্বামী যোগানন্দ সতাই বিবেকানন্দ প্রচারিত সেবার বিরোধী ছিলেন না; বিরোধী হইলে রামক্রফ মিশনের প্রতিষ্ঠাকালে উহার প্রথম উপসভাপতি হইবেন কেন এবং মিশনের বছ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া স্বামীক্রীর প্রারক্ষ কার্যের সহায়তা করিবেন কেন? আর ঠাকুরের প্রতি স্বামীক্রীর প্রগাঢ় বিশ্বাস-ভক্তি সম্বক্ষেও তাঁহার মনে প্রকৃত কোন সন্দেহ ছিল না। তাই পূর্বোক্ত প্রথম দিনের তর্কের পরেই তিনি উপস্থিত একক্ষনকে বলিয়াছিলেন, "আহা,

নরেনের বিশ্বাদের কথা শুনলি? বলে কিনা ঠাকুরের ক্লপাকটাকে লাখ বিবেকানন তৈরী হতে পারে! কি গুরুভক্তি! আমাদের উহার শতাংশের একাংশ ভক্তি যদি হত, ধন্ত হতুম।" তিনি আরও বলিয়া-ছিলেন, "নরেন নর-ঋষির অবতার। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজান, শঙ্করের ভ্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুক্দেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রন্ধজানের পূর্ণ বিকাশ একসঙ্গে রয়েছে।"

স্বামীজী জানিতেন এই সব ঘটনা নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার: তাঁহাদের চিন্তাধারার বহিঃ প্রকাশ বিভিন্ন হইলেও ঠাকুর স্বীয় কার্যসাধনের জন্ম তাঁহাদিগকে যে প্রীতিস্ত্রে প্রথিত করিয়াছেন, ইহাতে উহার ব্যাঘাত হইতে পারে না। কার্যত:ও দেখিতে পাই যে, যোগানন্দকে রামক্লফ মিশনের উপদভাপতি করিয়াই তিনি ক্ষাস্ত হন নাই, তিনি বহু ক্ষেত্রে তাঁহার বিচারবৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। বেলুড় মঠের জন্ম নির্বাচিত ভূমিথও ক্রম্ন করিবার পূর্বে স্বামীজী যোগানককেই পাকাপাকি ভাবে উহা দেখিবার জন্ম পাঠান। তাঁহার সঙ্গে আরও জন বয়েক ভক্ত নৌকাষোগে সেথানে যান। জমি দেথিয়া সকলেই খুব তুষ্ট হন এবং নানাকথা বলিতে থাকেন। জনৈক ভক্ত বলেন, "হুটি পুকুর আছে, এতে যে পদ্ম জন্মাবে তাতে ঠাকুরের পূজা হবে।" যোগান<del>ন্</del>দ কোন কথায় যোগ না দিয়া ঘুরিয়া জমি দেখিতে থাকেন। তখন তাঁহার মুখে একটা সম্ভোষ ও দিব্যভাবের স্ফুর্তি হইয়াছিল এবং ভূমি সম্বন্ধে বিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "সুন্দর জমি।" মঠে ফিরিয়া তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, "ফলাও জমি, স্থন্দর; তুমি একবার দেখে এস।" কিন্ত স্বামীজী তাঁহারই কথায় বিশ্বাস করিয়া আর উহা দেখিতে যান নাই।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে যোগানন্দজী অগ্রনী হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। ইহারও পূর্বে স্বামীজী

আমেরিকায় থাকাকালে কলিকাতাবাসীরা টাউন হলে যথন তাঁহার সাফল্যের জন্ম অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, তথনও স্বামী অভেদানন্দের সহিত মিলিত হইয়া তিনি দমস্ত আয়োজন করেন। ইহাদের ভালবাসার আরও পরিচয় পাওয়া যায়। যোগানন্দের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; তাই আমেরিকা হইতে স্বামীজী প্রায়ই তাঁহার সংবাদ লইতেন এবং অস্থথের জন্ম ত্র:থ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। ভারতে ফিরিয়া স্বামীঙ্গী যথন ১৮৯৭এর মে মাসে আলমোড়ায় যান তথন যোগাননকেও সঙ্গে লইয়া যান এবং ২০শে মে স্বামী ব্ৰহ্মানন্দকে লিখিয়া পাঠান, "যোগেন আছে ভাল।" কিন্তু মাস ত্ই সেথানে থাকিয়াই যোগানন্দ ৯ই জুলাই নীচে নামিলেন—আলমোড়া তাঁহার সহা হইল না। স্বামীদ্ধী ত্রংথ করিয়া লিথিলেন, "যোগেন ভারার জক্ম বিশেষ চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ভায়া একটু আরাম বোধ করিয়াই দেশে যাত্রা করিলেন।" কলিকাভায় ফিরিয়া তিনি শীঘ্রই আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পীড়া ক্রমেই গুরুতর হইতেছে সংবাদ পাইয়া স্বামীঞী পত্তে নির্দেশ দিলেন, "যোগেনের চিকিৎসার যেন কোনও ক্রটি না হয়-আসল ভেঙ্গেও টাকা খরচ করিবে।"

ভগ্নস্থান্থ্য লইয়াই যোগানল জীবনের শেষ করেকটি বৎসর কাটাইলেন।
পেটরোগা লোক—ঝোল-ভাত থাইতেন। শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা
তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও ঠাকুরের কাজে তাঁহার
আদম্য উৎসাহ ও উত্তম প্রকাশ পাইত। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই প্রেরণার,
উত্তমে ও উত্তোগে দক্ষিণেশ্বরে বেশ ঘটা করিয়া ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়
এবং তৎপরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত প্রতিবৎসর তিনি সেথানে উৎসব
করেন। তিনি তথন প্রায়ই বলরাম-মন্দিরে থাকিতেন এবং উত্তর
কলিকাতার বহু লোকের সহিত খনিষ্ঠজাবে মিশিতেন। তাঁহার আকর্ষণে
আহিরীটোলার অনেক স্বেচ্ছাদেবক উৎসবে যোগ দিয়া উহার সমস্ত কার্য

শুসম্পন্ন করিতেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্তু পক্ষের সহিত কোনও বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় ঐ বৎসর সেখানে উৎসব করা সম্ভব হইল না। কিন্তু যোগানন্দ ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া বেলুড়ে দাঁ-দের ঠাকুর-বাড়িতে বিরাট উৎসব করাইলেন। শরীর অস্তুন্থ থাকায় তিনি উৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই। ইহাই তাঁহার শেষ উৎসব; কারণ পরবর্তী উৎসবের পূর্বেই তিনি ১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শেষ রোগশয়্যা গ্রহণ করেন।

শেষ অস্থ্রথের সময় পালাক্রমে অনেকে তাঁহার সেবা করিতেন। যথন তাঁহার দাঁত দিয়া রক্ত পড়িত ও তাহাতে মুখ ভরিয়া উঠিত, তথন উহা ফেলিবার জন্ম মুখের কাছে কোনও পাত্র তুলিয়া ধরিতে হইত। মুথ বন্ধ থাকায় তিনি কথা বলিতে পারিতেন না, ইঙ্গিতমাত্র করিতেন। উহা বুঝিয়া লইয়া দেবক অগ্রদর না হইতে পারিলে এইরূপ ক্ষেত্রে রোগীর বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। জনৈক যুবক ভক্ত একদিন দেবাকালে ঐরপ ইঙ্গিত বুঝিতে না পারায় যোগীন মহারাজ তাহাকে ধমক দেন; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সব ভুলিয়া গিয়া যুবকটিকে বলেন "আমায় মাপ কর।" বিরক্ত সকলেই হয়; কিন্তু কেবল মহাপুরুষই বিরক্তিকে অতিক্রেম করিয়া দেবভাব প্রকাশ করিতে পারেন ৷ শেষ অস্থথের সময় পিতামাতা তাঁহার শ্যাপার্থে আদিলে দেখা গেল যে, তিনি তথন সমস্ত মায়িক সম্বন্ধের অতীত: তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি আশীর্বাদ করি, তোমাদের ভক্তিলাভ হোক্।" ভগবানে বদ্ধচিত্ত যোগানন্দের তথন জাগতিক সম্বন্ধ-অবলম্বনে লৌকিকতা-প্রদর্শনের অবকাশ নাই। যোগীন মহারাঞ্চের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজীর মনে যে কি বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যোগীন, তুই বেঁচে ওঠ, আমি

মরি।" কিন্তু হায়, দৈব বড়ই নিষ্ঠুর! সে কাহারও স্থথ-তঃথ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃষ্টি না ফিরাইয়া আপনমনে স্বকার্য সাধন করিয়া চলে। যোগানন্দেরও আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে বৎসর ঠাকুরের উৎসবে যোগ দেওয়া যোগানন্দের সম্ভব হইল না। তথন বেশুড় মঠ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, সে মঠেও বাস করা তাঁহার হইল না। স্বামীজী তাঁহাকে একদিন নোকা করিয়া আনিয়া বেলুড় মঠ দেখাইয়া লইয়া গেলেন মাত্র।

অম্বধের যথন থুব বাড়াবাড়ি, তথন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্বামী যোগানন্দের স্ত্রীকে বলরাম-মন্দিরে লইয়া আদেন। যোগানন্দজীর ইহাতে খুব আপত্তি ছিল এবং তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু যথন আদন্ধ, তথন এই শেষ মুহুর্তে আবার স্ত্রীর দেবাগ্রহণ করা কেন? শ্রীমা পত্নীকে নিকটে আনিয়া যোগানলজীকে কহিয়াছিলেন, "তুমি একে ত্ব-একটি কথা বল, একটু উপদেশ দাও। বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি যোগীন উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি ওসব পারব না, আপনি সেসব বুঝুন।" অতঃপর দীর্ঘ দাদশ বৎসর মাতৃদেবার পর ১৮৯৯ গ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ (১৩০৬ সালের ১৫ই মাম্ব ) শেষদিন উপস্থিত হইল। সেদিন স্বামী শিবানন্দ তাঁহাকে জিজাসা করিয়াছিলেন, "যোগীন, ঠাকুরকে মনে আছে তো?" তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, "আরও থুব বেশী মনে আছে, আরও বেশী, আরও বেশী।" অতঃপর অপরাহু তিনটা দশ মিনিটের সময় রামক্লফ-সভ্যের একটি সমুৰ্জ্জল উদীয়মান নক্ষত্র থসিয়া পড়িল। স্বামীজী ইহাতে বলিয়াছিলেন, "কড়ি খদলে। এবারে ধীরে ধীরে বর্গা সবও খদে পড়বে।" শ্রীশ্রীমাও ইহাতে মর্মাহত হুইয়া বলিয়াছিলেন, "বাড়ির একথানি ইট খসল; এবারে সব যাবে।"



यागी (श्रमानम

# স্বামী প্রেমানন্দ

ত্রগলী জেলার অন্তঃপাতী আঁটিপুর গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ ও কামত্বের বাস।
তাঁহানের মধ্যে বোষ ও মিত্র বংশের বিশেষ প্রতিপত্তি। স্বামী প্রেমানলের
পিতা প্রীঞ্জ তারাপদ ঘোষ এবং মাতা শ্রীমতী মাতদিনী ধথাক্রমে ঘোষ
ও মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের পর ইহারা ক্রম্মুভাবিনী নামী
একটি কন্তার মুখদর্শন করেন এবং পরে তুলসীরাম, বাব্রাম ও শান্তিরাম
নামক তিনটি পুত্র মাতদিনীর ক্রোড় অলঙ্কত করেন। মধ্যম পুত্র বাব্রামই
আমাদের স্বামী প্রেমানল। ইহার জন্মকাল ১২৬৮ বন্ধান্দের ২৬শে অগ্রহারণ
(১৮৬১ ইং-র ১০ই ডিনেম্বর), মন্দলবার, রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিট, চাক্র
অগ্রহারণ, শুক্রা নবমী তিথি। বাব্রামের জন্মগ্রহণের কিঞ্চিং পূর্বে কিংবা
ঐ বৎসরই তারাপদ ঘোষ মহাশর স্বীয় তহিতা ক্রম্মুভাবিনীকে উড়িয়ার
কোঠারের জমিদার শ্রীযুক্ত বলরাম বস্তু মহাশরের হত্তে অর্পণ করেন এবং
বাব্রামের জন্মের কয়েক বৎসর পরেই স্বর্গারোহণ করেন।

বাবুরাম ছিলেন বড় বংশের বড় আদরের তুলাল। কিন্তু তিনি যে সাধারণ সংদারী জাব নহেন, ইহা অতি শৈশবকাল হইতেই তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়ছিল। কেহ যদি তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিয়া বিরক্ত করিত, তিনি অমনি অর্থ স্ফুট ভাষার বলিয়া উঠিতেন, "না, বিয়ে দিও না; মরে যাব, মরে যাব।" কিশোর বয়দে নদীতীরে কোন সম্মাসী দেখিলেই সময় ভূলিয়া তাঁহার সহিত আলাপে মগ্ন হইতেন। আর অষ্টম বর্ষ বয়দে তিনি কল্পনা করিতেন, কোন সন্মাসীর সহিত লোকচক্ষুর সম্ভরালে বুক্ললতাবৃত একটি ক্ষুদ্র আশ্রমে কাল্যাপন করিতেছেন।

আঁটিপুরের ঘোষপরিবার স্বীয় কুলদেবতা ৮লক্ষীনারায়ণ জীউর সেবায় বিশেষ রত ছিলেন। দানধ্যানাদি সম্বন্ধেও তাঁহাদের যথেষ্ট হুষশ ছিল। এই ধর্মপরায়ণ পরিবারের পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে বাবুরাম শৈশব ও বাল্যের কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়া অতঃপর গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন-সমাপনান্তে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্ম কলিকাতায় আগমনপূর্বক চোরবাগানে স্বীয় খুল্লতাত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে বাস করিতে থাকেন। অনস্তর তাঁহাদের বাসস্থান কম্বুলিয়াটোলায় স্থানাস্তরিত হয়। বাবুরাম প্রথমে 'এরিয়ান স্কুলে' এবং পরে 'মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে'র স্থামপুকুর শাথায় ভতি হন। ' দিতীয় বিহ্যালয়ে 'কথামৃত'-প্রণেতা শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মাস্টার মহাশয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি যুগাবতারের প্রবল আকর্ষণে তাঁহার চরণে জীবন সমর্পণ করিয়াই মাত্র ক্ষান্ত ছিলেন না, স্থযোগ-অমুষারী বিতালয়ের ছাত্রদের নিকটও শ্রীরামক্লফ-প্রদঙ্গ করিতেন এবং ভক্তিমান কাহাকে কাহাকেও দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিতেন। বাবুরাম এইরূপেই মাস্টার মহাশ্যের সঙ্গে ঘাইয়া শ্রীরামক্বফের প্রথম দর্শনলাভ করেন। পরবর্তী কালে একদা মাস্টার মহাশয় বেলুড় মঠে আসিলে বাবুরাম মহারাজ তাঁহার পার্খে বসিয়া ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাঁহার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া উপস্থিত সকলকে জানাইলেন, "এই তো এঁরই রূপায় জীবন ধন্ত হয়ে গেল। ইনি যদি ঠাকুরের কাছে না নিয়ে যেতেন, তা হলে কি ঠাকুরের রূপা পেতুম?" মাস্টার মহাশয় কিন্তু ততোধিক বিনীতভাবে আপত্তি জানাইলেন, "ও সব কি বলা হচ্ছে? শুদ্ধ-সত্ত্ব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ—তিনিই টেনে নিয়েছিলেন।"

অবশ্য জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় ইতঃপূর্বেই বাবুরাম একদিন

১। 'ঝমী অভেদানন্দের জীবনকথা' (১০ পৃঃ) অমুসারে বাবুরাম ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অভেদানন্দের সহিত আহিরীটোলার যত্ন পঞ্জিতের 'বঙ্গ বিভালরে' পড়িতেন।

দৈবক্রমে শ্রীরামক্তক্ষের দর্শন পাইয়াছিলেন—ঠাকুর দেথানে শ্রীমন্তাগবত্ত শুনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বাবুরাম তথন জানিতেন না যে, ইনিই দক্ষিণেখরের পরমহংসদেব—যদিও তিনি জ্যেষ্ঠন্রাতা শ্রীযুক্ত তুলসীরামের নিকট পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, দক্ষিণেখরে একজন সাধু আছেন বাঁহার শ্রীগোরান্দের মত মুহুর্মূহঃ ভাবসমাধি হয়। আবার বাবুরামের দক্ষিণেখরে গমনের পূর্বেই তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত বলরাম বহু শ্রীরামক্ষণ্ডপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; স্কুতরাং বাবুরামের পরিবারে ঠাকুরের কথা অবিদিত ছিল না। বাবুরামের দক্ষিণেখর-গমনের পর এই স্বেগুলি ক্রমেই আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আরও সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ঠাকুরের মানসপ্ত রাথাল যদিও বাবুরামের সহিত একই বিভালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং উভরের বেশ হাততাও ছিল, তথাপি বাবুরামের অজ্ঞাতসারেই তিনি দক্ষিণেখরে যাতায়াত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয়ের পরে বাবুরাম ইহা অবগত হইলেন। তদ্বধি উভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের যাইতেন। আত্বাহিত করিতেন এবং অনেক সময় একই সঙ্গে দক্ষিণেখরে যাইতেন।

প্রথম মিলনদিবসেই ঠাকুর বাবুরামকে সম্বেছে আপন জনের স্থায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবুরামের স্থঠাম স্থকোমল দেহ, উজ্জ্বল গোরবর্গ ও ভক্তোচিত স্থবিনীত আচরণ প্রভৃতি সদ্গুণ-দর্শনে তাঁহার চিনিতে বাকী রহিল না যে, মা বাঁহাদিগকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম। বাবুরামের অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি-নিরীক্ষণের ফলেও তাঁহার এই ধারণাই বন্ধমূল হইল; কারণ শ্রীমতী শ্রীরাধিকার অংশে বাঁহার জন্ম তিনি এইরূপ সর্বপ্রকার স্থলক্ষণসম্পন্নই হইয়া থাকেন। সর্বশেষে যথন জানিলেন যে, তিনি ভক্তপ্রবর বলরামের নিকট আত্মীয় এবং শ্রীমতীরই অংশে জাত রুষ্ণভাবিনী ঠাকুরানীর প্রাতা তথন আর তাঁহার আনন্দের অবধি

२। मञ्जवतः ३४४२ वद (नद्य ('क्थामृत्र' वावारक सः)।

রহিল না। বাব্রামও দক্ষিণেশ্বরে যেন স্থীয় শৈশবস্থপ্রকে বাস্তবে পরিণত দেখিতে পাইলেন—এই তো শৈশবের স্থপান্থরূপ পূতদলিল। সাগরবাহিনী স্থরধুনী, সেই নির্জন পঞ্চবটী এবং তংসংলগ্ধ বহুতপস্থাপুত সাধনভূমি—কি মনোরম, কি নিস্তর্ধ। আর এই তো দেই পরব্রক্ষে লীন লোকাতীতচরিত্র পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম মিলনের তিন চারিদিন পরেই ঠাকুরের ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত বাগবাজারে দেখা হইলে তিনি বাবুরামকে জানাইলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। দেবমানবের অপ্রাক্বত প্রেমের সহিত অপরিচিত বাবুরাম সবিশ্বয়ে প্রশ্ন করিলেন, "আমায় ডেকেছেন? কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর তিনি তথনই পান নাই; কিন্তু পরে দক্ষিণেশ্বরে গমনাস্তে নরেন্দ্রের জন্ম ঠাকুরের আকুলতা দেখিয়া অলোকিক প্রেম যে কি বস্তু, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেন। সেদিন শনিবারে বিভাগরের ছুটিব পর বাবুরাম দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্ম রাথালের সহিত হাটথোলায় নৌকায় উঠিলেন। ভক্ত রামদয়াল বাবু একই উদ্দেশ্যে সেই সময়ে সেথানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দলে যোগ দিলেন। রান্তায় রাথাল বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে দক্ষিণেখরে থাকবে কি ?" তথনও দক্ষিণেখর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না হওয়ায় বাবুরাম প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, "সেথানে থাকবার জায়গা হবে কি ?" রাখাল সব জানিয়াও একটু বোধ হয় রহস্ত করিয়াই বলিলেন, "হয় তো হয়ে যাবে।" আবার প্রশ্ন হইল, "রাত্রে থাবারের কি হবে ?" রাথাল উর্ত্তর দিলেন, "যেমন করে হোক হয়ে যাবে।"

দক্ষিণেশ্বরে তাঁহারা যথন পৌছিলেন, তথন দিনমণি পশ্চিম দিঙ্মগুল রক্তোজ্জল করিয়া অন্তগামী হইয়াছেন। সন্ধার শেষ আলোকে মন্দিরগুলি অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। ঐ সাক্ষাৎকারের কথা বাব্রাম স্বমুথে বর্ণনা করিয়াছেন, "ঠাকুরের স্বরে আসিয়া শুনিলাম, তিনি

মন্দিরে ৺ব্দগদম্বাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে ঐ স্থানে অপেকা করিতে বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্ম মন্দিরাভিমুথে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে অতি সম্ভর্পণে ধারণ করিয়া 'এথানটায় সিঁজি উঠিতে হইবে, এথানটায় নামিতে হইবে' ইত্যাদি বলিতে বলিতে লইয়া আদিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতঃপূর্বে তাঁহার ভাববিভাের হইয়া বাহ্জান হারাইবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এই জন্ম ঠাকুরকে এখন ঐরূপে মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন। এক্সপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তাপোশ্ধানির উপর উপবেশন করিলেন এবং অলকণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিচয়-বিজ্ঞাসাস্তে আমার মুধ ও হস্ত-পদাদির লক্ষণ-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। করুই হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত আমার হাতথানির ওজন পরীক্ষা করিবার জন্ম কিছুক্ষণ নিজ-হত্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বেশ।' ঐরপে কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন। উহার পরে রামদয়াল বাবুকে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়া বলিলেন, সে অনেক দিন এথানে আসে নাই; তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে—একবার আসিতে বলিও।'

"ধর্মবিষয়ক নানা কথায় কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে
দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম এবং ঠাকুরের ঘরের
পূর্বদিকে উঠানের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে, তথায় শয়ন করিলাম।
ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ স্বামীর জন্ম ঘরের ভিতরই শয়া প্রস্তুত হইল।
শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টাকাল অতীত হইতে না হইতে ঠাকুর পরিধেয়
বস্ত্রখানি বালকের স্থায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে আমাদিগের
শয়াপার্শে উপস্থিত হইয়া রামদয়াল বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

'ওগো ঘুমুলে ?' আমরা উভয়ে শশব্যক্তে শহাার উঠিয়া বসিলাম এবং বলিলাম, 'আজে না।' উহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্রের জয়ু প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংড়াবার মত জোরে মোচড় দিচ্ছে। তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো ! সে শুদ্ধ সত্তপ্তণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাহাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না ৷'…দে রাত্রে ঠাকুরের সেই ভাবের কিছুমাত্র উপশম হইশ না। আমাদিগের বিশ্রামের অভাব হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্ম নিজ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেও পরক্ষণেই ঐ কথা ভুলিয়া আমাদিগের নিকট পুনরায় আগমনপূর্বক নরেন্দ্রের গুণের কথা এবং তাহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরপ কাতরতা দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার কি অদ্ভূত ভালবাসা এবং যাহার জন্ম ইনি ঐরূপ করিভেছেন সে ব্যক্তি কি কঠোর ৷ সেই রাত্রি ঐরপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়াছিল" ('লীলাপ্রদক্ষ—দিব্যভাব' ১০৫-৭ পৃ: )। মনে রাখিতে হইবে, নরেন্দ্রের সহিত বাবুরামের তথনও পরিচয় হয় নাই।

পরদিন সকালবেকা বাবুরাম শ্রীরামক্তঞ্চকে দেখিলেন, অতি স্বস্থ সহজ মাম্ব —রাত্রিবেলার সেই চঞ্চলতা, দেই আকুলতা, সেই গামছা-নিংড়ানো ব্যথা নাই; ভীষণ ঝড়ের পরে সমুদ্রবক্ষ যেমন শাস্ত স্থির হয় তেমনি প্রশাস্তবননে ঠাকুর সমুখে উপস্থিত। অতঃপর তাঁহার আদেশে বাবুরাম কিয়ংক্ষণ পঞ্চবটীতে কাটাইয়া ঠাকুরকে এবং ৬ কালামন্দিরাদিতে প্রণামাস্তে সেদিনকার মত বিদায় লইলেন।

ইহার পর যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, সেদিন রবিবার

ক্রেক জন ভক্ত ঠাকুরের সম্মুথে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন।
শ্রীরামক্ষণ তাঁহাকে দেখিয়া সাদরে কহিলেন, "বেশ হয়েছে, তুমি এসেছ।

পঞ্চবটীর দিকে যাও—দেখানে তারা চড়ুইভাতি করছে। নরেনও এসেছে—গিয়ে তার সঙ্গে কথা বল।" পঞ্চবটীর নিকটে পিয়া তিনি দেখিলেন রাখাল দেখানে বিদিয়া আছেন, এতদ্বাতীত অপরাপর যুবক ভক্তও রহিয়াছেন। নরেদ্রের গুণাবলী তিনি পূর্বেই প্রবণ করিয়াছিলেন; আজ বাঞ্চিত জনকে অতি নিকটে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

শীর্ক বলরাম বস্থ আপন শ্বশ্রমাতাকে ইহার পূর্বেই শ্রীরামক্ষের সহিত্ত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। ভক্তিমতী মাতদিনী ঠাকুরানীর দিখর-নির্ভরতার পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং ইট্ট-লাভের দ্বক্ত তাঁহার অদেয় কিছুই নাই, ইহা ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই বাব্রামের আগমনের পরে একদিন মাতদিনী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন, "এই ছেলেটিকে তুমি আমায় দাও।" এই অভূত ও অপ্রত্যাশিত যাজ্ঞায় কিঞ্বিলাত বিচলিত না হইয়া মাতদিনী উত্তর দিলেন, "বাবা, আপনার নিকট বাব্রাম থাকবে, এ তো অতি সৌভাগ্যের কথা।" বাব্রামের মনও যেন তথন পরমহংসদেবের আরও ঘনিষ্ঠ সালিধ্যের জক্ত লালায়িত ছিল; অতএব ঠাকুরের আহ্বান ও গর্ভধারিণীর সম্মতি পাইয়া তিনি প্রারহ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ কালে পরম কার্কণিক ঠাকুরের মেহ শতধা প্রকাশিত হইত। বাব্রাম সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "ও আমার দরদী।" আবার স্কর করিয়া গাহিতেন,

"মনের কথা কইব কি সই ?—কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।"

পরবর্তী জীবনে ঠাকুরের ভালবাসার উল্লেখ করিয়া বাবুরাম মহারাজ মঠের সাধুব্রহ্মচারীদিগকে বলিতেন, "আমি কি আর তোদের ভালবাসি? যদি ভালবাসতাম তা হলে তোরা আমার আজীবন গোলাম হয়ে থাকতিস। আহা, ঠাকুর আমাদের কত ভালবাসতেন। তার শতাংশের এক ভাগও আমরা তোদের ভালবাদি না। কোন কোন দিন রাত্রে তাঁকে হাওয়া করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম; তিনি আমাকে তাঁর মশারির ভেতর নিয়ে বিছানার শুইয়ে দিতেন। আমি আপত্তি করতুম, কারণ তাঁর বিছানা আমার ব্যবহার করা কি ঠিক? তাতে তিনি বলতেন, বাইয়ে তোকে মশার কামড়াবে; যখন দরকার হবে আমি জাগিয়ে দেব।'"

বাবুরাম কলিকাতা হইতে দীর্ঘকাল না ফিরিলে ঠাকুর অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার জম্ম ছুটিয়া দারুণ গ্রীম্মকালেও কলিকাতায় যাইতেন। এইরপে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এক চৈত্রের দিনে বলরাম-মন্দিরে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "বলে ফেলেছি—তিনটের সময় যাব, তাই আসছি; কিন্তু বড় ধূপ ! েছোট নরেনের জন্ম আর বাব্রামের জন্ম এলাম।" ( কথামৃত,' ৩য় ভাগ, ১৪৩ পু:)। বাবুরাম সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "নৈক্ষ্য কুলীন, হাড় শুদ্ধ।" ভাবমুথে তিনি দেখিয়াছিলেন, বাবুরাম "দেবীমূর্তি, গলায় হার, দথীদঙ্গে," আর বলিয়াছিলেন, "ও স্বপ্নে কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে। কি জানো, দেহরকার অমুবিধা হচ্ছে। ও এদে থাকলে ভাল হয়।" (ঐ, ৪র্থ ভাগ, ১১২ পৃঃ)। আর একদিন বলিয়াছিলেন, "কাল ভাবাবস্থায় একপাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল, তাই বাবুরামকে নিয়ে যাই—দরদী" (ঐ, ১৫২ পুঃ)। ভাবাবস্থায় ঠাকুর সকলের স্পর্শ সহু করিতে পারিতেন না। পড়িয়া যাইতেছেন দেখিয়া অকস্মাৎ কেহ ধরিতে গেলে তিনি কষ্ট অনুভব করিতেন; স্থতরাং ঐ সময় ধরিয়া থাকিবার জক্ত 'দরদী' ও 'নৈক্যা কুলীন' বাবুরামকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে হইত। ঠাকুর যগ্যপি অব্রান্ধণের হস্তে অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন না, তথাপি বাবুরামের পবি এডা-সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র না থাকায় এক সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই আমায় একদিন রে ধে দিস, তোর হাতে থাব।" অবশ্র কার্যতঃ উহা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

কিন্ত ক্ষেহ ও বিশ্বাসের কোনও ন্যুনতা না থাকিলেও ঠাকুর কাহারও ভাব নই করার বিরোধী ছিলেন বলিয়া একদিন স্নেহের হলাল বাবুরামের অমুরোধও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত ভক্তদের ভাব-সমাধি হইতে দেখিয়া বাবুরাম একদিন ঠাকুরকে ধরিয়া বদিলেন, "আমার ভাব-সমাধি করে দিতে হবে।" ঠাকুর যতই বলেন, "আমার ইচ্ছায় কি হয় রে! মার ইচ্ছা না হলে হয় না," ততই তিনি আবদার করেন, "আপনাকে করে দিতেই হবে।" অগত্যা ঠাকুর জগদন্বার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন: কিন্তু উত্তর পাইলেন, "বাবুরামের ভাব হবে না, জ্ঞান হবে।"

বাব্রাম প্রভৃতিকে ঠাকুর শুধু সাধারণ ভক্ত হিসাবে দেখিতেন না, তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার ত্যাগী বার্তাবহ ও উত্তরাধিকারিরপেই গড়িয়া তুলিতেছিলেন। স্থতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি অতিরিক্ত সাবধান ছিলেন। একবার হাজরা মহাশয় বাব্রাম প্রভৃতি অল্লবয়য় করেকটি ব্রক্কে নানা উপদেশপ্রসঙ্গে ব্রাইতেছিলেন, "শ্রীরামক্রক্ষ সিদ্ধ মহাপুরুষ—তাঁহার নিকট সিদ্ধাই প্রভৃতি নানা শক্তি প্রার্থনা করা চলে। তা না করে শুধু ভাল থাবার-দাবার থেয়ে তাঁর সঙ্গে স্থথে বাস করে ফল কি ?" ঠাকুর পার্থেই ছিলেন—হাজরার কাণ্ড দেখিয়া বাব্রামকে নিকটে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, "আছে।, তোরা কি চাইবি ? আমার যা কিছু তা সবই তো তোদেরই জন্ম রয়েছে। আমার যা কিছু অন্থভৃতি প্রভৃতি হয়েছে, সবই তো ভোদের জন্ম। ভিথারীর মত ক্যাললামি করিস নে—ওতে মাহ্যকে মাহ্য থেকে পৃথক করে দেয়। বরং আমার সঙ্গে তোদের

বস্ততঃ বাব্রামকে ঠাকুর স্বীয় অলোকিক দৃষ্টিসহায়ে এক অনম্সাধারণ জীবন এবং অচিস্তনীয় ভবিষ্যতের জন্ম গড়িয়া তুলিতেছিলেন। বাব্রাম মহারাজ স্বয়ং বলিয়াছেন, "তিনি গৃহীদের এক রকম, ত্যাগীদের অক্স

রকম উপদেশ দিতেন। ঘরে যথন কোন গৃহী ভক্ত না থাকত, তথন দরজা বন্ধ করে আমাদের ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন-আবার মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে দেখে আসতেন, কোন বিষয়ী লোক এসেছে কি না। কামিনী-কাঞ্চনে যাতে বোর বিভূষণ এসে যায়, সেই জন্ম সে-সব কথা উপমা দিয়ে বলতেন—যাতে আমাদের প্রাণে বিংধ যায়।" আর ইহা যে শুধু উপদেশরপেই হাদয়ে মৃদ্রিত হইত তাহা নহে, জগদমার নির্দেশে পরিচালিত ঠাকুরের প্রতিটি আচরণ তদমুরূপ আদর্শ স্থাপনপূর্বক বিশ্বাদ জনাইয়া দিত যে, এই উপদেশের পশ্চাতে রহিয়াছে অপ্রকাশ্য অমুভূতি ও অহপম জীবন। এক রাত্রে বাবুরাম ঠাকুরের ঘরে মেজেতে মাহুরের উপর ঘুমাইতেছেন — নিশীণে ঠাকুরের পদশব্দে জাগিয়া দেখেন, তিনি অধবাহদশায় বগলে পরিধানবস্ত্র রাখিয়া গৃহময় ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে 'থু থু'-শব্দে চারিদিকে মুখামৃত ছড়াইতেছেন আর বলিতেছেন, "निम नि, मा, निम नि।" मा (यन धामा , श्रुतिया नाम-यण लहेया छाँशांक দিতে আদিয়াছেন, আর তিনি উত্তাক্ত শিশুর স্থায় মিনতিমিশ্রিত ত্রাসভরে বলিতেছেন, "দিস নি, মা, দিস নি!" অপর একদিন তিনি বাব্রামকে কামিনীর মায়া হইতে মুক্ত থাকারও উপদেশ দিলেন। ঠাকুর সেদিন বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। শোচান্তে বাবুরাম তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। ঐ বাটীর একটি গৃহে তথন বালিকাবিভালয় ছিল। বাবুরাম যথন ঐ কার্যে ব্যাপৃত আছেন, তথন একটি বালিকা স্বীয় অঞ্ল ধরিয়া উহাতে আবদ্ধ একটি চাবির গুচ্ছকে সশব্পে বন্বন্ করিয়া ঘুরাইতেছিল। ঠাকুর বাব্রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তাধ, মেয়েরা পুরুষদের ঐ রকম করে বেঁধে বন্ বন্ করে খোরায়। তুইও কি তাদের হাতে ঐ রকম করে ঘুরতে চাদ ?"

এই বিষয়ে বিতীয় ঘটনাটিও সমভাবে শিক্ষাপ্রদ। তথনও বাবুরাম

### স্বামী প্রেমানন্দ

মাস্টার মহাশরের বিভালয়ের ছাত্র। মাস্টার মহাশর শ্রামপুকুরে থাকিতেন। সেবারে কলিকাতার বিস্তৃচিকার প্রকোপ হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ রোগ প্রবেশ করিল। বাবুরাম প্রভৃতি ছাত্রেরা তথন বাটীর মধ্যে রোগীলের দেখিতে বাইতেন। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া একদিন মাস্টার মহাশয়কে সাবধান করিয়া দিলেন, "হাঁ গা, বাড়িতে তোমার যুবতী পরিবার রয়েছে—তুমি ছেলেদের অমন বাড়ির ভেতর চুকতে দাও কেন?" মাস্টার মহাশয় জানাইলেন যে, উহারা তাঁহার ছাত্র, স্কতরাং দোষ নাই। ঠাকুর তহুত্তরে নীরব না থাকিয়া ঐ সাবধানবাণীই পুনর্বার উচ্চারণ করিলেন। মাস্টার মহাশয় হয় তো তথনও বুঝিতে পারেন নাই যে, ঠাকুর সেদিন সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ-অবলম্বনে কথা কহিতেছিলেন না—তিনি তাঁহার চিহ্নিত ত্যাগী সম্ভানের কঠোর সাধনার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাথিয়াছিলেন। বাবুরাসের বয়্বস তথন আহ্মানিক ২৩ বৎসর হইবে।

এই সকল বিষয়িস্থলভ তুর্বলভা হইতে বাবুরামকে পশ্দিমাতার ন্যায় স্বীয় পক্ষপুটে সর্বদা রক্ষা করিলেও ঠাকুর স্বীয় সন্তানের অন্তর্নিহিত প্রেমকে সঙ্কুচিত না করিয়া বরং স্থানিধারিত প্রণালীতে বিবিধরণে বিকাশের পণ্টেই লইয়া যাইতেছিলেন। তাই ভোগাবস্ত হইতে তাঁহাকে সতর্কভাবে দ্রে আকর্ষণ করিলেও ভক্তসেবায় সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। বাবুরাম মহারাজ পরে একদা বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে দেখেছি, ঠাকুরের কাছে কোন ভক্ত উপস্থিত হলে তিনি তাকে কত ভাবে আপ্যায়িত করতেন। বলতেন, 'পান থাবেন ?' পান না থেলে জিজ্ঞাসা করতেন, 'তামাক থাবেন ?' আমাদেরও তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।" এই ভক্তসেবার ভাব বাবুরাম মহারাজ উত্তরাধিকার-স্ত্ত্রে পূর্ণমাত্রায়ই পাইয়াছিলেন। ইহার নিদর্শন আমরা যথাস্থানে পাইব।

বাৰুরাম মেধাবী ছাত্র ছিলেন না; বিশেষতঃ শ্রীরামক্কফের সালিধা-লাভের পর ধর্মভাব বিশেষ উদ্দীপিত হওয়ায় বিত্যালয় হইতে মন অনেকটা উঠিয়া গিয়াছিল। অতএব তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ( ১৮৮৫ খ্রী: ) উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার কয়েকদিন পরে বৈকুপ্ঠনাথ সাম্যাল সহ বাবুরাম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে কথা প্রসঙ্গে সাল্লাল বলিলেন, "ও পরীক্ষায় পাশ হয় নি।" শুনিয়া ঠাকুর সহাস্তে বলিলেন, "ভালই তো—ও পাশমুক্ত হল। যার যটা পাশ, তার ভটা পাশ ( অর্থাৎ বন্ধন )।" বাবুরাম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; কারণ ঠাকুর যদিও জানিতেন যে, বাবুরাম সংসারে জড়িত হইবেন না এবং সেই আশায় তাঁহাকে বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিতেন, তথাপি আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি দে সময়ে ঐ আদর্শ বাব্রামের জীবনে তেমন পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়াই হউক অথবা পরে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়াই হউক, ঠাকুর তথন বাবুরামের ভাব নষ্ট না করিয়া এবং অধ্যয়নে নিরুৎসাহিত না করিয়া বরং উৎসাহই দিতেন। ঐ কালে মাস্টার মহাশয়ের সহিত এক-দিনের কথোপকথন হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। শ্রীম-কে সেদিন তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে? বাবুরামকে বলনাম, তুই লোকশিক্ষার জন্ম পড়" ('কথামূত', ৪র্থ ভাগ, ১২৯ পুঃ )। অশেষ ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় বাবুরাম তথনও পান নাই; তাই তাঁহার ভয় ছিল যে, পরীক্ষায় অহতীর্ণ হওয়ায় ঠাকুর বিরক্তই হইবেন। কিন্তু অন্তকার আচরণে তাঁহার ফাড়া কাটিয়া গেল। বস্তুতঃ অনুধাবন করিলে বাব্রাম ব্ঝিতে পারিতেন যে, পূর্বেও ঠাকুর তাঁহার মনে বৈরাগ্য-সঞ্চারের জন্ম একবার এই বিষয়েরই অবতারণা করিয়া বলিয়াছিলেন. "তোর বই কৈ? পড়াশুনা করবি না? (মাস্টারের প্রতি) ও ছদিক চার। বড় কঠিন পথ-একটু তাঁকে জানলে কি হবে ? অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্স জ্ঞান-কাটা যোগাড় করতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে থেতে হয়।"

"বাব্রাম (সহাজ্ঞে) — আমি ঐটি চাই।

শ্রীরামরুষ্ণ (সহাস্থে)—ওরে হদিক রাধলে কি তা হয়? তা যদি চাদ তবে চলে আয়।

বাবুরাম (সহাস্তে)—আপনি নিম্নে আসুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তুই তুর্বল। তোর সাহস কম। ··· (মাস্টারকে) আমি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী খুঁজছি। মনে করি, এ বুঝি থাকবে। সকলেই এক একটা ওল্পর করে" ('কথামৃত,' ৩য় ভাগ, ১০০ পৃঃ)।

দরদী বাব্রামের উপর ঠাকুর কতথানি নির্ভর করিতেন তাহার একটি ফুল্মর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ঠাকুর একদিন 'চৈতক্ত-লীলা'-অভিনয় দেখিতে যাইবেন—বাব্রামকে সঙ্গে লইলেন এবং বলিলেন, "আখ, সেখানে সমাধিত্ব হরে পড়লে সবাই আমার দিকে চেরে থাকবে, আর গোলমাল করে . উঠবে! আমার ঐরূপ হবার উপক্রম দেখলে অক্স বিষয়ে থ্ব কথা বলবি।" এইরূপ ঠিক করিয়া তো অভিনয়দর্শনে গেলেন; কিন্তু রে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সমাধির দিকে এবং যাহাকে ক্রত্রেম উপায়ে বলপূর্বক সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া রাখিতে হইত, সে মন উদ্দীপকের সামিগ্রাভ করিয়াও কিরূপে নিজ্জিয় থাকিতে পারে? ফলে ঠাকুর অচিরেই সমাধিত্ব হইয়া পড়িলেন। তথন বাব্রাম নাম শুনাইজে শুনাইতে ঐ মনের গতি ব্যাবহারিক জগতের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন। এইরূপ আরও কতবার ঘটয়াছে; কিন্তু এই প্রকার বিশ্বন্ত সেবকর্মণে ও পার্বদর্যনে দক্ষিণেশরে বাস ও ঠাকুরের সহিত সর্বত্র গমনাগমন ও তাহার সেহস্পর্শলাভ করিতে থাকিলেও বাব্রাম কথনও গর্বে ক্ষীত হইতেন না, বরং পরে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের কাছে তাঁর সেবার ক্ষম্ম

কোন অপবিত্র লোক থাকতে পারত না। ঠাকুরের ক্বপা না থাকলে আমিও তাঁর কাছে থাকতে পারতুম না। এখন ভাবি, কি করেই ষে ছিল্ম—একটু কিছু ভাবের উদ্রেক হলেই অমনি সমাধিষ্ট!" বস্তুতঃ এরকম সৌভাগ্যের কারণরূপে তিনি ঠাকুরের ক্বপার কথা বলিয়াই ক্ষাস্ত হইতেন, নিজের আবাল্য পবিত্রতার উল্লেখমাত্র করিতেন না।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি নিঃশেষিত হইলে বাবুরাম ও অক্সান্ত ত্যাগী যুবকদের কাশীপুরে শ্রীরামক্তফের সেবায় যোগদান, ঠাকুরের দেহ-ত্যাগাস্তে বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইলে তথায় তাঁহাদের আগমন এবং তদনস্তর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিগেম্বর মাসে আঁটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সম্যাসগ্রহণের কথা অফুত্র বর্ণিত হইয়াছে। সন্মাসকালে ঠাকুরের বাণী স্মরণ করিয়া বাবুরামের নাম রাখা হইল স্বামী প্রেমানন। বরাহনগর ও পরে আলমবাজার মঠে স্বামী প্রেমানন্দ অপর গুরুত্রাতাদের সহিত ়কঠোর তপস্থা ও শ্রীরামক্বফের স্মরণ-মননে রত হইলেন। আলমবাব্দারে তিনি কিরূপ শ্রীরামক্ষ্ণময় হইয়া থাকিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাদ তাঁহাকে লিখিত স্বামী তুরীয়ানন্দের একথানি পত্রে (২০)১১/৫ ইং) পাওয়া যায়—"তোমাতে প্রভু ভিন্ন অন্ত কিছুর তো আর স্থান নাই। মনে পড়ে মঠের একদিনের কথা। সে সময় মঠ আলমবাজারে ছিল। তুমি কথাচ্চলে সেদিন দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রভুর স্মৃতি জাগরিত করিতে नाशिल। त्मिन पिथियाहिनाम, 'यथा यथा मृष्टि यात्र, उथा क्रक च्यूद्र' বর্ণে বর্ণে সভ্য হইয়াছিল; এমন বস্তুটি দেখিলে না যাহা হইতে প্রভুর স্মরণ না করিলে ! তোমার মনে আছে কি না জানি না ; আমার কিন্তু উহা চিরদিনের জন্ম হৃদয়ে বন্ধমূল হইয়া আছে। সেদিন আমি বুঝিরাছিলাম ষে, ইহারই নাম তাঁহাতে মগ্ন ('ডাইলিউট্') হইয়া যাওয়া।" বরাহ-নগরের আর একটি দিব্য ভাবধারার পরিচয় স্বামী প্রেমানন্দের পত্তে

পাই। তিনি লিখিয়াছেন—"আমরা বরাহনগরের মঠে এক সময়ে পরম্পর কেবল গুণ দেখতুম—কেহ কাহারো দোষ দেখতে পেতুম না!" অশেষ-ক্ল্যাণগুণাকর শ্রীভগবানে যাহাদের মন সতত নিমগ্ন, তাঁহাদের এই প্রকার আচরণই স্বাভাবিক—ভগবদ্গুণাস্বাদননিরত তাঁহারা দোষদর্শন করিবেন কখন?

স্বামী প্রেমানন্দ, সারদানন্দ ও অভেদানন্দ ১৮৮৭ গ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের জন্মোৎসবের পরে পদত্রজে ৺পুরীধামে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা এমার মঠে অবস্থানপূর্বক ভজগন্ধাথদেবের প্রসাদদারা শরীরধারণ করিতেন। ঐ সমম্বেই প্রেমানন্দ টাইফয়েড-রোগে শ্যাগত হন; তবে গুরুজাতাদের বিশেষ যত্নে অচিরে আরোগ্যলাভ করেন এবং ভুবনেশ্বর হইয়া ছয় মাস পরে মঠে ফিরিয়া আদেন। ৬জগন্নাথক্ষেত্র ভিন্ন অন্তান্ত তীর্থেও তিনি ঐ সময়ের অব্যবহিত পরেই গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার সঠিক বা বিস্তৃত বিবরণ আমরা অবগত নহি। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের একসময়ে তিনি ৮কাশীতে ছিলেন। স্বামীজী তথন গাজীপুরে। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি স্বনামধন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করেন এবং ভাস্করানন্দ স্বামীরও সাক্ষাৎলাভ করেন। পুনর্বার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-ভারতের তীর্থাদি-দর্শনান্তে তিনি ক্রমে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কিছুদিন 'কালাবাবুর কুঞ্জে' যাপন করেন। এখানে তিনি সারাদিন আপনভাবে তন্ময় থাকিতেন এবং অপরাহে দেব-দর্শনে যাইতেন। কিয়দিবস পরে ত্রঃ কালীক্বঞ (স্বামী বিরজানন্দ) তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর ঝুলনের সময় ভক্তমাল নামক ঞ্চনৈক বৈষ্ণব সাধুর সহিত উভয়ে ত্রহ্মমণ্ডল পরিক্রমায় নির্গত হইলেন। পথ কণ্টকাকীৰ্ণ, তাই ভক্তমান পাছকা কিনিতে বলিলেন; কিন্তু বাবুরাম ব্রজভূমিতে পাত্কা-ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন বলিয়া রিক্তপদেই চলিলেন।

এই অমণকালে সাধারণতঃ ভক্তমালই তাঁহাদের জন্ত মাধুকরী করিতেন। রাধারানীর জন্মন্থান বর্ধানায় তাঁহারা কিছুদিন ছিলেন। সেধানে ব্রজ্ঞ-রমণীদিগকে প্রেমানন্দজী গোপীজ্ঞানে ভূমিষ্ঠপ্রণাম করিতেন। বর্ধানায় দেড় মাস ও অক্তান্ত স্থানে কিয়দিবস যাপনাস্তে পুন: বৃন্দাবনে প্রভ্যাবর্তনের কিয়ৎকাল পরে কালীরুক্ত অস্তুত্ব হইয়া পড়িলেন। প্রেমানন্দ তথন তাঁহাকে স্বত্বে এটোয়ায় স্বীয় শুরুত্রাতা হরিপ্রসন্ম বাবুর (স্বামী বিজ্ঞানানন্দের) নিকট চিকিৎসাদির জন্ত পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও কিছুদিন এটোয়ায় কাটাইয়া আসিলেন।

ইতোমধ্যে সংবাদ আসিল যে, আচার্য বিবেকানন্দ ভারতে ফিরিতেছেন। তপস্থার ধারা বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রেমানন্দ ও কালীক্নফের মন যদিও অকস্মাৎ বৃন্দাবনত্যাগে সম্মত ছিল না, তথাপি স্বদেশপ্রত্যাগামী স্বামীজীর প্রবলতর আকর্ষণে তাঁহারা ১৮৯৬এর শেষে কলিকাতায় চলিলেন। পৌছিয়া মাতৃভক্ত প্রেমানন্দের মনে মাতৃদর্শনের আকুলতা জাগিল; কাজেই উভয়ে জয়রামবাটী চলিলেন। সেখানে তাঁহারা প্রায় এক পক্ষকাল ছিলেন। একদিন ভ্রমণকালে ঐ গ্রামে পুষরিণীতে সন্তঃপ্রস্ফুটিত কমলরাজি দর্শনে প্রেমানন্দের মনে উহা মাত্**চর**ণে অর্পণের অদম্য আকাজ্জা জাগিল এবং তিনি স্বয়ং উহা তুলিতে জলে নামিলেন, কারণ সঙ্গী ব্রহ্মচারী সাঁতার জানিতেন না। মনের সাধে পদ্ম তুলিয়া যথন তিনি তীরে উঠিলেন, তথন উভয়ে সচকিতে দেখিলেন যে, বিষ-ত্রিশট। জে'ক তাঁহার সর্বাঙ্গে ঝুলিতেছে। অনেক চেষ্টায় ঐগুলিকে তুলিয়া ফেলা হইল বটে, কিন্তু সৰ্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া থুবই বিচলিত হইলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না হয় তদিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন। জন্মবাদবাটী হইতে তাঁহারা ৺তারকেশ্বর-দর্শনাস্তে অাটপুরে

পৌছিলেন এবং সেখানে ত্ই-তিন দিন অবস্থানান্তে আলমবাজারে আসিয়া দেখিলেন যে, চার-পাঁচ দিন পূর্বেই স্বামীজী তথার উপস্থিত হইরাছেন।

ঐ সময়ে একটি ঘটনায় গুরুত্রাতাদের প্রেমের সম্বন্ধ কত নিবিড় ছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তথন নিয়ম করিয়াছিলেন, প্রভূবে যথাসময়ে যিনি শ্যাভ্যাগ না করিবেন তাঁহাকে সেইদিনই ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি করিতে হইবে। একদিন বাবুরামের উঠিতে দেরি হইল। স্বামীজী আদেশ করিলেন, "যা. তার কানের কাছে ঘণ্টা বাজিয়ে আয়।" এইরূপ চেষ্টায় বাবুরাম উঠিলেন এবং অবস্থা বুঝিয়া ক্বত অপরাধের শান্তিগ্রহণের জন্ম স্বামীজীর নিকট আগমনপূর্বক বলিলেন, "আব্দ উঠতে পারি নি। আমার জক্তে সকলের অস্থবিধা হয়েছে বুঝতে তা ভাই, তুমি তো নিয়ম করেছ, যে উঠতে পারবে না, তার শান্তি হবে—আমার শান্তি দাও।" শ্রবণমাত্র স্বামীনী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তোকে আমি শান্তি দেব একথা তুই ভাবতে পার্যলি বাব্রাম ?" সঙ্গে সঙ্গে স্বামীঞ্জীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। বাবুরামেরও অবস্থা তথন অহুরূপ। উভরের বিহ্বলতা দেখিয়া স্বামী ব্রন্ধানন্দ মধ্যস্থরূপে জ্ঞানাইলেন, "শান্তির প্রশ্ন হচ্ছে না; তবে নিয়ম আছে বটে যে, জিক্ষা করতে হবে।" তথন বাবুরাম মাধুকরীর উদ্দেশ্যে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সজ্বের প্রতি আমুগত্যের মধ্যে ষেখানে সংঘর্ষ, সেখানে প্রেমই সমস্তার সমাধানে সক্ষম হয়-এই ষ্টনায় এই সভাই প্রমাণিত হইল।

স্বামী রামক্ষানন্দ মাদ্রাজ গমন করিলে মঠের ঠাকুরপ্জার দায়িত্ব স্বামী প্রেমানন্দ সানন্দে গ্রহণ করেন। অতঃপর কিয়দিবস পরে তিনি তীর্থদর্শনে বহির্গত হন এবং বেল্ড মঠ স্থাপনের কিঞ্চিৎ পূর্বে পুনরায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক গুরুলাতাদের সহিত মিলিত হন। অনস্তর স্বামীশীর

ইহধাম-পরিত্যাগান্তে সভ্য পরিচালনার ভার ব্রহ্মানন্দ মহারাজের উপর পতিত হইল। প্রেমানন্দলী তাঁহার দক্ষিণহস্তত্বরূপ হইয়া মঠের ঠাকুরপূজা হইতে গো-সেবা পর্যন্ত কার্য যথাসম্ভব সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের বাৎসল্য-প্রেমের গভীরতম উৎস এই সময় যেন শতধা বর্ষিত ও উৎসারিত হইয়া আপামর সাধারণে বিস্তৃত হইয়াছিল। সজ্যের নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে তথন প্রায়ই বহুস্থানে যাইতে হইত। সেই জন্ত মঠে নবাগত সাধু-ব্রহ্মচারীদের শিক্ষার ভার প্রধানতঃ বাব্রাম মহারাজের উপর স্বস্ত ছিল। বাহির হইতেও তথন বিস্তর ভক্তসমাগম হইত। তাঁহাদের সকলকে তিনি ভালবাসায় এবং মিট্ট কথায় আপনার করিয়া লইতেন।

স্বামী প্রেমানন্দকে কেন্দ্র করিয়াই তথন রামক্তম্বসভ্যের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের মঠজীবন পরিচালিত হইত এবং উহার প্রভাব বেলুড় হইতে উৎসারিত হইরা এখনও পরম্পরাক্রমে সভ্যের শুরে শুরে শতধারে প্রবাহিত রহিয়াছে—এইরপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইহা সত্য বটে যে, অধ্যাত্মক্ষেত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দাদি শ্রীরামক্রম্বপার্যন্দর আদর্শও নবাগতদের জীবনে অন্থপ্রেরণা জ্বাগাইত এবং তাঁহাদের আচার এবং ভাবভঙ্গী নবপথে পদক্ষেপের রহস্ত উদ্বাটিত করিত। কিন্তু মঠবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি চরপবিক্রাসের সহিত বিজ্ঞাভূত থাকিত স্বামী প্রেমানন্দের নির্দেশ ও প্রেমময় আকর্ষণ। কথনও ভালবাসায় বিচলিত হইয়া নবাগতরা কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইত, কথনও তাঁহার তিরস্কার তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় বৃত নবজীবনের দায়িত্ব-সম্বন্ধে সচেতন করিত, আবার কথনও বা তাঁহার আধ্যাত্মিক আলোকসম্পাতে তাহারা অক্স্মাৎ জগদতীত সন্তার আজাস পাইয়া আননন্দ বিহ্বল হইত। তাঁহার দয়ায় কত অসাধু সাধু, কত পাপী ধার্মিক হইয়াছে, কত মায়ামুয়্ম মানব ধর্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার

লাভ করিয়াছে, তাহার হিসাব কে রাথে! আমরা সাধারণ ও স্থবিদিত দৈনন্দিন শুর হইতেই সামাস্ত দিগ্দর্শন করিতে পারি মাত্র।

বর্ষাকাল, প্রাবণ কি ভাদ্র মাস হইবে। বেলুড় মঠের স্থবিস্কৃত প্রাক্ষণে চোরকাঁটা ও আগাছা হইরাছে। প্রেমানন্দ নবাগত করেকজন ব্রন্সচারীকে এ সকলের উৎপাটনে নিযুক্ত করিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, প্রাঙ্গণ প্রায় পরিফার হইয়া গিয়াছে—দেখিয়া আনন্দে উৎফুল। কিন্তু নিকটে আসিয়া বুঝিলেন, আগাছা উন্মূলিত হয় নাই, ছুরি দিয়া কাটিয়া প্রাঙ্গণকে সহজে পরিষ্কার করা হইয়াছে মাতা। সহাস্ত বদন অমনি গন্তীর হইয়া গেল। এ কি ? এই সব যে আধার ছই দিন পরেই বর্ধিত হইবে ! বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছুরি দিষে কাটলে বে ?" "শিকড় উঠান বড়ই হাঙ্গামা, তাই ছুরি দিয়ে কাটছি।" স্বামী প্রেমানন্দ অমনি গম্ভীরন্বরে বলিলেন, "হাঙ্গামা! আমি ভেবেছিলাম ঠাকুরের কাজ আনন্দে করছ। হাজামা যদি মনে কর, সে কাজ আমি করতে বলি নি। আমাকে না জিজ্ঞাগা করে ছুরি দিয়ে কাটা বড় অন্তায়; কারণ তাতে আগাছার শিকড়গুলো আর সহজে উঠান যাবে না।" একটু দূরে একজন ব্রহ্মচারী ধীর-স্থিরভাবে শিকড়সমেত আগাছা উঠাইভেছে দেখিয়া বলিলেন, "ঐ দেথ, তোমাদেরই মধ্যে একজন নিথু তভাবে কাজটি করছে—তোমাদের মত বুদ্ধি করে ছুরি দিয়ে সে কাটছে না।" একটু নীরব থাকিয়া বলিয়া ঘাইতে লাগিলেন, "দেখ, বাবা, একটা কথা বলছি। ভবিশ্যতে তোমরা অনেক বড় বড় কাঞ্চ করবে ৷ কিন্তু ফাঁকি দেবার বদ অভ্যাসটুকু যদি একবার জীবনের শুরে শুরে দুকে পড়ে, তা হলে রক্ষা নেই। সামাস্ত উঠানের থাস পরিষ্কার করার কথা আমি বলছি না, দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটিতে এই ফাঁকি দেবার অভ্যাসটুকু দৃঢ়ভিভি স্থাপন করলে ব্দীবন বিষময় হয়ে ওঠে। স্থতরাং এটা করে। না-এই আমার অমুরোধ।"

প্রেমানন্দ জানিতেন যে, মনোরাজ্যের চিকিৎসা শুধু বক্তৃতার হারা হয় না; শুধু উপদেশে কাজ হয় না—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' স্থুতরাং শেষদিন পর্যন্ত তিনি সর্বদাই কর্মব্যক্ত থাকিতেন, আর বলিতেন, "কাজ কথা বলুক, মুধ বন্ধ হোক।" ব্রহ্মচারীদের সহিত কাজ করিতে করিতে বলিতেন, "আমি নিব্দেও তো তোদের সঙ্গে গোবর দিয়ে নাড়ু পাকাচ্ছি। ভক্তদের শুধু পায়ের ধূলো দিয়ে কি নিজের পরকালটা থাব ? তাই গোবরও কুড়ু ই নাড়ু ও দিই; গরুর সেবাও করি, আবার ঠাকুরপুঞ্চোও করি।" এই কয়টি কথার মধ্যেই বাবুরাম মহারাজের সর্বজীবনের একথানি স্থলর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীর নির্দেশ ছিল, 'জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত' সমস্ত কর্ম করতে হবে; বাবুরাম মহারাজও বলিতেন, "এদের সকল বিষয় শিক্ষা করতে হবে—র'াধতে, কুটনো কুটতে, ঠাকুরঘরের কাজ, পূজা, হিনাব রাখা, বক্তৃতা দেওয়া—ইত্যাদি। সকল কাজে পারদর্শী হওয়া দরকার। এদের ঐ রকম এখানে করিয়ে নিচ্ছি ও কত ভালমন্দ গাল দিচ্ছি—ওদেরই ভালর জন্ম। মনে আমার এতটুকুও কারুর প্রতি রাগ নেই। এদের কত ভালবাদি।" আর ব্রহ্মচারীদের প্রতি তাকাইয়া বলিয়া ঘাইতেন, "তোদের বকি-ঝকি বলে কিছু মনে করিস নি।" মনে তাহারা কিছু করিতেন না; কারণ অল্লদিন সঙ্গলভের ফলেই তাঁহারা প্রেমানন্দের ক্ষণিক কঠোরতার পশ্চাতে একথানি চিরম্নেহপূর্ণ হাদরের পরিচয় পাইতেন, আর জানিতেন উহাই তাঁহার স্বরূপ।

সাধু-ব্রহ্মচারী দিশকে তিনি কাজ শিথাইতেন, প্রয়োজন মত ভং সনা করিতেন; আবার সকলকে লইয়া অবিরাম শ্রীরামক্কগুপ্রসঙ্গাদি করিতেন এবং সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন। শাস্ত্রচর্চা না করিলে তিনি বিশেষ বিরক্ত হইতেন। একবার মেদিনীপুর হইতে ফিরিয়া তিনি জনৈক ব্রন্মচারীকে বাগানের কার্যে অতিমাত্রায় লিশু দেখিয়া বলিলেন,

প্রপড়াশুনা কিছু হচ্ছে, না কেবল কুলিগিরি ?" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "হাঁ, —দা পড়েন, আমরা শুনি।" "মূল শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছু পড় ?" "সংস্কৃত ভাল জানি না।" স্বামী ধীরানন্দ সেথানে ছিলেন, তিনি ব্রহ্মচারীর পক লইয়া আমোদ করিয়া বলিলেন, "পড়ার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এল; আবার এখানেও পড়াশুনো ?" সে রসিকতায় কর্ণপাত না করিয়া প্রেমানন্দ নূতন একথানি ইংরাজী বইএর নাম করিয়া বলিয়া ঘাইতে লাগিলেন, "ওথানি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তিন মাদের মধ্যে শেষ করা চাই—নইলে আফিস থেকে চারটি পয়সা নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে যাবে (অর্থাৎ কলিকাতা-গমনের পয়সা লইয়া মঠ ত্যাগ করিবে ) ," আর ঐ সক্ষে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এটা বাবাজীদের আপড়া নয়—স্বামীজী সেজস্ত বেলুড় মঠ নির্মাণ করেন নাই। বিবেকানন্দ চাহিতেন, আধ্যাত্মিক শক্তির সর্বতোমুখী অভিব্যক্তি—ধ্যানে, জ্ঞানে, সেবায়, ভক্তিতে। বেলুড় মঠে নবাগত অনৈক ব্রহ্মচারী এই নবীন বার্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গতাহুগতিক প্রাচীন সংস্কারের বশে যথন প্রশ্ন করিলেন, "কিরূপ ধ্যান করব?" তথন প্রেমানন্দ সহজভাবে উত্তর না দিয়া মূল তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জস্ম বলিয়া উঠিলেন, "ও সব এখন ছেড়ে স্বামীজীকেই ধ্যান কর—তা হলে তাঁর সন্তা পেলে, ঠিক ঠিক তাঁর দেবার ভাব তোর ভেতর জন্মাবে; তাঁর ক্লপাতেই ঠাকুরকে তখন বুঝতে পারবি।"

অনেক সময় আবার ব্রহ্মচারীদিগকে লইরা স্বামী প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের
মধ্যে যে হাসি-ঠাট্টা চলিত উহার মধ্য দিয়া সতঃসমাগতবৃন্দ নবীন পথের
ভাটলতার সহিত স্থপরিচিত হইতেন। একদিন সকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের
প্রকোঠে থুব সংপ্রদাদি চলিতেছে— বেলা হইরাছে, তবু সাধু-ব্রহ্মচারীরা
দৈনন্দিন কার্যে যোগ দিতেছেন না। নিয়ে প্রেমানন্দের আহ্বান উত্থিত
হইল, "ওরে ভক্তেরা, কে কোথার আছিস—নেমে আর। ঠাকুরের

রান্নার যোগাড় ভো এখনও হল না।" মহারাজ তথনই সকলকে নীচে যাইতে আদেশ করিয়া কৌতুকভরে বলিলেন, "গিয়ে ওকে বলবি, মশাই, মুক্তিটে দিয়ে দিন না; ভা হলে ভো আর ধ্যান-ভজনের ঝঞ্জাট থাকে না—আপনি ভো ইচ্ছে করলেই দিতে পারেন।" শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা, ভোমরা সমাধি অভ্যাস কর, আমার কোন আপত্তি নেই—আমি নিজেই সব করে নেব। কিন্তু সমাধির নামে যদি মনের মধ্যে হাট-বাজার বসাও, তা হলে কিন্তু কান ধরে টেনে এনে কাজে লাগাব।"

প্রকৃতপক্ষে প্রেমানন্দের সঙ্গে কাজ করাকে ঠিক কাজ করা বলা চলে না—উহা ছিল সাধনারই রূপাস্তর, যাহাকে গীতার বলিয়াছে, "স্বকর্মণা তমভার্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব:।" তরকারি কুটিতে বসিয়া তিনি অবিরাম ধর্ম প্রাসক্ষ করিতে থাকিতেন; জাব কাটিতে বসিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেন ষে, ইহা ঠাকুরেরই কাজ—এইরূপ সর্বত্র। প্রতিপদে সকলের মনে এই ভাবই জাগরুক থাকিত যে, সমস্ত মঠটি ঠাকুরের—তিনি সশরীরে ইহার সর্বত্ত ভ্রমণ করিতেছেন; কোথাও ধূলা-বালি পড়িয়া থাকিলে তাঁহার কষ্ট হইবে বা তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। উন্থানে উন্মিষিত পুষ্প তুলিয়া লইয়া নিজের ভোগে লাগাইলে ঠাকুরসেবায় অর্পণ না করার অপরাধ ঘটিবে—এ উত্থান ধে তাঁহার! বাগানের বিকশিত কুমুমরাঞ্জি বিরাটের পূজায়ই অর্পিত! রন্ধন স্থচারুরূপে সম্পাদিত না হইলে তাঁহাকেই অবজ্ঞা করা হয়, অর্থ অযথা বায় হইলে তিনি কট হন-ইত্যাদি। এই সমস্ত শাসন ও কারিক শ্রমের মধ্যে ফুটিয়া উঠিত প্রেমানন্দের অনাবিল প্রেম। স্বামী তুরীয়ানন্দ সত্যই তাঁহাকে একদিন লিখিয়াছিলেন, "তোমরা যেথানে শুভাগমন করিবে, সেথানেই আনন্দের স্রোত বহিবে—

> নিত্যোৎসবঃ ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীনিত্যমঙ্গলং। যেষাং হৃদিছো ভগবান মঙ্গলায়তনং হরিঃ॥"

রাত্রে কোন ব্রহ্মচারী হয়তো মশারী থাটাইতে ভূলিয়া গিয়াছেন; প্রেমানন্দ তাঁহার মশারী থাটাইয়া দিলেন। অপর কেহ হয়তো অভিমান করিয়াছেন; প্রেমানন্দ তাহার পশ্চাতে হথের বাটি লইয়া ঘূরিতে লাগিলেন। এইরূপ ঘটনা নিভাই ঘটিত।

প্রেমাধার প্রেমানন্দের সর্বগ্রাসী প্রেমের পূর্ণ আবেগের সমুথে সব ভাসিয়া যাইবে মনে করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "তুই দীক্ষা দিস না, দিলে তোর চেলাতে আর রাখালের চেলাতে ঝগড়া হবে।" বাব্রাম সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমে আরুষ্ট হইয়া অগণিত ভক্ত আসিত এবং অনেকে দীক্ষাও প্রার্থনা করিত, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে স্থবিধামত হয় শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর শ্রীচরণপ্রান্তে, না হয় সভ্বনেতা স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

কিন্তু স্বামীজীর সাবধানবাণী হয় তো নিশুয়োজন ছিল; কারণ জগমাতার অদৃশ্য সঙ্কেতে প্রেমানন্দের প্রেমধারা বিচারহীন ভাবপ্রবণতার বার্থ উচ্ছাদে হই কূল ভাসাইয়া আপনাকে নিংশেষিত ও বিস্তীর্ণ তীরভূমিকে বিপর্যন্ত না করিয়া যুগপ্রয়োজনসাধনের অমুকূলরপেই নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাবুরামের নির্বন্ধাতিশয়ে ঠাকুর যখন জগমাতার নিকট স্নেহাম্পদের জন্ম ভাবসমাধি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, তখন উত্তর পাইয়াছিলেন, "বাবুরামের ভাব হবে না, জ্ঞান হবে।" জ্ঞানের আবরণে আচ্ছাদিত প্রেম লইয়াই বাবুরাম মহারাজ এই যুগে লীলাবিলাস করিয়াছিলেন। শ্বরণ রাখিতে হইবে য়ে, পরিবারে ভক্তির সংস্কার লইয়া জাত হইলেও বাল্যকাল হইতেই ব্যায়ামাদি সহকারে তাঁহার স্মঠাম দেহ স্থগঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার সর্বাঙ্কে একটি পুরুধোচিত দৃঢ়তা অঙ্কিত ছিল। আর তাঁহার সমস্ত জীবন

ছিল ক্রিয়াচঞ্চল। বেলুড় মঠে ব্রাহ্মমূহুর্তে তাঁহারই বাণী সর্বপ্রথমে সকলের কর্ণগোচর হইরা তাহাদিগকে শধ্যাত্যাগ করাইত। অতঃপর চলিত সারা-দিবসব্যাপী বিবিধ ক্রিয়াকলাপ। পূজাও তিনি অতি ভক্তিসহকারেই করিতেন; কিন্তু পূঞাগৃহে গমন বা প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহার পদক্ষেপে কোন লাস্যবিলাস প্রকটিত না হইয়া ফুটিয়া উঠিত সপ্রতিভ প্রগতি। যুগের স্থ-ছঃথের সহিত তিনি অপরিচিত ছিলেন না ; কিংবা উহার প্রতি উদাসীনও ছিলেন না। পরাধীন নিপীড়িত ভারতে চারিদিকে অহরহ: যে আঠনাদ উঠিত তাহাতে ব্যথিত মহাপুরুষের মর্মস্থল হইতে আকুল প্রার্থনা জাগিত—"হে ভগবান্, এ অত্যাচারের আশু প্রতীকার কর।" ইহা বিদেশীর প্রতি বিধেষসম্ভূত বা রাজনীতির পঙ্কিলতাসঞ্জাত প্রতিক্রিয়ামাত্র নহে—ইহা সর্বভূতে বিভ্যমান ভগবানের সেবায় নিয়োঞ্জিত কোমল সপ্রেম হাদয়ের মর্মন্তদ হাহাকার। এক প্রকারের প্রেম আছে, যাহা সক্রিয়-ভাবে সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্বভূতাধিষ্ঠিত প্রিয়তমের প্রীতিসম্পাদনে সম্ভোষপ্রাপ্ত হয়; অন্ত প্রকারের প্রেম নিক্রিয় ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া প্রেমাম্পদের আলিঙ্গনলাভে আপনাকে চরিতার্থ মনে করে। স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন প্রথম কোটির অন্তভূ কি।

আমরা বিশ্বস্তম্ত্রে অবগত আছি যে, এই দক্রিয় পুরুষোচিত ভাবের পূর্ণতম অভিব্যক্তি হইতে থাকে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী অধিকতর নিবিষ্টমনে অধ্যয়নের পরে। সম্ভবতঃ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যথন কাশীধামে ছিলেন তথন মঠের কর্মব্যক্ততা হইতে মুক্ত থাকায় স্বামীজীর বাণীর পূর্ণতর অমুধ্যানের স্থযোগ ঘটিয়াছিল এবং সেই স্থযোগ দর্বতোভাবে গ্রহণের ফলে তিনি এক নৃতন উদ্দীপনার অধিকারী হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার প্রতিকার্যে ও প্রতিকথায় ইহার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই ভাবধারায় সোজ্বাস উন্মেষের প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত পাই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মালদহের বক্তৃতায়।

দেই বক্তৃতার স্বামী প্রেমানন্দ বিবেকানন্দ-প্রচারিত দরিন্তনারায়ণ**দে**বার বাণীই বিঘোষিত করিরাছিলেন। কিন্তু বক্তৃতার শেষদিকে জনৈক শ্রোতা বলিলেন, "একটু প্রেম ভক্তির কথা শুনিতে আসিরাছিলাম।" বাবুরাম মহারাজ উহাতে কর্ণপাত না করিয়াই স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন: পরস্ক উক্ত ভদ্রলোক বার তিনেক ঐ একই কথার আবৃত্তি করিলে বক্তার মুথ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সিংহের ক্যায় গর্জনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে শুনবে, কাকে বলব প্রেমভক্তির কথা? প্রেমভক্তির কথা শুনবার অধিকারী কে আছে এখানে ?" অতঃপর ঐ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিলেন। উহার মর্ম এই—এক সময়ে এক পদারী পাড়া ঘুরিয়া প্রেম ফিরি করিতেছিল, "প্রেম নেবে গো, প্রেম নেবে ?" আর উহার প্রতিদানে মূল্য চাহিতেছিল ক্রেতার কাঁচা মাথা। ক্রেভা সে কাহাকেও পাইল না। গল্প শেষ হইলে প্রেমানন্দজী জলদগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কেউ পারবেন আপনারা মাথা দিতে ?···সহ**জ** নয় প্রেমভক্তি ৷ এ যুগে স্বামী বিবেকানন যা বলে গেছেন, তাই ধর্ম—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" সভা তথন নিশুক।

প্রেমানন্দের জীবন ভাবপ্রবণ না হইলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি
নিজে প্রেমে মাতিতেন, অপরকেও মাতাইতেন। বৃন্দাবন হইতে তাঁহার
আনীত মালা ও তিলক পরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বেল্ড় মঠে
ভাবে করেক ঘণ্টা হরিনাম-সংকীর্তনে মন্ত হইয়াছিলেন। একবার মঠে
মহান্তমীর রাত্রে খুব কালীকীর্তন জমিয়াছে। আনন্দে বিভোর বাবুরাম
মহারাজ শরৎ মহারাজ্যের পার্শ্বে বিদিয়া আছেন। অকস্মাৎ ভাবাবেগে
শরৎ মহারাজকে ধরিরা বলিলেন, "ভাই, তোমার আজ গান গাইতে হবে।
দেখছ না কত আনন্দ—তোমার গান ছাড়া আনন্দ যেন পূর্ণ হচ্ছে না।"
শরৎ মহারাজ যতই বলেন "অনেক দিন অভ্যাস নেই, হঠাৎ গাইব কি

করে ?"—বাবুরামের আগ্রহ ততই বাড়িয়া যায়। অগতা। তাঁহাকে গাহিতে হইল এবং নৃত্যেও যোগ দিতে হইল। পরদিন শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "কি করব ? বাবুরাম বুড়ো বরুদে নাচিয়ে ছাড়লে!" এমনি ছিল বাবুরামের যুক্তিতকহীন ভাবের আবেগ! পূর্বকল-ভ্রমণকালে তিনি দেওভোগে নাগ মহাশয়ের আবাসস্থল দর্শনের জন্ম স্থামী ব্রহ্মানন্দের সহিত নারায়ণগঞ্জ হইতে পদব্রজে কার্তনের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া যেমনি নাগপ্রালণে উপস্থিত হইলেন, অমনি ভাবের আতিশয়ে গাত্রবাদ উল্লোচন-পূর্বক সেই পবিত্র ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন; অতঃপর মহারাজকে কাতরস্বরে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, এদের একটু কুণা"—ইহা বলিতে বলিতে তাঁহাকে ধরিয়া কীর্তনস্থলে আনিলেন। মহারাজও দেই প্রাণমাতান কীর্তনে হুলারপূর্বক নৃত্য করিতে উন্তত হইলেন; কিন্তু ভাবের আতিশয়ো অক্ষমতানিবন্ধন স্থাপুবৎ সমাধিময় হইলেন। পূর্বকলে প্রেমানন্দের অন্তাম্ভ ভাববিলাদের কথা আমরা পরে বলিব। আপাততঃ আরও ত্ই-চারিটি বিচ্ছিয় ঘটনারই উল্লেখ করা যাউক।

কলিকাতার সম্রান্তবংশীয় জ্বনৈক ব্বক অসংসঙ্গে পড়িয়া গাঁজা ভাক ইত্যাদি সেবন করিতে শিখিল। শিক্ষিত পরিবারে এরপ ব্যবহারে সকলেই মর্মাহত; কিন্তু চেষ্টা করিয়াও যুবককে কেহ স্থপথে আনিতে পারিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে যুবকের এক আত্মীয় স্বামী প্রেমানন্দকে জ্বানিতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন সমস্ত কথা তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন এবং এই বির্বরে তাঁহার সাহায্য চাহিলেন। প্রেমের প্রতীক স্বামী প্রেমানন্দ সমস্ত ভনিয়া যুবকটিকে দেখিবার জ্ব্যু একদিন তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ প্রসঙ্গে তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া একদিন মঠে আসিতে বলিলেন। যুবক সে আকর্ষণে সত্যই মঠে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত দিবসটি প্রেমানন্দের সহিত মঠে কাটাইল।

প্রেমানন্দের ব্যবহারে সে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখিতে পাইল—সকলেই তাহাকে ভং সনা করে, তাহার প্রতি ত্বণা প্রকাশ করে, এমন কি, তাহার সান্ধিয় অবান্ধিত মনে করে। আর এই এক জন সর্বত্যাগী শুক্ষচিত্ত সাধু সেই সকল অসদজ্যাসের বিল্মাত্র উল্লেখ না করিয়া কোনও কিছু পরি-ভ্যাগের আদেশ না দিয়া কেবলই একটি অতি লোভনীয় উচ্চাবস্থার আদর্শ জাজন্যমানরূপে সন্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। অবহেলার পরিবর্তে যুবক পাইল আদর। একদিকে উচ্চু আল জীবন, আর অপর দিকে নিঃস্বার্থ প্রেম—এই প্রেমের আবেদন বড়ই প্রবল। যুবক দিনাস্থে গৃহে ফিরিল; কিন্তু শীঘ্রই এক অক্তাত আকর্ষণে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিল। শুধু তাহাই নহে, সে প্রতিক্তা করিয়া বসিল, সে সমস্ত বদ অভ্যাস ছাড়িয়া সাধু হইবে এবং অচিরেই উহা কার্যে পরিণত করিল।

কঠব্যাসুরোধে প্রেমানন্দ ভং সনাও করিতেন ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিবাছি। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে বে, শাসন করিতে যাইরা অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি বহির্জগৎ ছাড়িরা স্বস্থরপের দিকে ধাবিত হইত—আর শাসন নামিরা আসিত নিজেরই উপর। একদিবস জনৈক ব্রহ্মচারীকে তিরস্কার করিতে করিতে সহসা তাঁহার দৃষ্টি শাসক ও শাসিতের বৈত সম্বন্ধের অতীত অবৈত ভূমিতে প্রসারিত, হওয়ার অপর সকলকে শুনাইরা তিনি সবিস্মরে বলিরা উঠিলেন, "এ আবার কিরূপ প্রেম-আনন্দ রে বাবা!" সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কারের স্থলে বিরাজিত হইল মধুর প্রশান্তি।

দেওবরে তিনি যখন অস্ত্রন্থ অবস্থায় বায়ুপরিবর্তনের জন্ম যান, তথন জনৈক সেবকের আহারে অধিক লোভ দেখিয়া তাঁহাকে তীত্র তিরস্কার করেন। সেবকটি অভিমানে দ্বিপ্রহরে আহারে আসিলেন না। বাবুরাম ভাবিয়াই আকুল—ছেলেটির কি হইল ? অমুসন্ধান করাইয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া কোলের কাছে বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "বাবা,

বুড়ো হয়েছি। রোগে শরীর তুর্বল। মেজাজ্ঞ সব সময়ে ঠিক রাখতে পারি
না। এ অবস্থার যদি কিছু বলে ফেলি, তার জন্ত কি রাগ করতে আছে?"
বলিতে বলিতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল—সে অশ্রুধারায় সেবকের অভিমান
কোথার ভাসিয়া গেল!

প্রেমানন্দের প্রেম ভক্তসেবার কোন বাধা মানিত না। কেই মঠে আসিলে প্রসাদ না পাইয়া ফিরিতে পারিত না। একদিন জনৈক ভক্ত প্রসাদ না লইয়া চলিয়া য়াইতেছেন দেখিয়া তিনি ঠাকুর-ভাগুারীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "ইনি একটুও দাঁড়ালেন না—কি করে প্রসাদ দিই?" বিরক্ত হইয়া প্রেমানন্দ উত্তর দিলেন, "তব্ ডেকে এনে দিতে হয়—য়থন মঠের ভেতর এসে পড়েছে। সংসারে থাকলে না নিজে থেতে পেতিস, না বাছাদের মুথে হুটো দিতে পারতিস। এখানে ঠাকুরের এত আসছে—হাতে করে তুলে দিতে পারবি নি ?"

মঠের রান্তার বাবুরাম মহারাজকে স্বহন্তে চোরকাটা উঠাইতে দেখিয়া জনৈক ভক্ত সবিশ্বয়ে জিজাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কেন এ কাজ করছেন?" প্রেমানন্দ অমনি উত্তর দিলেন, "ভক্তেরা কট করে আ্লাদে— অস্থবিধা হর; তাই তাদের পথের কাঁটা সরিয়ে দিছিছ।" কে জানে এই সামান্ত চোরকাঁটার সঙ্গে তিনি কোন অজ্ঞানা জগতের পথের কাঁটা সরাইতেছিলেন।

এই অপূর্ব প্রেমা একদা প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচক স্থারেশচন্দ্র সমাজপতিরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। একদিন পঙ্ক্তিভাজনকালে অভ্যাসাম্যায়ী আহারস্থলে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রেমানন্দ মহারাজ সমাজপতি-সকাশে উপস্থিত হইয়া স্মিতমুথে বলিলেন, "আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারি তেমন সম্বল—বাক্য, ভাব, ভাষা কোথার পাব ? রস্-উদ্ তো নেই! আপনার কলমের ডগায় রস উদ্ উদ্ করে।" সমাজপতি হার মানিবেন কেন? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আপনার কথায় আপনিই ঠকলেন। স্বীকার করলুম আমার কলমের ডগায় রস আছে। কিন্তু আপনার রস চলায়, ফেরায়, কথায়, কাজে, দেহে, প্রাণে।"—আরও কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মপ্রশংসায় নিপীড়িত প্রেমানলজী পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন।

উৎসবের দিনে মঠপ্রাঙ্গণে ভন্তলোক, মুচি, মেথর, ধনী, দিয়ে—সর্বভরের নারায়ণই পঙ্ জিভোজনে বিদ্যাছেন। থিচুড়ি-পরিবেশন হইতেছে।
তল্পাবধানে নিযুক্ত স্বামী প্রেমানন্দ দেখিলেন, দুরে এক পঙ্ জি হইতে
বারংবার 'থিচুড়ি দাও, থিচুড়ি দাও' এই রব উঠিতেছে। তিনি অবিলয়ে
সেখানে উপস্থিত হইয়া পরিবেশককে জিজ্ঞাদা করিলেন, "তুমি কি আর
কথনো পরিবেশন কর নি?" উত্তর পাইলেন, "আমি বার বার দিছি,
তবু কুলাছে না; এরা দাও দাও বলে শুধু গোল করছে।" প্রেমানন্দ
দেখিলেন, পঙ্ জির প্রায় সবই গরীব—ইহাদের অধিক আহার করাই
অভ্যাদ। তাই সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া আবেগভরে বলিলেন, আমাদের
পেটের ওজনে কি এদের পেটের ওজন করা যায়! জানি না জীবনে
কদিন এরা পেটভরে খেতে পায়—এদের পেটে যে দিনরাভ আগুন
জলছে। যাও যাও, বালভিটা এদের এক এক পাতে ঢেলে দাও। ঠাকুরের
প্রসাদ পেট ভরে থেয়ে নিক।" বলিতে বলিতে স্বর শুক্ষ হইয়া আদিল,
নয়নকোণে বারি ঝরিয়া পড়িল—প্রেমানন্দ আর সামলাইতে না পারিয়া
অন্তর চলিয়া গেলেন।

মঠে সমাগতদের সেবার জন্ম প্রেমানন্দের হৃদয়ের দার ও ঠাকুর-ভাগুারের অর্গল সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। সকলেই যে ভক্ত হিসাবে আসিতেন, তাহা নহে; কেহ হয়তো মঠের মুক্তবায়্-সেবনে আগমন করিতেন, কেহ হয়তো বা ঔৎস্কর মিটাইতে আসিতেন। যিনি ষে

ভাবেই আস্থন না কেন, প্রেমানন্দের মিষ্ট আলাপন ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইরা বারংবার যাতায়াত আরম্ভ করিতেন। অনেক সময় হয়তো মঠের প্রসাদ-বিতরণের সময় অতীত হওয়ার পরে কেহ আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অতীতপ্রোঢ় প্রেমানন্দন্ধী কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিব্রেই অভ্যাগতের আহারাদির জন্ম রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইতেন। দেখিতে পাইয়া অপর কেহ সাহায়ার্থে আসিলে আশীর্বাদ করিয়া বলিতেন, "দেখ, গৃহস্থদের অনেক কাব্রু করতে হয়, সব সময় কি তাদের সময় মত আসা সম্ভব ? আমরা তাদের জন্ম কি আর করতে পারি—একটুথানি তাদের সেবা বই ভো নম্ব ? তাতে আমাদের হয়তো শারীরিক একটু কষ্ট। ঠাকুরের ক্নপায় এথানে তো কিছুর অভাব নেই। আমরা কি তাঁর সন্তানদের সেসব দিয়ে ধন্য হব না ?" রোগশযাায় শায়িত থাকিয়াও তিনি ভক্ত-সেবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। অস্থবৃদ্ধির আশঙ্কায় কেহ সাবধান বাণী শুনাইতে গেলে বলিতেন, "এ আমার স্বন্ডাব—ভক্তদের সেবা ও ঈশ্বরের পূজা এক জিনিস।" দেহত্যাগের দিন হুই পূর্বে মঠের জনৈক সেবককে ডাকিয়া বড়ই আকুলকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি একটি কাজ করতে পার ?" সেবক সাগ্রহে উত্তর দিলেন, "বলুন, কি করতে হবে।" প্রেমানন্দ বলিলেন, "ভক্তদের সেবা করতে পারবে?" "থুব পারব।" প্রেমানন্দ আবার আবেগভরে বলিলেন, "এটা কিন্তু ভূলে। না।" ঠাকুরের প্রসাদ পাইলে ভক্তদের পরম কল্যাণ হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার স্থৃদৃঢ় বিশ্বাস। আর বলিতৈন, "একবার যথন পুণ্যস্থানে—ঠাকুরের স্থানে এসেছে তথন হুটো ভাল কথা শুনে যাক।" বস্তুত: বাবুরাম মহারাঙ্গের নিকট যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা দেহ ও মনের ক্ষুধা মিটাইয়াই গৃহে ফিরিতেন এবং সেই অমৃতের লোভে পুন: তাঁহাদের চরণ মঠাভিমুথে ধাবিত হইত। বয়স্ক ভক্তদের সহিত কলেজের ছাত্ররাও তাঁহার নিকট আসিত এবং তিনি

অকাতরে তাঁহার সময় ও জ্ঞান তাহাদের সেবায় ঢালিয়া দিতেন। এইরূপে কত যুবকই না তাঁহার উদ্দীপনায় সন্মাস অবলম্বনপূর্বক তাঁহারই অনুস্ত পথে চলিতে দৃঢ়পণ হইয়াছে।

প্রেমানন্দের অধিকতর পরিচয়লাভের জন্য অতঃপর তাঁহার চরিত্রের আরও কম্বেকটি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মন্দ হইবে না। শ্রীরামক্ষের উদার ভাব এবং বাবুরামের পূর্ব সংস্কারের সংঘর্ষে অনেক ক্ষেত্রে চকিতে এক অপূর্ব আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিত। পুরীতে বাসকালে একদিন বাবুরাম মহারাজ দেখিলেন, মন্দিরের সম্মুখেই খ্রীষ্টান প্রচারকেরা যীশুর মহিমা ঘোষণা করিভেছে। অমনি তাঁহার জাতিগত সংস্কার সহসা ক্ষুভিত হইয়া বাধাদানে অগ্রসর হইল। তিনি শ্রোত্মগুলীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চৈ:শ্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"—সঙ্গে সঙ্গে শত শত নরনারীর কণ্ঠে নিনাদিত হইল, "হরিবোল, হরিবোল।" সভা ভাঙ্গিয়া গেল। পাণ্ডারা বাবুরামকে ধক্সবাদ দিয়া বলিল, "আমরা এতদিন ভয়েই কিছু করতে পারি নি।" প্রেমানন্দের ভাগ্যে কিন্তু আদিল বিষয়োল্লাদের পরিবর্তে গভীর বিষাদ ! রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুর দর্শন দিয়া বলিতেছেন, "হাঁরে, ওদের সভা ভেক্ষে দিলি কেন? ওরা তো আমার নাম, আমার কথাই প্রচার করছিল। কাল ভোরে উঠে গিম্বেই ক্ষমা চাইবি ওদের কাছে।" বাবুরাম প্রত্যুষে উঠিয়াই শশব্যক্তে অম্বেষণে নির্গত হইলেন এবং বহু কষ্টে গ্রীষ্টান প্রচারকদের বাটীর সন্ধান পাইয়া ক্ষমা চাহিয়া আসিলেন।

তিনি মাছ থাইতেন না। দীর্ঘকালের সংস্থার হক্ষ ঘ্ণারূপেই হয়তো হৃদয়ে লুকায়িত ছিল। বাহিরে উহা ভংগনা ও সমালোচনার আকারে মাঝে মাঝে অভিব্যক্ত হইত। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "তুই মাছ খাসনে বলে কি মনে করিস তোর স্ব

হয়ে গেছে ?" নিজাভদের সদেসদেই তিনি উঠিয়া মাছের আঁশ-বাটি জিহ্বায় ঠেকাইলেন। আর অতঃপর ভং সনাদি না করিয়া বলিতেন, "বাদের ইচ্ছা তারা মাছ থাবে।" নিজে নিরামিষাণী হইলেও তিনি প্রসাদী মাছ জিহ্বায় স্পর্শ করাইতেন। একদিন কিন্তু তাঁহাকে প্রসাদী মংশুও ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। স্বামী সারদানন্দ ও প্রেমানন্দ সেদিন পাশাপাশি বিসয়া থাইতেছেন। সারদানন্দের পাতে মাছের মুড়ো পরিবেশিত হইলে তিনি হঠাৎ সবটাই প্রেমানন্দের পাতে তুলিয়া দিলেন। প্রেমানন্দ "কি কর, কি কর" বলিয়া আপত্তি জানাইলেও সারদানন্দ বিরত হইলেন না এবং প্রেমানন্দও প্রসাদ-বিবেচনায় উহা আর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

তারপর প্রেমানন্দের বৈরাগা। তাঁহার নিতাব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে ছিল এক জোড়া কাপড়, এক জোড়া ফতুরা, একথানি গায়ের চাদর, এক জোড়া চটিজুতা, একটি লাঠি ও ছাতা। শীতের সময় একথানি চাদর ও একটি তুলার জামা অধিক ব্যবহার করিতেন। এই সকল সামাস্ত দ্রব্য হইতে আবার দানও চলিত। অস্তুত্ব অবস্থায় দেওবরে থাকাকালে জনৈক নাপিত চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়: স্তেরাং শাসন না করিয়া অভাবমোচন করাই সক্ষম ব্যক্তির কর্তবা—এই ছিল স্বামী প্রেমানন্দের ধারণা। অতএব তিনি ধৃত ব্যক্তিকে শাল্তির পরিবর্তে একটি টাকা দিতে বলিলেন। শুধু তাহাই নহে, সেবক দুরে সরিয়া গেলে নিজের ব্যবহার্য গামছাথানিও তাহাকে দিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দের চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল—শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর প্রতি তাঁহার অদীম ভক্তি-শ্রদ্ধা। মায়ের আদেশে ভিন্ন তিনি কোন বিশেষ কার্যে অগ্রসর হইতেন না এবং মায়ের আদেশে স্বমত পরিত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে তিনি এক

পত্রে লিথিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীমা মহুদ্যদেহধারিণী হ'লেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তম্ম ; জীবের কল্যাণের জন্ম মহয়বং লীলা করছেন।" আর বলিতেন, "শ্রীশ্রীমাঠাকরুনকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়—তিনি শক্তিম্বরপিণী কি না ? তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাহিরে বেরিয়ে পড়ত। মা-ঠাকর্মনের ভাবসমাধি হচ্ছে; কিন্তু কাহাকেও জানতে দেন ?" ১৯১৪-এর মে মাসে স্বামী প্রেমানন্দকে মালদহে লইয়া যাইবার জন্ম জনৈক ভক্ত বেলুড় মঠে আদেন। তাঁহার আগ্রহে তিনি ধাইতে সম্মত হন ; কিন্তু বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্মতি থাকিলেও যাত্রার পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অন্তমতি লইতে হইবে। তদ্মুসারে ভক্তদহ কলিকাতায় 'উদ্বোধন'-বাটীতে উপস্থিত হইয়া প্রেমানন্দ মাতৃচরণে সমস্ত নিবেদন করিলেন। স্নেহময়ী মা যথন শুনিলেন, বাবুরামের শরীর তত ভাল নহে, উৎসবস্থানের পথ দীর্ঘ ও তুর্গম, আর উৎসবে অনিয়মাদি হইবে, তথন বলিলেন, "তবে পরমের মধ্যে এতদূর নাই বা গেলে।" বাবুরাম অবনতমন্তকে আদেশ মানিয়া লইলেন। এদিকে ভক্ত তো শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন—এই অল্লকণ পূর্বে যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে, আর এখন এই! তিনিও তৎক্ষণাৎ মাতৃদকাশে উপস্থিত হইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, মালদহ তেমন দূর নহে, আর যাতায়াত ও অবস্থানের সর্বপ্রকার স্কুবন্দোবন্ত হুইবে, বিশেষতঃ প্রেমানন্দ মহারাজ না গেলে ভক্তদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিবে৷ সব শুনিয়া মা পুনর্বার বাবুরামকে ডাকাইয়া বলিলেন, "হাঁ বাবুরাম, এরা এত করে বলছে; তবে কি তুমি যাবে ?" মাতৃভক্ত উত্তর দিশেন, "আমি কি জানি মা ? —যা আদেশ করবেন তাই করব।" অবশেষে মা বলিলেন, "যাও একবার এসগে, তবে বেশীদিন থেকো না।" অমনি আবার যাওয়া স্থির श्रेषा (शन।

এই আত্মসমর্পণের ভাব অক্সপ্রকারেও তাঁহার জীবনে প্রকটিত হইত।
মঠে তিনি বাস করিতেন শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দেশে—তাঁহার আদেশ ভিন্ন
কিছুই করিবার উপায় ছিল না। সেই আদেশ শুধু হৃদরেই স্ক্র্যা অমুভৃতিরূপে নামিয়া আসিত না—হুলবিশেষে নির্দেশ দিবার জক্তা বিগ্রহধারণ করিয়া
ঠাকুর সন্মুখে উপস্থিত হইতেন। একবার মঠপরিচালন-সম্বন্ধে গুরুত্রাভাবের
সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি অক্তা গমনের সঙ্করা লইয়া মঠের ফটকের
দিকে অগ্রসর হইলেন—সঙ্গে মাত্র পরিধেয় বন্ত্র, গামছা আর এক থণ্ড
কাপড়। কিন্তু যাই ফটক পার হইয়া পা বাড়াইবেন, অমনি দেখিলেন,
ঠাকুর তাঁহার স্কর্মন্থিত গামছা ধরিয়া আকর্ষণপূর্বক বলিতেছেন, "যাচ্ছ
কোপায়, চাঁদ ? আমায় ফেলে যাবে কোপায় !" স্বামী প্রেমানন্দের
অনির্দিষ্ট পথের ধাত্রা সেথানেই সমাপ্ত হইল।

তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই মঠে অতিবাহিত হইলেও সাধুজনোচিত তীর্থনর্শনমানসে তিনি মধ্যে মধ্যে বাহিরে যাইতেন, ইহার আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছি। আচার্য বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর কয়েক বৎসর মঠে কাটাইয়া তিনি ১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দে পূরীধামে যান। ১৯১০ গ্রীষ্টাব্দে স্থামী তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দ এবং অপর কয়েক জন সাধু-রক্ষচারীর সহিত তিনি ৺অমরনাথদর্শনে যাত্রা করেন। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে রাওলপিণ্ডি হইয়া কাশ্মীরে যান। অতঃপর ৺অমরনাথদর্শনাস্তে প্রায় তিন মাস কাশ্মীরে থাকিয়া শ্রীনগরাদি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখেন। কাশ্মীর হইতে তুরীয়ানন্দ সিমলায় যান এবং প্রেমানন্দ ও শিবানন্দ চোদ্দ-পনর দিন কনথলে থাকিয়া সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ৺কাশীধামে উপস্থিত হন। তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পুনর্বার কাশীধামে যাইতে হয়।

তিনি পরবৎসর অক্টোবর মাস পর্যন্ত মঠে প্রত্যাবর্তন না করায় মঠবাসীরা তাঁহার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। অতএব তাঁহাকে আনিবার জন্ম স্বামী প্রেমানন্দ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কাশীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ কিন্তু তথনই মঠাভিমুথে যাত্রা করিলেন না, তিনি বরং প্রয়াগে চলিয়া গেলেন। অগতাা প্রেমানন্দজীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দেখানে তিন দিন কাটিয়া গেলেও মহারাজের বেলুড়ে **আ**সিবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া প্রেমানন্দ আর নীরব থাকিতে পারিলেন না —চতুর্থ দিবদে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাঞ্জ, তোমায় মঠে যেতেই হবে।" বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবম্প্রকার বিনয় ও কাতরোক্তিতে অপ্রস্তুত হইয়া ব্রহ্মানন্দ শশব্যক্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও কি, বাব্রাম-দা, ওকি! ওঠ, ওঠ।" বাব্রাম মহারাজ তদবস্থ থাকিয়াই পুনর্বার আকুল আবেদন জানাইলেন। অবশেষে ব্রহ্মানন্দজীকে বলিতে হইল, "বাবুরাম-দা, ওঠ, ওঠ—আমি যাব।" পরদিনই সকলে মঠে রওয়ানা হইলেন। এথানে পাই অন্থপম গুরুত্রাতৃপ্রেম, আর ততোধিক অতুলনীয় অধ্যক্ষের প্রতি আমুগত্য। রামক্বঞ্চ-সজ্যের ইহাই ভিত্তিভূমি। পরবৎসর প্রেমানন্দজী নীলাচলে যাইয়া কয়েক মাস মহারাজদের সহিত কাটাইয়াছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তিনি শেষবারের মত কাশীধামে গমন করেন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারন্তে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আপেন। এতদ্বাতীত মঠজীবনের প্রারম্ভে কোন একসময়ে তিনি স্বীয় জননীকে লইয়া ভরামেশ্বরাদি তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি ভারতের প্রধান তীর্থগুলির প্রায় সমস্তই দর্শনপূর্বক স্বয়ং তৃথিলাভ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় সাধুত্বের স্পর্শে তাহাদেরও তীর্থত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তীর্থভ্রমণের সঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীও প্রচার করিতেন। প্রথম প্রথম উহা ঘটনাচক্রে সকলের, এমন কি তাঁহার নিঞ্চের, অজ্ঞাতসারেই

হইরা যাইত। কিন্তু জীবনের শেষ কর বৎসর এই প্রচারের প্রভাব ও প্রসার দে থিয়া লোক অবাক হইয়া গিয়াছিল। যে বাবুরাম মহারাজ মঠের খুঁটিনাটি কাজেই কালক্ষেপ করিতেন এবং যিনি কথনও বিভা বা বৃদ্ধিমন্তার দাবী করিতেন না, তিনি যে একদিন সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অটুট বিখাদ ও প্রেমের প্রবাহে জনসমাজকে ধর্মভাবে মাতাইবেন, ইহা কে ভাবিয়াছিল ? তাঁহার প্রচারশক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল পূর্ববন্ধে। তাহারও আগে উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহুবার গিয়াছিলেন সভ্য, কিন্তু পূর্ববন্ধের সঙ্গে তাঁহার কি যেন একটা অদুশ্র বোগস্ত্র ছিল। স্বানী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, "পূর্ববন্ধ তোর জন্ম রইল।" বস্তুতঃ শ্রীগোরাঙ্গের প্রেমভাবে মৃশ্র পূর্ববন্ধের আধ্যান্থিক সাগরে নৃত্রন প্রেমের হিল্লোল তুলিবার উপযুক্ত শক্তি ছিল স্বানী প্রেমানন্দেরই হাদয়ে—আপনি মাতিয়া অপরকে মাতাইতে তিনিই মাত্র পারিতেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টান্দে তিনি ভক্তদের আমন্ত্রণে রাড়িথাল (ঢাকা) যান।
সেথানে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয়ের বাটীতে তাঁহাদের থাকিতে দেওয়া
হয়। শ্রীরামরুক্তের অক্সতম পার্যদের আগমনে সেবার উক্ত অঞ্চল প্রেমে
টলটলায়মান হইয়াছিল; এমন কি, মুসলমানেরাও ঐ আনন্দে যোগ
দিয়াছিলেন। স্থানবিশেষে তাঁহাদের নিকট উৎসবের চাঁদা চাহিতে না
বাওয়ার তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "উনি কি শুধু আপনাদের নাকি? উনি
তো আমাদেরও পীর মশাই!" ঐ অঞ্চলে বহু গৃহে ঠাকুরের পূজা ও
কীর্তনাদিতে লোকের উৎসাহ দেখিয়া প্রেমানন্দ বিশ্বিত হইয়াছিলেন।
উৎসবে তিনি বক্তৃতাদিও করিয়াছিলেন। তঃখের বিয়য় এই যে, উৎসবান্তে
কলিকাতা ফিরিয়া তাঁহার কলেরা হয় এবং প্রানস্থান উপস্থিত হয়।
এহেন অবস্থায় একদিন বাবুরাম মহারাজকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া সকলের

ধারণা হইল তিনি দেহত্যাগ করিবেন। কিন্তু অল্পন্নণ পরে সংজ্ঞালাভান্তে সকলের বিমর্থ বদন দেখিরা তিনি বলিলেন, "ভর নেই, এ দেহ এখন যাবে না—মা বেঁচে আছেন।" এই রহস্ত অনেকে জ্ঞানিতেন না, কিংবা জ্ঞানিলেও ভূলিরা গিরাছিলেন। শ্রীরামক্বফ যথন বাবুরামের মাতার নিকট ঐ সন্তানটিকে ভিক্ষা চাহিরাছিলেন, তখন মাতা উহাতে সন্মত হইরা বলিরাছিলেন, "বাবা, এই ভিক্ষা দিন, ভগবানে যেন আমার ভক্তি থাকে, আর আমার যেন পুত্রকন্তার শোক পেতে না হয়।" ঠাকুর দে বর দিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ দেই অমোব বাণীর কথা এখন সকলকে শ্ররণ করাইরা দিলেন। যে রোগীর সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ পর্যন্ত আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি অতঃপর দৈববলে অতি আশ্চর্যরূপে ক্রমে স্কন্থ হইরা উঠিলেন। তাঁহার এই অন্থথের সময় পূর্বক্লের মুসলমান অন্থরাগীরা 'শিরনি' মানিয়াছিলেন এবং মঠে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করেন।

পরবর্তী বৎসর ব্রহ্মানন্দজীর সহিত তিনি ৺কামাথ্যাদর্শন ও পূর্ববন্ধ-পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। ক্রমে ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়া একদিন নদীতীরে পদচারণকালে তিনি দেখিলেন যে, মহারাজ ভাবস্থ। অমনি লোককল্যাণে সদা উন্মুখ প্রেমানন্দজী নিকটপ্ত ছেলেদিগকে তাঁহার পদপ্রাপ্তে আনিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ছেলেদের আশীর্বাদ কর।" মহারাজও সাত্রহে বলিলেন, "ছেলের৷ দেবতা হয়ে যাবে।" ইহার পর ঢাকায় রামক্রঞ্চ মিশনের ভিত্তি-স্থাপনাস্তে তাঁহার৷ কাশিমপুরের জমিদারবাটীতে যান। তৎপরে দেওভোগে নাগভবন-দর্শনাস্তে ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ও পর দিবস বেলুড়ে উপনীত হন।

প্রেমানন্দ শেষবারে পূর্ববঙ্গে যান ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনকালে এবং তাঁহার অবস্থিতিস্থলের চারি পার্ম্থে এরূপ

লোকসমাগম হইত যে, জ্বনৈক প্রত্যক্ষদর্শী পরে উহার সহিত্ত মহাত্মা পান্ধীর আকর্ষণী শক্তির তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাত্মাজীকে দেখিবার জ্বপ্তেও তেমন লোকসমাগম হয় না।" প্রেমানন্দের প্রেম শুর্ধু হিন্দু-সমাজেই আবদ্ধ না থাকিয়া মুসলমান-সমাজেও বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার ঘারিন্দা গ্রামে তাঁহার অবস্থানের স্ক্রেমাণে জ্বনেক মুসলমান মোলবী তাঁহাকে পরীক্ষা ও পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে সন্মোহিনী বিভাগ্ন পারদর্শী জ্বনৈক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সকালে উপস্থিত হন। কিন্তু কার্যতঃ অপারগ হইয়া আপনার ক্রুটি স্বীকার করেন। বাব্রাম মহারাজ ইহাতে বিরক্ত না হইয়া মোলবীকে ফল মিটায়াদি আহার করিতে দিলেন; তথন মৌলবী বলিলেন, "আপনি এ যাবৎ উদার মত প্রচার করিতেছিলেন; আপনি আমার সঙ্গে এক-পাতে থাইতে পারেন?" প্রেমানন্দ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ, পারি" এবং কার্যতঃ তাহাই করিলেন। মোলবী তথন সঙ্গী ধীরানন্দকেও আমন্ত্রণ করিলে প্রেমানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, "একজন খেলেই হল; ধীরানন্দের অবস্থা এখনও ঐরপ নহে।"

মুসলমানদের সহিত তাঁহার এরপ প্রীতিপূর্ণ দখরের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।
একবার ঢাকার অবস্থানকালে তাঁহার উদারবাণীতে আরুট হইয়া নবাব
সলিমুলা তাঁহাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণপূর্বক ধর্মগুরুর স্থার সম্মান প্রদর্শন করেন।
আর একবার মঠে আগত এক মুসলমান ভদ্রলোককে কিছু ধাইতে দিবার
পর কেহ উচ্ছিট্ট পরিন্ধার করিতে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তিনি স্বহস্তে
ঐ কার্য সম্পাদন কর্মেন। বস্তুতঃ প্রচারক, গুরু বা সেবক যেরূপেই অপরে
তাঁহাকে গ্রহণ করুক না কেন, স্বামী প্রেমানন্দের প্রেম জাতিবর্ণনিবিশেষে
বিতরিত হইত।

বারিন্দার পরে তিনি ঢাকায় গমন করেন এবং ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া হাসাড়া ও সোনারগাঁ প্রভৃতি গ্রামে উৎসব করিতে যান। বহিদৃষ্টি অবলম্বনে যদিও আমরা 'উৎসব' শব্দ প্ররোগ করিলাম, তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাতে প্রকৃত তথা উদ্বাটিত হইল না; কারণ তথন তিনি উৎসব উপলক্ষে জনগণের মনে নবযুগের উপযোগী এক নৃতন প্রেরণা অমুসঞ্চারিত করিতে বন্ধপরিকর। কীর্ত্তন, উপদেশ, বক্তৃতা, দৈনন্দিন আচরণ প্রভৃতি বিবিধ চেষ্টার মধ্য দিয়া উহাই আত্মবিকাশ করিতেছিল এবং উহার প্রভাব ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়িয়া সমাজ ও স্বাস্থাদির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইতেছিল। দৃষ্টান্তস্করপে বলিতে পারা যায় বে, হাসাড়া প্রভৃতি গ্রামে তিনি দেখিলেন, জনাশয়গুলি কচুরিপানায় পূর্ণ—একটু পরিশ্রম করিলেই ঐ গুলি পরিষ্কৃত হইয়া স্বাস্থোর অমুক্ল ও ব্যবহারোপযোগী হয় জানিয়াও গ্রামবালীরা সম্পূর্ণ উদাদীন আছেন। ইহাতে ব্যবিত হইয়া প্রতিকারকল্নে তিনি প্রথমতঃ গ্রামবালীদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও স্কৃল না হওয়ায় আদর্শস্থাপনার্থে স্বয়ং জলে নামিয়া পানা তুলিতে লাগিলেন। তথন গ্রামবালীরাও তাঁহার অমুক্রণে ও উদ্দীপনায় ঐ কার্যে অগ্রসর হইলেন।

এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের ফলে স্বামী প্রেমানন্দ কালাজরপ্রস্ত হইলেন। কলিকাতার আগমনাস্তে চিকিৎসার ফলে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বায়ুপরিবর্তনের জন্ম তাঁহাকে বৈভনাথ-ধামে লইরা যাওরা হইল। সেথানে প্রথম বেশ উপকার দেখা গেল; কিন্তু হুরা ক্রমে বৈভনাথে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার দেহেও উহা সংক্রমিত হইয়া ক্রমে বৈভনাথে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার দেহেও উহা সংক্রমিত হইয়া জীবন সংশয়াপন্ন করিল। সংবাদ পাইয়া স্বামী শিবানন্দ অবিলম্বে মঠ হইতে তথায় গেলেন এবং তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কলিকাতায় আসিলেও রোগ তথন প্রতিকারের অতীত; অতএব স্থাচিকিৎসা সম্প্রেও ফিরিয়া আসার চতুর্থ দিবসেই তিনি স্বধামে প্রস্থান করিলেন (৩০শে জুলাই, মঙ্গলবার, বিকাল ৪টা ১৫ মিঃ, ১৯১৮ খ্রীঃ)। সেই দিন সকাল

হইতেই সাধুরা নামকীর্তন করিতেছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিমর্যভাবে ধর-বাহির করিতে লাগিলেন। একবার ভিতরে যাইয়া প্রেমানন্দকে বলিলেন, "ঠাকুরের কথা বেশ মনে পড়ছে তো ?—তা হলে আমাদেরও ভরসা হয়।" ঠাকুরের মানসপুত্র রাথালের মনে কথনও, এমন কি মরণকালেও, বিস্মরণ উপস্থিত হইতে পারে না, বাবুরামেরও নহে—ইহা জানিয়াও ব্রহ্মানন্দ বর্তমান জড়সভাতার দিনে প্রমাণস্থাপনের জক্ত এবং সমবেত সাধু ও ভক্তদের মনে শ্রদ্ধা জন্মাইবার জক্তই সম্ভবতঃ ঐরপ প্রশ্ন করিয়া থাকিবেন। সেজক্ত উহা হাদরক্ষম করিয়াই যেন বাবুরামও একগাল হাসিয়। ধাড় নাড়িলেন আর ক্ষীণ স্থরে বলিলেন, 'কুপা, কুপা, কুপা।" এই বলিয়া ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাইয়া রহিলেন—কিন্তু বড়ই গন্তীর!

মহাসমাধির পূর্বে একদিন তিনি স্বামী সারদানন্দকে অক্সমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন, "চাঁপা ফুলের মত রং কাপড় পরতে ইচ্ছা করে; আর বেল-ফুলের মত ধবধবে অর থেতে ইচ্ছা করে।" শুনিয়া এক পরিপকবৃদ্ধি ব্রাহ্মণ চিন্তা করিয়াছিলেন, "আমরা গৃহস্থ, অত সব যোগাড় কি করে করব?" তিনি কি করিয়া জানিবেন যে, হলাদিনী শক্তি হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া যে মূর্তি মঠাধামে ভগবৎকার্যসাধনের জন্ম এতকাল নিয়োজিত ছিলেন, আজ তিনি স্বরূপে লীন হইতে চাহেন ? —বাবুরাম মহাবাজ এই দৈব ভাষায় তারই পূর্বাভাস দিলেন মাত্র।

প্রেমানন্দ স্বামী প্রেমের হাট ভাঙ্গিরা চলিয়া গেলেন। নিদারণ সংবাদ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া সকলের মনে মর্মান্তিক আঘাত প্রদান করিল। প্রানীয় মাস্টার মহাশয় শুনিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের প্রেমের দিকটা চলে গেল।" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন, "মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি—সব আমার বাবুরামের রূপ ধরে মঠের গঙ্গাতীর আলোকরে বেড়াত। হায়, ঠাকুর তাকেও নিয়ে গেলেন!"



याग नित्रक्षनानम

# याभी नित्रक्षनानम

শীরামক্বঞ্চ তাঁহার যে কমজন অন্তরঙ্গকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাদের অক্তম। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ চবিবশ পরগণা জেলার রাজারহাট-বিষ্ণুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছর্ভাগাক্রমে তাঁহার জন্মের বৎসরাদি নির্ণর করা অসম্ভব। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন ছোষ। বারাসত-নিবাদী পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তাঁহার মাতুল ছিলেন। নিরঞ্জন মাতৃল মহাশরের কলিকাতাস্থ বাটীতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন ৷ বাল্যে তিনি তীরধন্ন ও অন্তাদি লইয়া ক্রীড়া করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার চেহারা অতি স্থন্দর ছিল এবং ব্যারামাদির ফলে শরীর স্থানীর্ঘ, সবল ও স্মঠাম হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃতিও তদমুরূপ নির্ভীক ও বীরভাবাপন্ন ছিল। শ্রীরামক্বঞের নিকট আগমনের পূর্বে তিনি আহিরীটোলানিবাসী ভাক্তার প্যারীটাদ মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে একটি প্রেততত্ত্বাঘেষী দলের সহিত পরিচিত হন। ইঁহারা নিরঞ্জনকে প্রেতাবতরণের মাধ্যম (মিডিয়ম) রূপে ব্যবহার করিতেন; কারণ তাঁহার উপর ভূতের আবেশ অতি সহজে হইত এবং এইরূপ প্রেতাবিষ্ট নিরঞ্জনের সাহাযো ঐ দলটি ত্রারোগ্য রোগ নিরাময় করা প্রভৃতি বহু অলোকিক ব্যাপার সাধন করিতে পারিতেন। এই ভাবে ভৃতুড়েদের দলে যাতায়াত করিতে করিতে একটি घंठेनांत्र नित्रक्षत्नत्र मत्न देवतांशात मक्षात रहेन। खरेनक धनमानी वाख्नि স্থানীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর অনিদ্রায় ভূগিয়া অবশেষে নিরঞ্জনের শরণাপত্ম হন।

নিরঞ্জন পরে বলিয়াছিলেন, "জ্ঞানি না ঐ ব্যক্তি আমার দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হইয়াছিল কি না; কিন্তু এইরূপ ধনকুবের হইয়াও ঐ ব্যক্তিকে দারুণ কট পাইতে দেখিয়া আমার মনে ধনসম্পত্তির অসারতা সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত হইল।"

বৈরাগ্যসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক রাজ্যের ছারও তাঁহার নিকট শীঘ্রই উদ্ঘাটিত হইল। তিনি লোকমুখে শ্রীরামক্বঞ্চের অস্কৃত ভগবংপ্রেম ও চিন্তাকর্ষক উপদেশের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে উদ্গ্রীব হইলেন এবং অচিরেই প্রেক্তন্তন্তামুসন্ধিৎস্থ জনকরেক বন্ধুর সহিত্ত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্বঞ্চ-সকাশে উপস্থিত হইলেন। নিরপ্তনের বয়স তথন আমুমানিক অষ্টাদশ বৎসর'—স্থানি স্থান্দর অবয়ব, আর চক্ষে যেন জ্যোতি নির্গত হইতেছে। শুনা যায়, ঐ প্রথম দর্শনের দিনেই নিরপ্তন ও তাঁহার বন্ধুরা শ্রীরামক্ষঞ্চকে প্রেতাবতরণের মাধ্যম হইতে অমুরোধ করিলে বালকের জায় সরলপ্রকৃতি শ্রীরামক্ষণ্ণ সন্মত হইয়া তাঁহাদের চক্রে উপবেশন করেন; কিন্ধু একটু পরেই আসনত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান।

নিরঞ্জন যথন দক্ষিণেশ্বরে আদেন তথন শ্রীরামক্বফ ভক্তপরিবেটিত ছিলেন। সন্ধার সময় সকলে উঠিয়া গেলে তিনি নিরঞ্জনের পার্থে আসিয়া বসিলেন এবং তাঁহার পরিচয় লইলেন। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল, যেন নিরঞ্জন তাঁহার কতকালের পরিচিত। কথাপ্রসঙ্গে তিনি নিরঞ্জনকে বলিলেন, "তাথ নিরঞ্জন, ভূত ভূত করলে তুই ভূত হয়ে যাবি, আর ভগবান ভগবান করলে ভগবানই হবি। তা কোনটা হওয়া ভাল ?" নিরঞ্জন উত্তর দিলেন, "তা হলে ভগবান হওয়াই ভাল।" ফলতঃ এইরূপে

<sup>&</sup>gt;। 'কথামৃত', তর ভাগ, ত-৭ পৃষ্ঠার উল্লিখিত হইয়াছে—১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার বরস ছিল ২০।২৬ বৎসর। অতএব প্রশাবৎসর ১৮৬২, প্রাবণ-পূর্ণিমা ধরা ঘাইতে পারে। শ্রীরামকুকের নিকট তিনি সম্ভবতঃ ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে আসেন।

#### স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

ঠাকুর সেদিন নিরঞ্জনকে ভূতুড়েদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিলেন এবং নিরঞ্জনও তাহাতে সন্মত হইলেন। এই প্রথম দর্শনের সম্বন্ধে লাটু মহারাজ্ব বলিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন ভাই দক্ষিণেশ্বরে যেদিন প্রথম গিয়েছিল, দেদিন ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, 'আখ, তুই যদি সংসারীর নিরানক্ষইটি উপকার করিস আর একটা অপকার করিস, তবে লোকে আর তোকে দেখতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তুই যদি নিরানক্ষইটি অপরাধ করিস আর একটা তাঁর প্রীতির কাজ করিস, তা হলে তিনি তোর সব অপরাধ মার্জনা করবেন। মাকুষের ভালবাসায় আর ভগবানের ভালবাসায় এত তফাৎ জানবি" ('শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের শ্বতিকথা', ৪২৮ পৃঃ)।

সেদিন এইরূপ নানা কথা চলিতে লাগিল। ঠাকুরের আপন জনের সহিত কতকাল পরে আজ্ব দৈবক্রমে দেখা হইয়াছে—আলাপ আর শেষ হয় না! ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আদিলে ঠাকুর বলিলেন, "সন্ধ্যা হয়ে এল, আজ্ব বাড়ি নাইবা গেলি; এখানেই আজ্ব থাক না।" নিরপ্তন বাড়িতে বলিয়া আসেন নাই, রাত্রে থাকিলে মাতুল রাগ করিবেন; স্বতরাং থাকিতে রাজী হইলেন না। ঠাকুর আবার বলিলেন, "ওরে, এতটা যেতে কষ্ট হবে, যাসনি, থেকে যা।" নিরপ্তন তখনও সন্মত না হওয়ায় ঠাকুর বলিলেন, "একান্তই যাবি তো যা, কিন্তু আবার আসিস। কবে আসবি ?" নিরপ্তন শীঘ্রই আসিবেন বলিয়া পদধূলিগ্রহণান্তে বিদায় লইলেন। কিন্তু প্রামাকৃষ্ণের অলৌকিক আকর্ষণ সেই প্রথম দিনের দর্শনেই তাঁহার মর্মন্থল আলোড়িত করিয়াছিল। তাই বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, "থেকে গেলেই হত।" অমনি আবার কর্তব্যবৃদ্ধি শ্ররণ করাইয়া দিতে লাগিল, "না, মামা রাগ করবেন।" সেদিনকার মত নিরপ্তন গৃহে ফিরিলেন।

ত্ই-তিন দিন পরেই তিনি আর এক সন্ধায় পুনর্বার দক্ষিণেখরে

ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। কক্ষের দ্বারে আগমনমাত্র ঠাকুর দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন এবং আকুল-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওরে নিরঞ্জন, দিন যে যায়রে—তুই ভগবান-লাভ করবি কবে ? দিন যে চলে যায়, ভগবানকে লাভ না করলে সবই যে বুথা হবে। তুই কবে তাঁকে লাভ করবি বল, কবে তাঁর পাদপায়ে মন দিবি বল ? আমি যে তাই ভেবে মাকুল !" নিরঞ্জন অবাক !—"ইনি কে ? আমার ভগবানলাভ হচ্ছে না বলে, দিন চলে যাচ্ছে বলে আমার জন্ম এঁর এত আর্তি কেন? পরের জন্ম এ কি অহৈতৃকী ভালবাসা!" এ রহস্ত তিনি ভেদ করিতে পারিলেন না; কিন্ধ গভীর আবেগপূর্ণ সেই স্থাময় বাণীতে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হুইল—তিনি সে রাত্রি দক্ষিণেশরেই থাকিয়া গেলেন। শুধু তাহাই নহে, সে অপূর্ব প্রেম তাঁহাকে পরদিনও সেথানেই ধরিয়া রাখিল। এইরূপে তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত হইলে চতুর্থ দিন তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন। না বলিয়া এই ভাবে তিন দিন অমুপস্থিত থাকায় মাতৃল বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং নানা স্থানে ভাগিনেয়ের অমুসন্ধানও করিয়াছিলেন। অভ:পর চতুর্থ দিন ফিরিয়া আসিলে বিরক্তিসহকারে তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎ সনা করিয়া বাডির সকলের উপর আদেশ দিলেন, যেন নিরঞ্জনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাথা হয়। এই ব্যবস্থা কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। দিন কয়েক পরেই মাতুলের মন কোমল হইল। এতদাতীত বাড়ির ভৃতাদের অমুভৃতি হইত, যেন কি এক দিবা শক্তি নিরঞ্জনকে বিরিয়া রহিয়াছে—উহার পথে অন্তরায় স্ষষ্টি করিলে তাহাদের অমঙ্গল হইবে। স্থতরাং শীঘ্রই তিনি আবার নির্বিবাদে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন।

নিরঞ্জনের সরলতা ঠাকুরকে প্রথমাবধিই বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই তিনি মাস্টার মহাশয়কে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমায় নিরঞ্জনের

সঙ্গে দেখা করতে বলছি কেন? সে সরল ইহা সত্য কি না, এইটি দেখবে বলে" ('কথামৃত', ৫ম ভাগ, ১৪৭ পৃ:)। ১৮৮৪ খ্রীষ্টান্দের ১৫ই জুন কাঁকুড়গাছীতে শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রের বাগানে এক মহোৎসবে ঠাকুর গিয়াছিলেন। কীর্তনারে তিনি ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন, "এমন সময় নিরঞ্জন আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দ-বিক্ষারিতলোচনে সম্মিতমুখে বলিয়া উঠিলেন, 'তুই এসেছিস!' (মাস্টারকে) 'দেশ, এ ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্থা না করলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারী এসব থাকতে ভগবানকে পাওয়া যায় না' " ( ঐ, ১ম ভাগ, ১৪১ পৃষ্ঠা )। নিরঞ্জনের বৃদ্ধা মাতা তথন জীবিতা ছিলেন; তাই মাতার ভরণপোষণের জ্ঞু নিরঞ্জনকে চাকরি গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিতেন না যে, তাঁহার কোন উচ্চাধিকারী যুবক-ভক্ত কাঞ্চনের বন্ধনে পড়েন। তাই ঐ দিনই নিরঞ্জনকে বলিলেন, "দেখ তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে। তুই আফিসের কা**ল** করিস কিনা, তাই পড়েছে। আফিসের হিসাব-পত্র করতে হয় আরও নানা রকম কান্ধ আছে—সর্বদা ভাবতে হয়। সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে, তুইও চাকরি করছিস; তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জয় চাকরি স্বীকার করেছিল। মা গুরুদ্ধন, ব্রহ্মমন্ত্রীম্বরূপা। যদি মাগ-ছেলের জ্ঞা চাকরি করতিস, আমি বল্তুম-ধিক ধিক, শত ধিক, একশ ছি! অতঃপর ঠাকুর মণি মল্লিককে বলিলেন, "দেখ, ছোকরাটি ভারি সরল। তবে আজকাল একটু-আধটু মিথ্যা কথা কয়—এই যা দোষ! দেদিন বলে গেল যে, আসবে; কিন্তু আর এলো না। (নিরঞ্জনের প্রতি) তাই রাখাল বলছিল—তুই এঁড়েদয়ে এসেও দেখা করিস নাই কেন ?" নিরঞ্জন বলিলেন, "আমি এঁড়েদরে সবে ছদিন এসেছিলাম।" শ্রীরামকৃষ্ণ ভারপর মাস্টার মহাশরকে দেখাইয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, "ইনি হেড্মাস্টার। ভোর

সঙ্গে দেখা করতে গিছিলেন। আমি পাঠিয়েছিলাম" (ঐ, ১ম ভাগ, ১৪১-৪২ পৃষ্ঠা)।

নিরঞ্জনের সরলতা ও বৈরাগ্যের ব্যক্ত ঠাকুর তাঁহার প্রতি কতথানি স্বেহপরায়ণ ছিলেন তাহা 'কথামৃতে'র বহুন্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠকের স্থবিধার জন্ম আমরা কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম। নিরপ্তনের বৈরাপ্যসম্বন্ধে ঠাকুর একদিন (১৮৮৬ খ্রী:, ৫ই জামুয়ারী) মণিকে বলিয়াছিলেন, "দেখছ না নিরঞ্জনকে! 'তোর এই নে, আমার এই দে'— ব্যস্; আর কোন সম্পর্ক নাই। পেছু টান নাই" ( তয় ভাগ, ২৭৬ পুঃ )। ইহারও পূর্বে একদিন (১৮৮৪ খ্রীঃ, ২০শে জুন) ঠাকুর মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন, "বাবুরাম আর নিরঞ্জন-এদের ছাড়া কই ছোকরা ? যদি আর কেউ আসে, বোধ হয় ঐ উপদেশ নেবে, চলে যাবে। …নিরঞ্জনকে তোমার বিরূপ বোধ হয় ?" মাস্টার উত্তর নিলেন, "আজ্ঞা, বেশ চেহারা।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "না, চেহারা শুধু নয়! সরল। সরল হলে ঈশ্বকে সহজে পাওয়া যার। সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাব্স হয়। ... নিরঞ্জন বিয়ে করবে না। তুমি কি বল-কামিনী-কাঞ্চনেই বন্ধ করে?" মাস্টার-- "আজ্ঞে হা।" শ্রীরামক্বফ-"ভাবে দেখলাম, যদিও চাকরি করছে, ওকে কোন দোষ স্পর্ল করে নাই। মার জন্ম করে—ওতে দোষ নাই। …নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, এদের ব্যাটা ছেলের ভাব" (৪র্থ ভাগ, ১১৪-১৫ পৃ:)। বলরাম-ভবনে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "আলেখ্ নিরঞ্জন! নিরঞ্জন, আয় বাপ—খারে, নেরে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সকল করব! তুই আমার জক্ত দেহধারণ করে নররূপে এসেছিস।" আবার ঐ দিনই অসু সময়ে বলিয়াছিলেন, "দেখ না নিরঞ্জন! কিছুতেই লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় বলে, বাপরে, ও বিশালাকীর দ!' ওকে দেখি যে,

#### স্বামী নিরপ্তনানন্দ

একটা জ্যোতির উপর বসে রয়েছে" ('কথামৃত,' ৪র্থ ভাগ, ২৬৪-২৬৬ পৃঃ)। কাশীপুরেও (২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫) এই অমুপম স্নেহ দেখাইরা বলিয়াছিলেন, "তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।"

এই সকল ঘটনায় ও আলাপপ্রসঙ্গে নিরঞ্জনের প্রতি ঠাকুরের অগাধ ভালবাসা ও বিশ্বাদের পরিচয় পাই; কিন্তু ঠাকুর কথনও ক্ষেহান্ধ ছিলেন না। প্রয়োজন হইলে শুভাকাজ্ফী পিতার নায় তিনি কঠোর শাসনেও বিরত হইতেন না—"শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনের স্বভাবতঃ উগ্রপ্রকৃতি ছিল। গহনার নৌকায় করিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে আরোহীসকলকে ঠাকুরের অথথা নিন্দাবাদ করিতে শুনিয়া তিনি প্রথমে উহার তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত হইলেন এবং তাহাতেও উহারা নিরস্ত না হওয়াতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া উহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন। নিরঞ্জনের শরীর বিশেষ বলিষ্ঠ ও দৃঢ় ছিল এবং তিনি বিলক্ষণ সম্ভরণপটু ছিলেন। তাঁহার ক্রোধদৃপ্ত মৃতির সম্মুখে দকলে ভয়ে জড়দড় হইয়া গেল এবং অশেষ অমুনয়, বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিন্দাকারীরা তাঁহাকে ঐ কর্ম হইতে নিরস্ত করিল" ঠাকুর ঐ কথা পরে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বলীভূত হতে আছে? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মত, হয়েই মিলিয়ে যায়। হীনবুদ্ধি লোকে কত কি অক্সায়কথা বলে, তা নিয়ে বিবাদবিদংবাদ করতে গেলে ওতেই জীবনটা কাটাতে হয়। ওরূপ হলে ভাববি, লোক না পোক (कोট) এবং তাদের কথা উপেক্ষা করবি। ক্রোধের বশে কি অম্ভার করতে উদ্যত হয়েছিলি, ভাব দেখি—শাড়ি-মাঝিরা তোর কি অপরাধ করেছিল যে, সেই গরীবদের উপরও অত্যাচার করতে অগ্রসর হম্বেছিলি!" ('লীলাপ্রদক্ষ-দিব্যভাব,' ১৬০ পৃঃ )।

নিরঞ্জন তথন অধিক পরিমাণে স্বত ভোজন করিতেন জানিয়া ঠাকুর

তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "অত বি থাওয়া ? শেষে কি লোকের বি-বউ বার করবি ?" ভক্তকে বিচারবুদ্ধিহীন হইতে তিনি নিষেধ করিতেন। অন্থাবন না করিয়া কিংবা আদর্শের মর্বাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া কেংনা মতামত পোষণ বা প্রকাশ করিলে ঠাকুর তথনই সংশোধন করিয়া দিতেন। একদিন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিতেছিলেন, "এত ঐশ্বর্যভোগ করার পর যদি ঈশ্বরচিন্তা না করত, শোকে বলত, ধিক্।" নিরঞ্জন অমনি বলিয়া উঠিলেন, "ঘারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি সব শোধ করেছিলেন।" ঠাকুর কোন্ উচ্চ ন্তর হইতে কথা বলিতেছেন তাহা নিরঞ্জনের ধারণা হয় নাই দেখিয়া তিনি বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "রেথে দে ওসব কথা! আর জালাস নে! ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর মান্ত্রয়! তবে সংসারীরা একেবারে ভূবে থাকে, তাদের তুলনার খুব ভাল—তাদের শিক্ষা হবে। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাৎ। …ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাৎ। …ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত শেক শের্শ করবে না। কামিনীকাঞ্চন কাছে রাথবে না—পাছে আসক্তি হয়" ('কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ১৬০-৬৪ পৃঃ)।

আবশুকক্ষেত্রে এইরূপ কঠিন শাসনাদি করিলেও ঠাকুরের কথার ও কার্যে ভালবাসা ও বিশ্বাস শতধারে প্রবাহিত হইত। লাটু মহারাজ্য একদিন বলিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন ভাইকে ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে ছুঁরে দিলেন। তাতেই তিন দিন, তিন রাত্রি তার চোথের পাতা পড়ে নি, কেবল জ্যোতিঃ দেঁথেছে আর জপ করেছে। তিন দিন জিব থেকে তার জপ ছুটে যায় নি। ভারী ভূত নামাত কি না, তাই তিনি মস্করা করে বলেছিলেন—'এবার আর যে-সে ভূত নামে নি, একেবারে ভগবান ভূত খাড়ে চেপেছে। তোর সাধ্য কি যে তুই তাকে খাড় থেকে নামাস'" ('শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের শ্বতিকথা,' ৪২৯ পৃঃ)। দক্ষিণেশরে যাতারাতের কোনও এক স্থবোগে ঠাকুর নিরঞ্জনকে দীক্ষা
দিরাছিলেন। "ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর ম্পর্ল করা
ভিন্ন কথন কথন আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষাপ্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের স্থার শিষ্যের কোন্ঠীবিচারাদি নানাবিধ
গণনা ও প্রাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু যোগদৃষ্টিসহারে ভাহার
ক্রমক্রমাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূর্বক 'ভোর এই মন্ত্র' বিশ্বরা
মন্ত্রনির্দেশ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন, তেজচন্দ্র, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কয়েকজনকে
তিনি ঐরূপ রূপা করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাঁহাদের নিকট প্রবশ

নিরঞ্জনও ঠাকুরের প্রেমে ও অধ্যাত্মস্পর্শে সম্পূর্ণ আত্মহারা হইরা তাঁহাকেই জীবনের গ্রহতারারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমে তাঁহার স্বরূপের পরিচর পাইয়াছিলেন। তাই শ্রামপুকুরে যে রাত্রে (৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫) গিরিশাদি ভক্তগণ ঠাকুরের দেহে মা কালীর আবির্ভাব-সন্দর্শনে শ্রিপদে পূস্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন, সে রাত্রে নিরঞ্জনও ভক্তিগদগদ চিত্তে 'ব্রহ্মময়ী ব্রহ্ময়য়ী' বিলিয়া অঞ্জলিপ্রদানান্তে শ্রীচরণে মন্তক স্পর্শপূর্বক প্রণাম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বরূপের পরিচর ছাড়াও বড় জিনিস ছিল, ঠাকুরের প্রতি প্রাণটালা ভালবাসা—যাহার ফলে ত্যাগী সন্তানেরা ঠাকুরের একান্ত আপনার জন হইতে পারিয়াছিলেন। কাশীপুরে অবস্থানক্রালে পরীক্ষাছেলে ঠাকুর একদিন (১৮৮৫ খ্রীঃ, ২৩শে ডিসেম্বর) নিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই নিরঞ্জন বাড়ি গিছল। তুই বল দেখি, কি রক্ষ বোধ হয় ?" নিরঞ্জন কোন ইতন্তত: না করিয়া উত্তর দিলেন, "আজে, আগে ভালবাসা ছিল বটে, কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার জো নাই" ('কথামৃত,' ৪র্থ ভাগ, ৩২৮ পৃঃ)।

নিরঞ্জন একে তো শক্তিশালী ও বীরভাবাপর ছিলেন; ভাহাতে

আবার ঠাকুরের শেষ অন্থথের সময় তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষণ করা নিজের একান্ত কঠবা বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাকে অপরের অপ্রিয়-ভালন হইতে হইত সত্য, কিন্তু সর্বদাই ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসার ঐকান্তিকতা দেখিয়া আগন্তকগণ ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং মুগ্ধ হইতেন। ঠাকুরের অস্থের শেষ অবস্থায় যুবক ভক্তেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের নিকট যথন-তথন যাহাকে-তাহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না৷ বীরভক্ত নিরঞ্জন অগ্রণী হইয়া এই অত্যাবশুক অথচ অপ্রিয় কার্যের ভার লইরাছিলেন। ঐ সময়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় একদিন ঠাকুরের নিকট যাইতে চাহিলে নিরঞ্জন তাঁহাকে বাধা দিলেন। তথন রাম বাবু কিছু মিষ্টি ও মালা লাটুর হস্তে দিয়া বলিলেন, "ওরে, এগুলো উপর থেকে প্রসাদ করে এনে দে।" লাটু ইহাতে তু:খিত হইয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, "এঁকে উপরে খেতে দাও না, ভাই। আপনা-আপনির মধ্যে এসব নিয়ম কি জারি করতে আছে?" নিরঞ্জন কিন্তু তথনও অটল। লাটু থোঁটা দিয়া বলিলেন, "ভামপুকুরে দেদিন দানা-কালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল, তুমি তাকে ছেড়ে দিতে পারলে, আর আজ এঁর মত লোককে ছাড়তে চাইছ না ?" পাঠকের কোতৃহল-নিবৃত্তির জন্ম বলিয়া রাখা আবশুক যে, ঠাকুরের শ্রামপুকুরে অবস্থানকালে বিনোদিনী নামী এক ভক্তিমতী অভিনেত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ বোষের (দানা-কালীর) নিকট ঠাকুরকে দেখিবার্দ্ম জ্বন্থ বিশেষ আর্তি প্রকাশ করে। ঐ সময়ে নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তেরা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ঐ জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে ঠাকুরের নিকট যাইতে দেওয়া হইবে না; কারণ ইহাদের স্পর্শে ঠাকুরের অস্ত্র বুদ্ধি পায়। দানা-কালী তথন অনজ্ঞোপায় হইয়া বিনোদিনীকে সাহেব সাজাইয়া সঙ্গে লইয়া আসেন এবং এই ভাবে দ্বারী নিরঞ্জনকে ফাঁকি দিয়া

#### ाश्रामी नित्रक्षनानम

তাহাকে ঠাকুরের মিকট উপস্থিত করেন। সেখানে গিয়া দানা-কালী অবশু সমস্ত থুলিয়া বলেন এবং এই প্রহসনের পর হাসি-ঠাট্রাও হয়। যাহা হউক, আলোচ্য দিবসে লাটুব কথায় নিরঞ্জনের মন গলিল এবং তিনি রাম বাবুকে বলিলেন, "আপনি উপরে যান।" অতঃপর লাটু উপরে গেলে অন্তর্থামী ঠাকুর সেই দিনকার সব জানিয়াই যেন লাটুকে বলিলেন, "দেখ, কারুর কথনও দোষ দেখবি নি, লোকের কেবল গুল দেখবি।" ঠাকুরের কথায় লাটুর বড় হঃখ হইল এবং তিনি নীচে নামিয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, "ভাই, আমার মত মুখার কথায় হঃখ করিস নি।" বলা বাছলা নিরঞ্জন স্বায় কঠবা পালন করিতেছিলেন; তাঁহার তখন স্থ্য-হঃথের অবসর কোথায়?

এক পাগলিনী মাঝে মাঝে কাশীপুরে আসিয়া বড়ই উৎপাত করিত বলিয়া যুবক ভক্তেরা ন্থির করেন যে, তাহাকে আর উপরে যাইতে দেওরা হইবে না। একদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া সে জেদ করিতে লাগিল—দে উপরে যাইবেই। এদিকে নিরঞ্জনও কিছুতেই তাহাকে যাইতে দিবেন না। ইতোমধ্যে উপর হইতে থবর আসিল, ঠাকুর পাগলীকে ডাকিয়াছেন। স্তরাং শশী তাহাকে উপরে লইয়া গেলেন। পাগলী উপরে গেল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি অধিকাংশ যুবক ভক্তদের বিবক্তি রুদ্ধি পাইল বই হাস হইল না। এই সমরে কোমলহাদম্ব রাথাল একদিন (১৮৮৬ খ্রীঃ, ১৬ই এপ্রিল) শ্রীরামক্তকের সমীপে আলাপপ্রসঙ্গে পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া আক্রেপ করিতে লাগিলেন, "তঃখ হয় সে উপত্রেব করে, আর তার জন্ম অনেকে কইও পায়।" নিরঞ্জন অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তোক মাগ আছে, তাই তোর মন কেমন করে। আময়া তাকে বলিদান দিতে পারিয়া" রাথালও বৈরাগ্যের নামে নিষ্ঠুরতা সহ্ব না করিতে পারিয়া বিলয়া উঠিলেন, "কি বাহাছরী। ওঁর সামনে ঐ সব কথা" (কথামৃত, গ্রা

#### - এরিমকুঞ-ভক্তমালিকা

২র ভাগ, ২৬৬ পৃ:)। তুইটি আদর্শের এক অপূর্ব সংবর্ষ—একদিকে শুরুসেবা, অপর দিকে মাতৃজাতির সম্মান ও ভক্তপ্রীতি!

কর্তব্যান্তরোধে ও বৈরাগ্যের প্রথমাবেগে নিরঞ্জনকে আপাততঃ একটু উগ্রপ্রকৃতির লোক মনে হইলেও তাঁহার চরিত্রে কোমলতার অভাব ছিল না। বস্তুত: তিনি সময়বিশেষে যেমন বজ্ঞাদুপি কঠোর হইতেন, তেমনি কুম্মাদপি মৃত্ত হইতে পারিতেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে যথন নরেন্দ্র প্রভৃতি অনেকে অ'টিপুরে যান তথন নিরঞ্জনও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে স্থান করিতে যাইয়া সারদা মহারাজ ডুবিয়া যান। তথন নিরঞ্জনই স্বীয় প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পুষ্করিণী হইতে উদ্ধার করেন। এই সব কার্যে তাঁহার অপূর্ব তৎপরতা ও উৎসাহ ছিল। মঠের প্রথমাবস্থায় শশী মহারাজ একবার বাহিরে যাইয়া জরগ্রস্ত হন। সংবাদ পাইয়া নিরঞ্জন তাঁহাকে স্থত্নে মঠে লইয়া আসেন এবং শুশ্রাষাদি দ্বারা নিরাময় করেন। স্বামী যোগানন যথন এলাহাবাদে বসস্তে আক্রাস্ত হন. তথনও নিরঞ্জন অবিলম্বে তাঁহার রোগশ্যাপ্রাস্তে উপস্থিত হন। লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, "কারুর অস্থ্র শুনলে, দৌড়ঝ গৈপের কাজ নিরঞ্জন ভাই নিজের মাথায় নিত।" ১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্দে লাটু মহারাজের নিউমোনিয়া হইলে নিরঞ্জন তাঁহার সেবার অনেকথানি দায়িত্বই নিজন্তব্যে লইয়াছিলেন। বলরাম বাবুর শেষ অস্থথের সময়ও স্বামী শিবানন্দ এবং সদানন্দের সহিত প্রাণ ঢালিয়া তিনি তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন।

মঠ যথন বর্গহনগরে ছিল, তথন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ একদিন এক ছোট ঠোকায় করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জোগের জক্ত সন্দেশ আনিতেছিলেন। তথন কোনও দরিদ্র রমণী একটি ছোট ছেলেকে কোলে করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। ছেলেটি নিরঞ্জনানন্দের হাতে থাবারের ঠোকা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমি সন্দেশ থাব।" মা যত শাসন করে, ছেলের কাল্লা ততই

#### यांभी नित्रक्षनानम

বাজিষা চলে। দেখিয়াই নিরঞ্জনানন্দ সন্দেশগুলি ছেলেটির সন্থুখে ধরিয়া বলিলেন, "থাও বাবা, থাও।" কথা শুনিয়া রমণী বলিল, "না, বাবা, তুমি ঠাকুরসেবার জন্ম সন্দেশ নিয়ে যাছ ; এ থেলে ছেলের অমঙ্গল হবে।" নিরঞ্জনানন্দ বলিলেন, "না, মা, ছেলের কোন দোষ হবে না। ও থেলেই ঠাকুরের থাওয়া হবে।" এই বলিয়া ঠোজাটি বালকের হত্তে দিয়া পুনরায় ঠাকুরের জন্ম সন্দেশ সংগ্রহ করিতে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল— তাঁহার পূত দেহাবশেষ গঙ্গাতীরে সমাহিত হয়; কিন্তু প্রবীণগণ যথন স্থির করিলেন যে, উহা কাঁকুড়গাছিতে রামবাব্র উন্থানে লইরা যাওয়া হইবে, তথন কপর্দকহীন যুবক জ্বন্তপণ অস্তু কোন পথ না দেখিয়া আপাততঃ ঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রবাদি স্থত্মে রক্ষার জ্বন্তু বলরাম-ভবনে পাঠাইয়া দিলেন এবং অতঃপর চিতাবশেষও যাহাতে হস্তচ্তে না হয় তাহার উপায়-উদ্ভাবনে যত্মপর হইলেন। প্রবীণ ও নবীনদের এই মতদ্বৈধস্থলে মধাস্থ নরেন্দ্র অবশ্র প্রবীণদের দিকেই মত দিয়া তথনকার মত বিরোধের মীমাংসা করিলেন; কিন্তু ইতোমধ্যে শশী ও নিরঞ্জন গোপনে পরামর্শ করিয়া একটি নৃতন পাত্রে "অর্থেকেরও উপর জ্বাবশেষ ও অন্থিনিচয়" সরাইয়া রাখিলেন এবং যথাকালে অবশিষ্ট অন্থিপ্ পূর্বের তামকলসীটি প্রবীণদের হস্তে তুলিয়া দিলেন। শশী ও নিরঞ্জনের সংরক্ষিত অন্থিই পরে 'আত্মারামের কোটা'য় করিয়া আচার্য বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে আনেন: উহা অত্যাপি তথায় রহিয়াছে ('উদ্বোধন' ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ প্র: দ্রন্থরা)।

সম্ভবত: ১৮৮৭ গ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বরাহনগরের মঠে বোগদানের পর নিরঞ্জন সন্নাাসগ্রহণাস্তে নিরঞ্জনানন্দ নামে অভিহিত হইলেন। মঠে নিরঞ্জনানন্দের প্রধানত: তপস্থার দিকেই ঝেঁকি দেখা যাইত। তবে

১ 'কথামূত', ৩র ভাগ, পরিশিষ্ট।

## শ্রীরামক্বফ-ভক্তমালিকা

তিনি মঠের দৈনন্দিন শ্রমসাধা কার্য যথেষ্ট করিতেন ্এবং পূজাদিতেও অপরকে সাহায়া করিতেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে মঠবাস তাঁহার হয় নাই র কারণ অন্যান্ত গুরুত্রাতার স্থায় তিনিও মধ্যে মধ্যে তীর্থদর্শনে যাইছেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি একবার পুরীধামে যান এবং ৮ই এপ্রিল মঠে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরে ১৮৮৯ অব্দের নভেম্বর মাসে তিনি তপস্থায় নির্গত হইয়া প্রথমে দেওবরে ৮ বৈল্পনাথদর্শন করেন। দেওবর হইতে তিনি কাশীতে যান এবং বংশীদন্তের বাটীতে থাকিয়া কিছুদিন তপস্থা করেন। ঐ সময়ে মাধুকরী ভিক্ষাই তাঁহার সম্বল ছিল। ইতোমধ্যে স্বামী যোগানন্দের অস্থথের সংবাদ আসাতে তাঁহাকে তীর্থরাজ্ব প্রয়াগে যাইতে হয় এবং এই স্থযোগে সেখানে তাঁহার কল্পবাসও হয়। পরে তিনি উত্তর ভারতের অপরাপর তার্থদর্শন করেন এবং কোন কোন স্থলে কিছুকাল তপস্থাও করেন।

স্থানী বিরক্ষানন্দ যথন ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টান্দে বরাহনগর মঠে যাতারাত আরম্ভ করেন, তথন নিরজন মহারাজকে প্রায়ই দক্ষিণেররে পঞ্চবটিতলার ও ঠাকুরের ধরে থানে করিতে যাইতে দেখিতেন, বিরজ্ঞানন্দও মধ্যে মধ্যে সঙ্গে যাইতেন। মঠে যোগ দিবার পূর্ববর্তী গ্রীম্মাবকাশটি মঠে কাটাইরা বিরক্ষানন্দ মহারাজ আবার যথন গৃহে ফিরিয়া যান, তথন নিরজনানন্দজী মাঝে মাঝে তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহার বৈরাগ্য উদ্দীপিত করিতেন। পরে তিনি বিরক্ষানন্দকে লইয়া কয়েকবার জয়রামবাটীতে গিয়াছিলেন। প্রথমবারে বিরক্ষানন্দ যথন ম্যালেরিয়া লইয়া জয়রামবাটীতে গিয়াছিলেন। প্রথমবারে বিরক্ষানন্দ যথন ম্যালেরিয়া লইয়া জয়রামবাটী হইতে মঠে আসেন, তথন স্নেহপরায়ণ নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে বলরাম-মন্দিরে রাথিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ঐ সময় তাঁহাকে গিরিশ বাবুর নিকট লইয়া গিয়া শ্রীশ্রীগ্রকুরের কথাও শুনাইতেন।

অতঃপর স্বামী বিবেকানন্দের ২২।১০।৯৪, তারিধের পত্রে জানিতে

পারা যায় যে, নিরঞ্জনানন্দ তখন সিংহলে উপস্থিত। স্বামীলী লিখিতেছেন —"নিরঞ্জন সিলোনে পালিভাষা শিক্ষা কেন না করে এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ অধায়ন কেন না করে ? অনর্থক ভ্রমণে কি ফল—তা তো বুঝিতে পারি না।" স্বামী নিরঞ্জনানন্দ অবশ্র অনর্থক ভ্রমণ করিতেছিলেন না---সাধুর ভ্রমণ কথনই একেবারে ব্যর্থ হইতে পারে না। তিনি যখন যেখানে যাইতে-ছিলেন, সেথানেই শ্রীরামক্কফের মহিমাকীর্তন করিতেছিলেন এবং সর্বত্রই এইরূপে অমুরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি পাইতেছিল। স্বামীক্রীও যে ইহা অবগত ছিলেন না তাহা নহে; তাই ঐ সময়েরই কিছু পূর্বে অপূর্ব পত্তে লিখিয়া-ছিলেন, "নিরঞ্জন এখন এমন কার্য করছে যে, ভোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমি থবর রাথছি।" সিংহল হইতে ফিরিয়া আসার পরেও তাঁহার সৎকার্যের প্রশংসা করিয়া স্বামীজী লিথিয়াছিলেন, "নিরঞ্জন সিলোন প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্য করিয়াছে।" বস্তুত: স্বামীজী চাহিতেন যে, তাঁহার গুরুভাতারা যিনি যাহাই করুন না কেন, তাহা যেন আরও স্থচারুরপে সম্পন্ন হয়। এই সদিচ্ছাই অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনার রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। যাহা হউক, ঐ সময়ে নিরঞ্জন মহারাজ কিছু দীর্ঘকাল দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে কাটাইয়া অবশেষে ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামক্বফের জন্মোৎসবের পূর্বেই আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন।

ক্রমে সংবাদ আসিল ষে, স্বামীজী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে পাশ্চান্তা দেশ হইতে ভারতে প্রভাবর্তন করিবেন। থবর পাইয়া নিরঞ্জনানন্দ ভাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্ম দ্রুত কলঘো অভিমুথে অগ্রসর হইলেন এবং পর বংসর ১৫ই জামুয়ারী স্বামীজী জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে স্বপ্রথম অভার্থনা জানাইলেন। অতঃপর তিনি স্বামীজীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ঐ

বংসর স্বামীনীর উত্তরভারত-ভ্রমণকালেও তিনি তাঁহার সহিত পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বহু স্থানে গিয়াছিলেন। আবার ১৮৯৮ গ্রীষ্টান্দে স্বামীনী যথন আলমোড়ার যান তথনও তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

ঐ বৎসর ভিনি আলমোড়া হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত কাশীতে আসিয়া বংশীদত্তের বাগানে পুনর্বার তপস্থায় রত হন। তথন তাঁহারা মাধুকরী করিয়া থাইতেন। কাশীতে অবস্থানকালে চারু বাবুর (স্থামী শুভানন্দের ) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইতঃপূর্বে চাক্ল বাবু যথন একবার আলমবাজার মঠে যান তথন দেখানে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত পরিচিত হন। অধুনা ঠাকুরের এই অন্তরঙ্গকে সন্নিকটে পাইয়া তাঁহার সহিত খনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিলেন। তথন কাশীর করেকটি যুবক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মৌলিকদের বাড়িতে সম্মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধ আলোচনাদি করিতেন। চারু বাবুর নিকট ঐ সংবাদ পাইয়া নিরঞ্জনানন্দ একদিন ঐ সভার যোগ দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে চারু বাবু সকলকে জানাইয়া দিলেন যে, শ্রীরামক্কফের জনৈক পার্যদ কাশীতে আছেন এবং আগামী বৈঠকে তিনি উপস্থিত হইবেন। এই সংবাদে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে উল্লোগী হইলেন। চারু বাবু কন্তৃকি আনীত শ্রীরামক্নফের একখানি ছবি পূর্ব হইতেই কেদারনাথের গুহে রক্ষিত ছিল। সেই দিবস উহা পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হইল। পরে সায়ংকালে নিরঞ্জন মহারাজ যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বভাবস্থলভ সরল ভাষায় শ্রীরার্মক্রফের গুণামুকীর্তন করিতে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহার ভাবমাধুর্ঘে মৃগ্ধ হইলেন। ইহার করেক দিন পরেই শ্রীরামক্কফের জন্ম-তিথিতে তিনি কেদারনাথের গৃহে পুনর্বার উপস্থিত হইরা স্বহস্তে পূজাদি সমাপন করিলেন। আয়োজন অল্ল হইলেও সেদিন ভক্তদের উৎসাহ ছিল বিপুল; বিশেষত: শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্বদের উপস্থিতি ও তাঁহার মুখে ভাবময়

#### यामी नित्रधनानम

শ্রীরামর্য়ণ-প্রদদ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে ভক্তদের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রসাদবিতরণও হইরাছিল। এইভাবে স্বামী নিরঞ্জনা-নন্দেরই পোরোহিত্যে কাশীধামে শ্রীরাম্ক্রফোৎসব প্রবৃতিত হয় এবং অতঃপর সেথানে নিত্য সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ও স্বামীঞ্জীর কথা আলোচিত হইতে থাকে।

কাশীধামে কিছুদিন তপস্থাদিতে কাটাইয়া নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন। এদিকে কেদারনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্য সঞ্চিত হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে স্বামীন্সীর শিশু স্বামী কল্যাণানন্দ হরিষার যাইবার পথে কাশীতে নামিলেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া কেদারনাথের বৈরাগ্য চরমে উঠিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চারু বাবু একদিন বলিলেন, "আর কেন, মশায়, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন।" কেদারনাথ প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় যাব ?" চারু বাবু বলিলেন, "হরিদ্বারে নিরঞ্জনানন্দ স্বামী আছেন। আপনি কিছুদিন তাঁর নিকটে গিয়ে থাকুন! আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।" কেদারনাথ এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় চারু বাবু হরিদারে পত্র লিখিয়া নিরঞ্জনানন্দকে কেদারনাথের গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। উত্তরে নিরঞ্জন মহারাজ অতি স্নেহপূর্ণ ভাষায় কেদারনাথকে এই পথের বিপুল বাধা-বিপত্তির কথা জানাইলেন এবং কঠোপনিষদের "কুরস্ত ধারা নিশিতা হুরভায়া হুর্গং পথস্তৎ কবরো বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়া ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। কেদারনাথের হৃদয়ে কিন্তু তথন প্রবল বৈরাগ্য। তিনি অন্তরের আগ্রহ প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইয়া চাকরি ছাড়িয়া দিলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া ১৮৯৯ এটিাব্দের আগস্ট মাসের একদিন হরিদারে উপস্থিত হইলেন। নিরঞ্জন মহারাজ এই সময়ে একটি ছোট ভাড়াবাড়িতে থাকিতেন। কেদারনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভের আশায় গৃহত্যাগ করে আপনার কাছে এসেছি!" নিরঞ্জন মহারাজ ইহাতে অত্যস্ত প্রীত

হইয়া তাঁহাকে দেখানে রাখিলেন এবং গেরুয়াবস্ত্র দিয়া কি ভাবে মাধুকরী করিতে হয় ও শ্রীশ্রীঠাকুরের দেবা করিতে হয় ইত্যাদি সাধ্চিত বৃত্তি শিখাইয়া দিলেন।

কেদারনাথের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের শরীর অত্যস্ত অস্তৃত্ব হওয়ায় তিনি চিকিৎসার জক্ত কলিকাতায় যাইতে বাধা হইলেন। প্রায় আড়াই মাস পরেও শরীর স্বস্থ না হওয়ায় তিনি কেদারনাথকে লিখিলেন, "আমার শরীর অত্যস্ত থারাপ এবং সেবাদির অস্ববিধা হইতেছে। তুমি চলিয়া আদিলে ভাল হয়।" কেদারনাথ পত্র পাইয়াই অবিলয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই সময় নিরঞ্জন মহারাজ্য ভবানীচরণ দত্ত লেনে মাস্টার মহাশরের একথানি ভাড়াবাড়িতে থাকিতেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি গুরুলাতারা প্রায়ই তথায় যাইয়া তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন। এই অস্থে দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল এবং এক সময়ে জীবনসঙ্কটও উপস্থিত হইয়াছিল।

কেদারনাথ কলিকাতার আসিরা একান্তমনে একাকীই দিবারাত্র
নিরঞ্জন মহারাজের সেবায় আত্মনিয়ােগ করিলেন। কিছুদিন পরে
প্রার্থেজনবােধে সামী বােধানন্দ মঠ হইতে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু স্বর্ধকাল
মধ্যেই উভরে অস্থাই হইয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া বাইতে বাধ্য হইলেন।
অতঃপর স্বামী প্রেমানন্দ সেবার ভার লইলেন। এই সময়ে অথিল মিন্তার
গলিতে অপর একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া রোগীকে সেথানে লইয়া যাওয়া
হয়। জনৈক ভক্ত ঐ বাড়ির ভাড়া এবং চিকিৎসা ও পথ্যাদির সমস্ত
ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। কেদারনাথ মঠে মাত্র তিন-চারি দিন
থাকার পরেই স্বামী নিরঞ্জনানন্দের আহ্বানে পুনঃ তাঁহার শ্যাপার্ধে
উপন্থিত হন, কিন্তু ইহাতে তুর্বল শরীর শীঘ্রই অস্থান্থ হইয়া পড়ায় তিনি
কাশীতে চলিয়া ঘাইতে বাধ্য হন। তথায় যাইয়া কেদারনাথ স্বীয় মানসিক

#### া স্বামী নিরপ্তনানন্দ

অশান্তি জানাইয়া নিরঞ্জন মহারাজকে পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে তাঁহাকে প্রচুর উৎসাহ দিয়া লিখিলেন, জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাও, তথার আমার সহিত দেখা হইবে।" নিরঞ্জনানন্দ আশা করিয়াছিলেন, তিনি শীঘ্রই স্কুছ হইবেন। কিন্তু শরীর আরও থারাপ হওয়ায় সেবারে তাঁহার আর জয়রামবাটী যাওয়া হইল না। যাহা হউক, সকলের ঐকান্তিক যত্মেও ঠাকুরের রূপায় তিনি দীর্ঘকাল পরে সেই যাত্রা সারিয়া উঠিলেন।

ষামীজী দিতীয়বার আমেরিকা হইতে (১৯০০ খ্রী: ডিসেম্বর) ভারতে ফিরিয়া আসিলে নিরঞ্জনানন্দ পুনর্বার তাঁহার সাহচর্যলাভের স্থযোগ পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যথন কাশীধামে বাস করিতে যান তথন তিনি তাঁহার জন্ম বাবু কালীরুষ্ণ ঠাকুরের প্রাসাদোপম বাড়িটি সংগ্রহ করিয়া দেন। ঐ সময়েরই কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রসিদ্ধ জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ভারতে আসিয়া প্রাচীন স্থানগুলি দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাজকে তাঁহার সঙ্গে দেন এবং ওকাকুরাও নিরঞ্জনানন্দ এক সঙ্গে বৃদ্ধগরা, আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা প্রভৃতি স্বন্ধবা স্থানগুলি দর্শন করেন। ওকাকুরা নিরঞ্জন মহারাজক ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়া স্বামীজীকে লিখিত পত্রে অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষে কাশীধামে স্বামীকী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলে মহাপুরুষ শিবানন্দের সহিত নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে বেলুড় মঠে লইয়া আসেন। মঠে আসিয়াও সেবায় নিরত নিরঞ্জন মহারাজ পাগড়ী-মাথায় যষ্টিহন্তে স্বামীজীর দ্বার রক্ষা করিতেন এবং ইহাতেই বিশেষ গোরব অহভেব করিতেন। এই সেবাকালে একটি কোতুকপ্রদ ঘটনা হয় এবং উহাতে তাঁহার রহস্তবোধের আভাস পাওয়া যায়। স্বামীজীর রূপাপ্রাপ্ত একজন ব্রহ্মচারী একদিন মায়াবতী হইতে আসিয়া স্বামীজীর দর্শন ভিক্ষা করেন।

ষারে উপস্থিত নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে চিনিতেন না; স্থতরাং ভিতরে যাইতে দিলেন না। কিন্তু চতুর ব্রন্মচারী ইহাতে নিরস্ত না হইরা কথার অবসরে একটু স্থযোগ পাইয়া দাররক্ষকের পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া গিয়া স্বামীজীর চরণবন্দনা করিলেন। অতঃপর স্বামীজীর নিকট হইতে ব্রন্মচারীর পরিচয় পাইয়া নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার উপর একটুও রাগ না করিয়া বরং অবলম্বিত কৌশলের জন্ত খুব হাসিতে লাগিলেন।

এই সময়ের আর এক ঘটনায় তাঁহার নিস্পৃহতা ও চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় পাই। স্বামীজী যথন কানীতে ছিলেন, তথন কলিকাতার কোন এক ভদ্রলোক কানীতে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া স্বামীজী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ঐ ভদ্রলোক যদি আর্তদের জন্ম সেথানে কিছু করিতেন তবে তিনি হাজার মন্দিরনির্মাণের ফল পাইতেন। লোকমুখে স্বামীজীর এই মন্তব্য শুনিয়া ভদ্রলোক তথাকার পুয়র মেনস্ রিলিফ্ এসোসিয়েশনে (পরবর্তী কালের রামক্রম্ণ মিশন সেবাশ্রমে) প্রচুর অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি জানান। কিন্তু কালক্রমে তাঁহার উৎসাহ কমিয়া যাওয়ায় তিনি যথন প্রতিশ্রুত অর্থের মাত্রা-ছাদ করিয়া অনেক কম টাকা দিতে চাহিলেন, তথন নিরঞ্জন মহারাজ বিন্দুমাত্র ইতন্তত: না করিয়া এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীর দান প্রত্যাধ্যান করিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি নিরঞ্জনানন্দের প্রদা ছিল অমুপম। ইহার উদ্লেপ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ একবার একখানি পত্রে তাঁহার অনমুকরণীর ভাষার লিথিরাছিলেন, "নিরঞ্জন লাঠি-বাজি করে; কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়।" বস্তুতঃ এই ডান-পিটে মামুষটির অমুক্তপ যে কত কোমল, কত ভক্তিশ্রদ্ধার পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কেহ বাহির হইতে ব্ঝিতে পারিত না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অনস্ত

ভাব লোকসমকে প্রকটিত করিবার জয় বেসব সাজোপান্ধকে লইয়া আসিমাছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চরিত্র লোকাতীত এবং বিশ্ময়কর; অতএব বাহতঃ কঠোরহাদ্য নিরঞ্জন মহারাজ্ঞের হাদয়ে কোথায় কোন্ দেবত্র্লভ ভাব আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিব কিরূপে পূ তাঁহার মাতৃভক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় কবি গিরিশচন্ত্রের কথায় পাওয়ঃ যায়। তথনকার দিনে অনেক ভক্তই শ্রীশ্রীমাকে 😎 গুরুপত্নীরূপে জানিতেন—জগজ্জননীরূপে তিনি তথনও অনেকের হৃদয়েই আবিভূতি৷ হন নাই। ঐ সময়ে জনৈক ভক্ত শ্রীযুক্ত দানা-কাগীর গৃহে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের বিভিন্ন প্রকারের ছবি দেখিতে পাইলেও মায়ের ছবি না দেথার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দানা-কালী ঠাকুরকে দেখাইয়া বলেন, "ইনিই আমার মা, ইনিই আমার বাবা।" এই ঘটনা উক্ত ভক্ত গিরিশচন্ত্রের নিকট নিবেদন করিলে তিনি বলেন, "আমিই াক প্রথমে মানতুম—নিরঞ্জনই আমার চোথ খুলে দিলে।" বস্তুত: ঐ সময় অপর কেহ কেহ মায়ের শ্বরূপ অবগত হইয়া থাকিলেও প্রকাশ্যে উহা প্রচার করিতেন না—মনে মনেই ঐ ভাব পোষণ করিতেন। নিরঞ্জন মহারাজ কিন্তু সমস্ত কার্পণা বর্জন করিয়া ভক্তমহলে উহা বলিয়া বেড়াইতেন এবং আবশ্রক স্থলে যুক্তিভর্কের দারা অপরকে স্বমতে আনিতেন। গিরিশচন্দ্র যথন পুত্রশোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া কোনও অবলম্বন থুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, তথন নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে এই অমোঘ ঔষধের সন্ধান দেন এবং পরে স্বয়ং তাঁহাকে লইয়া গিয়া কিছুদিন জয়রামবাটীতে মাতৃভবনে বাস করেন। গিরিশবাবুকে জয়রামবাটী লইয়া যাইবার সময় স্বামী স্থবোধানন্দ এবং ব্রহ্মচারী কানাই, হরিপদ প্রভৃতিও স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং তিনি সানন্দে সকলের সর্বপ্রকার বন্দোবন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বর্ধমানের পথে উচালন ও কামারপুকুর

হইরা জারামবাটীতে উপস্থিত হন। তথার পনর-বোল দিন অবস্থানের পর নিরঞ্জন মহারাজ ও গিরিশ বাবু বাতীত সকলে ফিরিয়া আসেন; গিরিশ বাবু ও নিরঞ্জন মহারাজ আরও কিছুদিন তথার ছিলেন।

স্বামীন্সীর দেহত্যাগের পর নিরঞ্জন মহারাজ অধিকদিন ধরাধামে ছিলেন না। বেলুড় মঠ ও কলিকাতায় থাকা কালে তাঁহার পুরাতন ব্যাধি আমাশয়ের বুদ্ধি হওয়ায় তিনি হরিদারে যাওয়া স্থির করিলেন। যাতার পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি তাঁহার ভক্তি শতধা উথলিয়া উঠিল। ইহার কারণ কেহ স্থির করিতে পারিলেন না—হয়তো তিনি চিরবিদায়ের আহ্বান অন্তরে অন্তভব করিয়াছিলেন এবং উহারই এইভাবে কর্থঞ্চিৎ বাহিরে উন্মেষ হইয়াছিল। যাত্রার কিছুদিন পূর্ব হইতেই তিনি আবদার ধরিলেন, মা যেন তাঁহার সব করিয়া দেন। মাতৃ-হস্তে রন্ধন. মাতৃ-হস্তে আহার প্রভৃতি সমন্ত কার্যের জন্ম তিনি মায়ের মুথ চাহিয়া থাকিতেন— ষেন মায়ের অসহায় সন্তান মা ব্যতীত আরু কাহাকেও জানে না। শেষ-মুহুর্তে যথন সভাই বিদায় লইতে আসিলেন, তথন থৈর্যের বাধন একেবারে ভালিয়া পড়িল—অবোধ শিশুর ক্রায় নিরঞ্জন মহারাজ মায়ের ছটি চরণে লুটাইয়া পড়িয়া অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কী সেই করুণ মিনভি, আর কী সেই মাত্চরণে আকুল প্রার্থনা! তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন—অন্তরে জানিলেন ইহাই শেষ বিদায়।

হরিষারে আসিয়া তিনি এক ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তপস্থায় রত হইলেন। 'অতএব শরীরের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইতে লাগিল। তিনি আমাশন্মে ভূগিতেছিলেন; তত্পরি অকস্মাৎ বিস্ফৃচিকা দেখা দিল। দেই প্রাণঘাতী রোগেই ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে (২৭শে বৈশাধ, ১৩১১ বন্ধাব্দ) বীরভক্ত জগজ্জননীর ক্রোড়ে বীরশয়ায় চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—সে দৃশ্য একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক, অপরদিকে তেমনি

#### স্বামী নিরপ্তনানন্দ

বৈরাগামণ্ডিত। পুণাতোরা জাহ্নবীসকাশে তিনি শেষশযা। গ্রহণ করিরাছিলেন; সেবক কত অমুরোধ জানাইল শেষমুহুর্তে সায়িধালাভ ও সেবার অমুমতি পাইতে; কিন্তু নি:সঙ্গ সয়াসীর মন তথন সপ্তম স্থরে বাঁধা, আর গীতার বাণী স্মরণ হইতেছে, "অরতির্জনসংসদি"—জনসমাজে বিরক্তি! তাই সেবককে সে অমুমতি দিলেন না; এমন কি, সেবক আদেশ অগ্রাহ্ করিরা নিকটে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে নিরন্ত করিবার জন্ত স্বামী নিরঞ্জনানন্দের তুর্বল দেহেও কোথা হইতে যেন অমিত বলসঞ্চার হইল, চক্ষু তুইটি ঠিকরাইরা পড়িতে লাগিল, আর বিরক্তির স্থরে বলিলেন, "তুমি কি আমার নিশিন্তমনে মরতেও দেবে না?" সম্রন্ত সেবক সারিরা গেলেন। তিনি আবার যথন ফিরিলেন, তথন অঞ্জনবিহীন, বন্ধনশৃক্ত নিত্যনিরঞ্জন জাগতিক সমস্ত সম্বন্ধ হইতে নিমুক্ত হইরা চিরসমাধিতে নিমগ্ন!

# স্বামী শিবানন্দ

স্বামী শিবানন যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভূকৈলাসের রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত তাঁহাদেরও উপাধি ছিল বোষাল। তাঁহার পিতা শ্রীযুত রামকানাই খোষাল মোক্তারি পাশ করিয়া বারাসতে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং উহাতে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা-লাভাম্ভে রানী রাস-মণির মোক্তার নিযুক্ত হন। কলিকাতা হইতে যশোহরগামী বড় রাস্তার উপরে রানীর একটি ছোট কাছারি-বাড়ি ছিল। খোষাল মহাশর ঐ বাড়িতেই স্পরিবারে বাস করিতেন এবং ঐ বাড়িতেই ১২৬১ সালের ২রা অগ্রহায়ণ (ইং ১৬ই নভেম্বর, ১৮৫৪) চান্দ্র কাতিক, কুষণা একাদশী তিথিতে, বুহম্পতিবার বেলা ১১টা ১০ মিনিটে স্বামী শিবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব নাম ছিল তারকনাথ ঘোষাল। পিতা রামকানাই এবং মাতা বামাস্থলরী অনেককাল পুত্রমূখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় ভতারকেশ্বর মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া বৎসরাধিক কাল ব্যাকুলমনে পুরশ্চরণ উপবাস ও প্রার্থনাদি করিতে থাকেন। অবশেষে একরাত্রে বামাস্থলরী স্বপ্নে দেখিলেন, বাবা ভবারকেশ্বর সম্মুথে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের ভক্তিতে আমি তৃষ্ট হইয়াছি—তুমি স্থপুত্রের জননী হইবে।" ৺তারকেশ্বরের কুপায় লব্ধ স্প্রানের নাম হইল তারক, আর তাঁচার আদরের ডাক নাম হইল ফুমু। জ্যোতিষীরা জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিয়া জানাইলেন যে, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরে নবজাতকের সন্ন্যাস্যোগ রহিম্নাছে; আর যদি সে একাস্তই গৃহে থাকে তবে রাজসম্মানের অধিকারী হইবে।

তারকের পিতা দেবীভক্ত ছিলেন। তিনি বাড়িতে তম্বমতে পঞ্চমুগুর



पार्वा । भवानम

#### স্বামী শিবানন্দ

আসন স্থাপনপূর্বক নিয়মিত উপাসনা করিতেন। প্রশস্ত ভিথ্যাদিতে বিশেষ পূজায় অনেকে আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহে প্রসাদ পাইতেন। দূর দেশ হইতে সাধকগণ আসিয়া কথন কথনও বোষালভবনে আভিথ্য-স্বীকার করিতেন। যোষাল মহাশয় একদিকে যেমন প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেন অপরদিকে তেমনি ব্যয় করিতেন মুক্তহন্তে। তিনি বারাসতের উচ্চ ইংরেদ্রী বিতালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন এবং উক্ত বিতালয়ের পাঁচিশ-ত্রিশটি ছাত্রকে বাড়িতে প্রতিপালন করিতেন। তারকের গর্ভধারিণী বামাস্থলরী দেবী থুবই ধর্ম প্রাণা ও লক্ষী ছিলেন, আর দেখিতে ছিলেন অতি স্থন্দরী। ছাত্রদের ও পরিবারের সকলের রন্ধনাদি তিনিই করিতেন— রামকানাই পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতে চাহিলেও রাজী হইতেন না। তারক ঐ পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলেদেরই একজনের মত প্রতিপালিত হইতেন। প্রতি-বেশিনী কেহ যদি অভিযোগ করিতেন, "ছেলেটাকে একটু আদর-ষত্ন করছে না", তাহাতে মাতা উত্তর দিতেন, "তাঁর ছেলে, আমার নয়। তিনি দয়া করে দিয়েছেন, তিনি ওঁকে দেখবেন।" ভক্তিমতী জননী স্বেহপুত্তলি তারককে ৶তারকনাথের হত্তে স্পিয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে দৈনন্দিন কর্মে মগ্র থাকিতেন।

কর্মোপলক্ষে বোষাল মহাশর দক্ষিণেশরেও ষাইতেন এবং গঙ্গান্ধানাম্ভে লাল চেলি পরিরা ভমারের মন্দিরে ধ্যান করিতেন। তাঁহার বেমন লম্বাচওড়া চেহারা, তেমনি গৌর বর্ণ, আর বুকটা সর্বদাই লাল—দেখিয়া মনে হইত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব। সঙ্গে একজন গায়ক থাকিত। ধ্যানে মগ্র থাকা কালে গায়ক পশ্চাতে বিনিরা দেহতক্ব ও শ্রামানিবরত সাধকের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিডে থাকিত। মন্দির হইতে তিনি যথন বাহির হইতেন, তথন ভরে কেহ তাঁহার সম্মুখে আসিত না। দক্ষিণেশরে যাতায়াতের সমর শ্রীরামক্রফের সহিত

তাঁহার পরিচয় হয়। সাধনকালে ঠাকুরের যথন অসন্থ গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, তথন ঘোষাল মহাশন্ত সমস্ত শুনিয়া ইটকবচ-ধারণের পরামর্শ দেন। এই কবচধারণ করা অবধি ঠাকুরের গাত্রদাহ একেবারে কমিয়া যায়।

সাধক পিতা ও ধর্মপ্রাণা জননীর একমাত্র আদরের কুলাল তারক কুদ্র শহরের গ্রামোচিত শ্রামল আবেষ্টনের মধ্যে মুক্ত আকাশের নিম্নে খেলিয়া বেড়াইতেন। বাবার বাক্স হইতে টাকা-পয়সা লইয়া পুকুরের জলে ছিনিমিনি খেলিয়া হাততালি সহকারে নাচিতেন। তিনি জিলাপি খুব ভালবাসিতেন; বাবা প্রিয়দর্শন বালকের জক্স থালার মত বড় জিলাপি করাইয়া আনিতেন। জীবজ্জর মধ্যে কুকুর ছিল তাঁহার বড় আদরের—রাত্রে শয়নকালেও সে হইত তাঁহার সাথী। গাজনের ছড়া ছিল তাঁহার মুখস্থ, আর গাজনের সয়্মাসীদিগকে পরাস্ত করা ছিল এক অভুত খেয়াল। তিনি রাস্তায় গণ্ডি টানিয়া ছড়া কাটিতেন; আর সয়াাসীদের ঐরপ গণ্ডি অতিক্রম করিতে নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় স্বীকারপূর্বক কাকুতি-মিনতি করিয়া নিস্তার পাইতে হইত।

তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল বারাসত মিশনারী স্কুলে। সেথানে অল্পদিন অধ্যয়নের পর তিনি উচ্চ ইংরেজী বিভালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু মেধাবী হইলেও বালকের পাঠে মনোযোগ ছিল না—তিনি ছিলেন ভাবুক। শুনিয়া শুনিয়া তিনি অনেক ভজনগান শিখিয়া-ছিলেন। স্কুকণ্ঠ বালকের মুখে শ্রামাসঙ্গীত-শ্রবণে অনেকে মুগ্ধ হইতেন।

তারকের বর্ষস যথন প্রায় নয় বৎসর তথন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।
একটি তিন মাসের শিশু ভগ্নীকে রাথিয়া জননী পরলোকগমন করিলে
নয় বৎসরের বালকের কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল এবং ভগ্নীটির
লালনপালনে মনোনিবেশপূর্বক কথঞ্চিৎ ঐ শোকের উপশম করিতে হইল।
করেক বৎসর পরে পিতা আবার দারপরিগ্রহ করিলে বিমাতাই মাতৃহীনা

#### স্বামী শিবানন্দ

ভগার লালনভার লইলেন। বামাপ্রন্দরী দেবীই কিন্তু ছিলেন পরিবারের লক্ষ্মী; তাঁহার দেহত্যাগের পর ধোষাল মহাশয়ের আয় অনেক কমিয়া গেল। অধিকন্ত দানপরায়ণ কানাই বাবু অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন নাই; স্থতরাং পরিবারে ক্রমেই অর্থাভাব দেখা নিতে লাগিল।

মাতৃবিয়োগের পর তারকনাথ ছুটির সময় নিমতা গ্রামে বড়মামার নিকট কাটাইয়া আসিতেন—মামী তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। কথনও বা তিনি পৈত্রিক গ্রাম বড়াতেও যাইতেন। এই গ্রামে ভাবী মহাপুরুষের ধ্যানপরায়প জীবন অনেকথানি পরিস্ফুট হইয়াছিল; শাস্ত পল্লীর দীবির ধারে একান্তে বসিয়া তিনি উদাসমনে গান গাহিতেন আর অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেন। পল্লীর সৌন্দর্য, আকাশের অসীমতা, আর প্রকৃতির নিস্তর্বতা ভাবী মহাপুরুষের ধ্যানের থোরাক যোগাইত।

তারকনাথের বয়দ যখন চৌদ্দ বৎসর তখন ম্যালেরিয়ার কঠিন আক্রমণে জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। আরোগ্যলাভাস্তে তিনি অক্সত্র বায়্পরিবর্তনের জন্ত যান এবং বৎসরাধিক পরে সম্পূর্ণ স্বস্থলরীরে বারাসতে ফিরিয়া পুনর্বার পাঠাভ্যাদে মন দেন। ইহার প্রায় বৎসরাধিক কালের মধ্যেই তইটি পারিবারিক ত্র্তনায় তিনি খুবই বাথিত হন। তাঁহার দিদি চণ্ডীদেবী তইটি সন্তানের মাতা হইয়া অকালে মৃত্যুমুথে পত্তিত হন এবং মধ্যমা ভগিনী ক্রীরোদাও বালবিধবা হইয়া পিতৃগ্রে আশ্রয় লন। নবম বর্ষ বয়দ হইতেই পরপর এইরূপ ত্রুথের সম্মুখীন হইলে শুদ্দমনে স্বভাবতঃই বৈরাগ্য আসে। স্বভাবতঃ অস্তমুখ তারকনাথ যে অতঃপর অস্তরের আরও নিবিড়তর প্রদেশে ডুবিয়া গিয়া প্রাণের দেবতার অমৃত স্পর্শের জন্ম লালায়িত হইবেন—ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে, পারি। প্রবেশিকা-শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে তিনি এই অস্তর্ম্ব ভক্সভারে

পীড়িত হইরা অকস্মাৎ তীর্থাদিত্রমণে বহির্গত হইলেন। পাঠাভ্যাস এইথানেই সমাপ্ত হইল; কিন্তু স্বাবসন্থী তারকনাথ নিজের পায়ে দাঁড়াইবার প্রয়োজনবাধে রেলওরেতে চাকরি লইলেন। এই চাকরি উপলক্ষে তাঁহাকে করেক বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে গাজী-আবাদ, মোগলসরাই প্রভৃতি স্থানে কাটাইতে হইরাছিল। তৎকালীন মনোভাব সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিরাছিলেন, "ছেলেবেলা থেকেই সংসার ভাল লাগত না। প্রাণে ধর্মভাবও ছিল; আর কথনও বিয়ে করে সংসারে বদ্ধ হব না—এ ভাবও স্থারে বদ্ধমূল ছিল। দেশত্রমণ করব, নানা তীর্থাদি দেখে বেড়াব—এই ইচ্ছাটাও বোধ হর জন্মগত ছিল। রেলে চাকরি করতাম আর ভগবানকে ডাকতাম।"

শৈশব হইতেই তিনি মা কালীর ভক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কেবলই মনে হইত, "বিরাট ভগবান—কি করে এতটুকু মূর্তির ভেতর বদ্ধ হয়ে থাকা সম্ভব?" জ্যোৎমা রাত্রে আকাশের দিকে তাকাইয়া বা অন্ধকারে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিতে চাহিতেন এক নিরাকার সর্বব্যাপীর মধ্যে; আর আকাশে মেম্বসঞ্চার হইলে তৎপশ্চাতে তিনি আভাস পাইতেন সেই অব্যক্ত অসীমের! গান্ধী-আবাদে বাসকালে তিনি একতারা লইয়া আপন-মনে ভজন গাহিতেন। যে উচ্চপদস্থ রেলকর্মচারীর বাটীতে তিনি থাকিতেন, তিনি হঠাৎ মারা গেলে ভাব্ক তারকনাথ মৃতের সৎকারান্তে গৃহে ফিরিয়া উদাস-হৃদয়ে গাহিতে তানিলিলন—

"দয়াখন তোমা হেন কে হিতকারী?

স্থা হংথে সম বন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভন্ন-হারী" ইত্যাদি। গানের নেশা যথন কাটিল তথন সবিশ্বরে দেখিলেন, শৃষ্ণগৃহে তিনি একা—বাটীর অপর সকলে অন্তত্ত চলিয়া গিয়াছে। তারক অতঃপর যথন

মোগলসরাইরে ছিলেন, তথনও এইরপ নিভ্ত চিস্তার দিন কাটিত।
বস্তুত: ইহা ছিল তাঁহার স্বভাব। তাঁহার অন্তর্লীন মন তথন হইতেই
হির করিয়া লইরাছিল যে, এই পঞ্চেক্রিয়গ্রাহ্ম জগতের পশ্চাতে যে সত্য শিব
স্থান্দর আছেন, তিনিই একমাত্র ধ্যের; আর তাঁহার মনে চিস্তা উঠিত,
"সমাধি জিনিসটা কি?" শিবের সমাধিমগ্র মৃতি, বুদ্ধদেবের ধ্যানমৃতি
তাঁহার থুব ভাল লাগিত। মোগলসরাইয়ে তাঁহার সন্ধী প্রেসন্ন বাবু তারকের
সমাধিস্পৃহা দেখিয়া একনিন বলিলেন যে, সমাধি অতি ফর্লভ জিনিস;
একমাত্র তেমন লোক আছেন দক্ষিণেশ্বরে—পরমহংসদেব—ধাঁহার ঠিক
ঠিক সমাধি হয়। শুনিয়া অবধি তারক স্থ্যোগের অপেক্ষায় রহিলেন।
কিন্তু সে স্থ্যোগ আসিতে আরও আড়াই বৎসর কাটিয়া গেল।

মন যখন এমনি উধ্ব গামী তখনই আবার পিতার নিকট হইতে প্রস্তাব আদিল বে, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহের প্রসঙ্গ পূর্বেও উঠিয়াছিল এবং তারক তাহা অনায়াসেই নিরাস করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারের প্রস্তাব উপস্থিত হইল একটা জটিল সমস্থার আকারে। সংসারের অসচ্ছলতার মধ্যে কন্থা নীরদার বিবাহের জন্ম চিস্তাঘিত রামকানাই বাবু বাধ্য হইয়া বরপক্ষের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বে, নীরদাকে বে উচ্চ বংশে পাত্রস্থা করিবেন, তারককেও তাঁহাদের এক কন্থার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। এই বিনিমর-বিবাহ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তারক অতাব ছন্টিজায় পড়িলেন। এই মাতৃহীনা স্নেছের পুত্তলি ভাগনীটিকে তিনি কত আদরে লালন-পালন করিয়াছিলেন—আজ কি ভাহার প্রতি তাঁহার কোন কর্তব্য নাই ? গত্যস্তর না দেখিয়া তিনি সম্মত হইলেন এবং বথাকালে উভন্ন বিবাহই হইয়া গেল। ঘোষাল-পরিবারে প্রেবধ্রূপে আসিলেন মহেশ্বরপুর গ্রামের ৮পঞ্চানন চট্টোপাধ্যান্থ মহাশ্বের কল্য সর্বস্থলকণা শ্রীমত্যী নিত্যকালী দেবী।

ঐ সময়ে ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির আফিসে একটি পদ ধালি হইলে তারকনাথ বন্ধ্বগণের পরামর্শে ঐ পদে বোগদানপূর্বক কলিকাতার এক আত্মীয়ের বাটীতে আসিয়া উঠিলেন। বাটীটি কেশব সেনের 'লিলি কটেজের' নিকটে অবস্থিত থাকায় তারকনাথ নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। সমাজের বিধিবদ্ধ উপাসনায় কিন্তু তিনি তৃপ্ত হইতেন না—তাঁহার মনে হইত উহা একাস্তই অগভীর। তাই গৃহে ফিরিয়া রাত্রে চক্লের জলে ভাসিয়া ভগবানের নিকট প্রাণের আকুলতা নিবেদন করিতেন, "হে প্রভু, আমায় ঠিক পথের সন্ধান দাও।" ছুটির দিনে তিনি বাড়িতে যাইতেন; কিন্তু নিত্যকালী দেবীর প্রতি ভরণ-পোষণ ব্যতীত অস্থ্য কোন দায়্বিত্ব স্বীকার করিতেন না। পরিবারের এক সঙ্কটমূহর্তে স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়া তিনি আদর্শ ছাড়িতে পারেন না; তাই সহধর্মিণীকে মনের ভাব জানাইয়া নিজেকে সমস্ত মায়িক সম্পর্ক হইতে মুক্ত রাথিতেন।

যে আত্মীরের গৃহে তারকনাথ বাস করিতেন, কিছুদিন পরে তিনি
সিমলা-পল্লীতে রামচন্দ্র দত্ত মহাশরের বাটীর নিকটে উঠিয়া আসিলেন।
ইংরেজী ১৮৮০ অব্দের শেষভাগে একদিন পরমহংসদেব রামবাবুর বাটীতে
শুভ পদার্পণ করিলে সংবাদ পাইয়া তারকনাথ সেধানে উপস্থিত হইলেন।
গিয়া দেখেন একদর লোক উৎকর্ণ হইয়া ঠাকুরের অমৃত্রাণী পান
করিতেছে! ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভাবাবস্থ—
আড়ইম্বরে বলিতৈছেন, "আমি কোথায়?" একজন কহিলেন, "রামের
বাড়িতে।" ঠাকুর "ও ও" বলিয়া থানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সমাধিতস্থ
বলিতে লাগিলেন। ভারকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল—থে জিনিসটা
জানিবার জক্ত তাঁহার এত আগ্রহ আল প্রত্যক্ষাত্ত্তিসম্পন্ন ঠাকুরের
আচরণে ও শ্রীম্থের বাণীতে তাহারই সবিশেষ পরিচয় পাইলেন।

কথা-শেষে তারক বাটীতে ফিরিতে উন্নত হইলে রাম বাবু তাঁহাকে ধরিষা রাখিলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন।

দেবমানবের প্রথম সন্দর্শনেই তারকনাথের মন-প্রাণ তাঁহার চরণে অর্পিত হইল ; তিনি পুনর্বার তাঁহার দর্শনের জন্ত আকুল হইয়া দক্ষিণেশ্বর-বাসী এক সহকর্মীর সহিত পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন যে, শনিবারে আফিসের ছুটির পর দেখানে যাইবেন। চলতি নৌকায় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বন্ধুর বাটীতে উঠিলেন এবং সন্ধ্যার সময় কালীবাড়িতে গেলেন। আলোকের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আঁধারের তরল ছায়া তথন উত্তানের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে—কোন এক অজানা যেন ধীর-পদক্ষেপে অগ্রগামী। ঠাকুর তথন পশ্চিম দিকের গোল বারান্দার গঙ্গার দিকে মুথ করিয়া যেন কাহার আগমনপ্রতীক্ষার আছেন। তারক আবিষ্টের ভার তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি সম্বেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আগে কোথাও আমায় দেখেছিলে কি?" তারক রাম বাবুর বাড়ির দর্শনের কথা বলিলে তিনি রাম বাবুর কুশল-ক্রিজ্ঞাসাম্ভে তারককে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ছোট থাটটিতে বসিলেন। ঠাকুরকে দেথিয়াই তারকের মনে হইয়াছিল যেন 'মা'; তিনি পুরুষ কি স্ত্রী—এরূপ চিন্তা মনে আসিল না। গৃহে প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ জননীজ্ঞানে ঠাকুরের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া পুনর্বার প্রাণাম করিলেন এবং ঠাকুরও তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন—ধেন কত আপনার জন! ঠাকুরের চক্ষে করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে ! ততক্ষণে মন্দিরে মন্দিরে আরতির মধুর কাঁসর-ঘণ্ট। বাঞ্জিয়া উঠিয়াছে। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর টলিতে টলিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। তারকও যন্ত্রচালিতবৎ অফুসরণ করিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সাকার মান, না নিরাকার?" তারকনাথ বলিলেন, "নিরাকারই আমার ভাল লাগে।" ঠাকুর শুধু বলিলেন, "শক্তি মানতে

হয়।" মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর মা কালীকে প্রণাম করিলেন। তারকের ব্রাক্ষসংস্কার প্রথমে বাধা দিলেও যুক্তি জানাইরা দিল বে, ব্রহ্ম সর্বাহ্মস্থাত হইলে তিনি প্রতিমাতেও থাকিবেন না কেন ? স্ক্তরাং তিনিও সম্রদ্ধ প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে ঠাকুর স্বগৃহে কিরিলেন। অন্ত্র্যুর বিদায়গ্রহণকালে তারক সেই রাত্রে ঐ স্থানেই যাপন করিতে আদিপ্ত হইয়া বলিলেন বে, পূর্ব হইতেই বন্ধুগৃহে থাকার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর তথন প্রসন্মুথে অমুমোদন করিলেন, "কথা রাথতে হয়—সত্য কথা কলির তপস্থা।" থানিক মৌন থাকিয়া আবার বলিলেন, "আচ্ছা, কাল এসো।"

শীরামক্ষণ্টরণে অপিতপ্রাণ তারকনাথ ভদ্রতার থাতিরে বন্ধুগৃহে পরদিবস অপরাত্র পর্যন্ত কাটাইরা সন্ধ্যার প্রাক্তাল শীরামক্ষণ-সন্ধিধানে সমুপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সম্নেহে গ্রহণ করিলেন এবং রাত্রিতে সমত্রে প্রসাদী লুচি থাওরাইরা দক্ষিণের বারান্দার শরনের স্থান নির্দেশ করিরা দিলেন। মনের আনন্দে সে রাত্রে তারকের ঘুম হইল না। মধ্যারাত্রে দেখেন উলঙ্গ ঠাকুর ভাবের ঘোরে পারচারি করিতেছেন আর আপন-মনে কি যেন বলিতেছেন। পরে বারান্দার আসিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "ওগো, ঘুময়েছ কি?" সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তারক বলিলেন, "না তো, ঘুমই নি।" আদেশ হইল, "একটু রাম-নাম শোনাও তো।" তারক রাম নাম গাহিতে লাগিলেন। এইরূপে দিব্য আবেশে রাত্রিয়াপনাস্তে সকালে বিদার লইতে গেলে ঠাকুর বলিলেন, "আবার এসো—একর্লা।"

পরবর্তী দর্শনের সময় ঠাকুর আরও রূপ। করিলেন। সেই দিন হঠাৎ
খীয় শ্রীচরণ তারকের বক্ষে তুলিয়া দিয়া দিবাস্পর্শে তাঁহাকে এক ইন্দ্রিয়াতীত
অমুভূতিরাজ্যে লইয়া গেলেন। বাহ্যজ্ঞানশৃত্য হইয়া কতক্ষণ ছিলেন,
তারক তাহা ব্ঝিতে পারেন নাই; যথন জ্ঞান হইল, দেখেন ঠাকুর মাথায়

হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন, "মা, নেমে এস, নেমে এস।" সেই ম্পর্শে তারক সেই দিন ঠিক ঠিক অহুভব করিলেন বে, তিনি শাখত চিরমুক্ত আত্মা; আর ঠাকুর সেই সনাতন আদিকারণ ঈশ্বর—জগতের কল্যাণের জ্বন্থ নর্মেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অমুভূতিতে ঠাকুরকে ঐরপে জানিলেও দৈনন্দিন ব্যবহারে উভয়ের সম্বন্ধ ছিল মাতা ও সম্ভানের। 'কথামৃতে'ও (১র্থ ভাগ, ৫ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ ) ইহার আভাস পাওয়া যায়। একদিন 'কথামৃত'-কার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, "ঠাকুর তারকের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন— তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।" বস্তুত: উভয়ের সহজ মিলনের মধ্যে ঐশ্বর্যের স্থান ছিল না। তারক বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যে ঈশ্বর সে কথা এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি। ঠাকুরের ভালবাসার বন্ধনেই তাঁর কাছে ছিলাম। তিনিও ওরূপ ভালবাসতেন; কেউ অবতার ভগবান ইত্যাদি বললে বিরক্ত হতেন—ওতে আপন-বৃদ্ধি যেন একটু কমে যায়।" তারক যতই স্বাধীন, স্বাবলম্বী হউন না কেন এবং শৈশব হইতে যতই হঃথের সহিত স্থপরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহার অন্তরটি ছিল বড়ই কোমল। কখনও বা তাঁহার মনে হইত, ঠাকুরের নিকট খুব কাঁদেন। বকুলতলায় একদিন তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ভাখ, ভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি , দয়া হয়—জন্ম-জন্মান্তরের মনের গ্রানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়।" আর একদিন পঞ্চবটীতে ধ্যানকালে ঠাকুরকে ঝাউতলার দিক হইতে আসিতে দেখিয়া তাঁহার হুহু করিয়া কান্না পাইল, বুকের ভিতর গুড়গুড় করিয়া উঠিল এবং শরীর এমনি কাঁপিতে লাগিল যে. আর থামে না। বস্তুত: কুগুলিনী-জাগরণ যেন ঠাকুরের মুঠোর মধ্যে ছিল-ভিনি না ছুইয়া, দূরে দাঁড়াইয়া কুপাকটাক্ষে তাহা করিতে পারিতেন।

#### **এ**রামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

দক্ষিণেখরে ঠাকুরের নিকট থাহারা থাকিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে রাত্রি তিনটার সময় উঠাইয়া ধ্যানে বসাইতেন। কোন দিন বা কীর্তন হইত—সঙ্গে খোল বাজিত। আবার কোনও দিন নৃত্য হইত —লাজুক কেহ বসিয়া থাকিলে ঠাকুর জোর করিয়া নাচাইতেন। ঠাকুরের সক্ষগুণে রাত্রি তিনটায় উঠা তারকের এমনই সহজ্ঞসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, শেষ বয়সেও এই অভ্যাস অটুট ছিল। দক্ষিণেশ্বরে তথন ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইত: কারণ সদা-সতর্ক ঠাকুর চাহিতেন, তাঁহার যুবক-ভক্তগণ অমুক্ষণ ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকেন। রাত্রে তাঁহার ঘুম বড় একটা হইত না। তারক প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিতেন, "হাারে, তোরা কি এথানে ঘুমুতে এসেছিস? সারা রাত যদি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিবি তবে মাকে ডাকবি কথন ?" সমাগত ভক্তদের অনেকেরই ভাব হইতেছে দেখিয়া তারক একদিন ঠাকুরকে ভাবসমাধির জন্ত ধরিয়া বসিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "হবে রে হবে— এত উতলা হচ্ছিদ কেন? মা রূপা করে সময়ে সব দেবেন। তবে ভোর মৃতিদর্শন এখন হবে না, পরে হবে। ভোর ষর আলাদা।" তারপর একদিন ঠাকুর অঙ্গুলি-দারা তাঁহার জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিলেন, অমনি তারকের বাহ্নজান লোপ হইল। অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর ধীরে ধীরে বুকে হাত বুলাইয়া জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন এবং সম্বেহে মিষ্টাল্লাদি থাইতে দিয়া সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। সেই ভাবের নেশা তাঁহার অনেক দিন ছিল। সাধন-ভদ্ধন ছাড়া অপরাপর বিবিধ বিষয়েও ঠাকুর উপদেশ দিতেন। তারক গঙ্গাতেই শৌচাদি করেন শুনিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "সে কি গো! পঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি—ওতে কি শৌচ করতে আছে?" আর এক দিন বলিয়াছিলেন যে, সাধুদর্শনে শুধু হাতে যাইতে নাই—অন্ততঃ এক পয়সার পান লইয়া ঘাইতে হয়। তারক সে উপদেশ পালন করিতেন।

এতদ্বাতীত একদিন অভিমান ত্যাগ করাইবার জন্মতারকনাথকে দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষায় পাঠাইয়াছিলেন।

অপর একসময়ে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ছাথ, এথানে কত লোক আসে; কিন্তু কার বাড়ি কোথার বা কার ছেলে, এসব কাউকে কথনও জিজ্ঞাসা করি নে, জানতে ইচ্ছাও হয় না। তোকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছে, তুই এথানকার লোক; আর তোর বাড়ি কোথার, বাপের নাম কি ইত্যাদি থবর জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। কেন বল তো?" তারক পিতৃপরিচয় দিলে ঠাকুর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বটে! তুই কানাই বোষালের ছেলে? তাই তো বলি, মা কেন তোর বাড়ির থবর নেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিলেন! তাঁকে একবার আসতে বলিস তো!" তারকনাথ বাবাকে ঠাকুরের অভিপ্রায় জানাইলে তিনি হাইচিত্তে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। অমনি ভাবস্থ ঠাকুর তাঁহার য়য়ে একথানি চরণ তুলিয়া দেন এবং বোষাল মহালয় আথিক সচ্ছলতা প্রার্থনা করেন। উত্তরে ঠাকুর বলেন, "মার ইচ্ছা হলে তাই হবে।"

তারকের মনের অন্তন্তলে তথন এক গভীর আলোড়ন চলিতেছে। তিনি বিবাহিত—স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্ত ধর্মতঃ দারী; অথচ মন এই স্বভাববিক্ষম ক্রন্ত্রিম জীবনে সম্পূর্ণ বীততৃষ্ণ। কাজ করিতে করিতে অসহনীয় প্রাণের আবেগে চক্ষে ধারা নির্গত হয়; কাগজ্ঞ-পত্র ইতন্ততঃ ফেলিয়া রাথিয়া অকস্মাৎ নোকাষোগে তিনি ছুটেন দক্ষিণেশরে। স্থযোগ ব্রিয়া তারকনাথ একদিন স্বীয় বিবাহ ও অন্তবিপ্লবের কথা ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, "ভয় কিরে—আমি আছি! স্ত্রী ষত দিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখা-শুনা করতে হবে বৈ কি! একটু ধৈর্য ধর—মা সব ঠিক করে দেবেন। বাড়িতে মাঝে মাঝে যাবি, আর ষেমন বলে দিচ্ছি তেমনটি করবি—তাঁর ক্রপায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও কোন ক্ষতি

হবে না।" এই বলিয়া তারকের বক্ষ ও মন্তকে হাত দিয়া খুব আশীর্বাদ্ধ করিলেন। আর একবার তিনি তারককে নিদ্রার পূর্বে চিত হইরা শুইরা ভাবিতে বলিয়াছিলেন, যেন মা কালী বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছেন; ঐরপ ভাবনার ফলে ভক্তিলাভ ও কামজর হয়। অক্তসময়ে ঠাকুর তারকের মনে স্বীয় মাতৃভাবের ছাপও দৃঢ় অন্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন; দক্ষিণেশ্বরে নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থানকালে একদিন বলিয়াছিলেন, "ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের মা—অভেদ।" স্বভাবতঃ সংযমশীল তারকনাথ তথন হইতে আপনাকে দেবরক্ষিত জানিয়া নির্ভয় হইলেন। তিনি প্রয়োজনাম্নারে বাটীতে যাইতেন এবং স্থী অমুস্থ হইলে তাঁহার সেবাশুশ্রমাদিরও ব্যবহা করিতেন; কিন্তু নিজে সর্বদা অনাসক্ত থাকিতেন। পরবতী কালে এই সকল কথা উল্লেখ করিয়া তিনি রোমা। রোলাকে লিখিয়াছিলেন যে, জীবনে তিনি কথনও স্থীর সহিত এক শ্যায় শয়ন করেন নাই। আশ্রেষ গুরু আর আশ্রুষ তাঁহার শিয়া।

তারকনাথ দেখেন আর শিথেন। কিন্তু ঠাকুরের তীক্ষদৃষ্টি রহিয়াছে যাহাতে তিনি নির্বিচারে যাহার-তাহার অমুকরণ না করেন। একসময়ে 'কথামৃত'-কারের দৃষ্টান্তে তিনি ঠাকুরের কথা টুকিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন। এই কাজের স্থবিধার জন্ম একদিন নির্বিষ্টমনে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া সব কথা ভাল করিয়া শুনিতেছেন, এমন সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিলেন, "কি রে, অমন করে কি শুনছিস?" অপ্রস্তুত হইয়া তারক নিক্তুর রহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "তোর ওসব কিছু করতে হবে না—তোদের জীবন আলাদা।" দেদিন হইতে শিথার সয়য় নষ্ট হইল এবং যাহা শিথা হইয়াছিল তাহাও গঙ্গাগর্ভে স্থান পাইল।

এই জাতীয় ঘটনা তাঁহার জীবনে আরও ঘটিয়াছিল। একবার দক্ষিণেশ্বরে এক বৈষ্ণব সাধু আসেন। তাঁহাদের সম্প্রদায় রাধা মানেন

#### শ্বামী শিবানন্দ

না, ক্বক্ত মানেন; সাধূটির ইচ্ছা ছিল যে, তারক প্রভৃতি য্বকেরা তাঁহার নিকট যান; কিছু ঠাকুর বলিলেন, "ওদের মত ভাল হতে পারে, তবে আমার প্রাণের মত নয়। ভগবানের লীলা চাই।" স্থতরাং তারকের সেথানে যাওয়া বন্ধ হইল। তারকের রামবাব্র বাড়িতে থাকাকালে নিতাগোপালও সেথানে ছিলেন। ঠাকুর নিতাগোপালের ভগবৎপ্রেমে ভাবাবস্থাদির প্রশংসা করিতেন; কিছু তারককে সাবধান করিয়া দিলেন, "তাখ, তারক, নিতাগোপালের সঙ্গে বেশী মিশিস নি। ওর ভাব আলাদা—ও এখানকার লোক নয়।" নিতাগোপালের সঙ্গে ভদ্রতাহিসাবে যতটুকু মিশা প্রয়োজন তদতিরিক্ত আলাপাদি সেই দিন হইতেই বন্ধ হইল।

ঠাকুরের সেবার জন্ম তারক সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন এবং স্থযোগও খুঁলিয়া বেড়াইতেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন, "কি ভাগ্যবানই আমরা! পান সেজে, তামাক সেজে খাইয়েছি—তাঁর সেবা করেছি, আদরভালবাসা কত পেয়েছি।" ঠাকুর কিন্তু সর্বপ্রকার সেবা এই সেবকটির হাতে লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ঝাউতলার দিকে গেলে উপস্থিত কেহ গাড়ু লইয়া যাইতেন। একদিন অক্সের অমুপস্থিতিতে তারকই গাড়ু লইয়া চলিলেন। ফিরিবার পথে ঠাকুর যথন দেখিলেন যে, তারক গাড়ুটি আনিয়াছেন, তথন বলিলেন, "তুই কেন জলের গাড়ুটা আনলি? তোর জল আমি কেমন করে নেব? তোর সেবা কি আমি নিতে পারি? তোর বাবাকে যে আমি গুরুর মত শ্রদ্ধা করি।"

ক্রমে তারকের বৈরাগ্যবৃদ্ধি হওয়ায় একদিন তিনি বাড়িতে গিয়া নিত্যকালী দেবীকে জানাইলেন যে, আর তাঁহার সংসারে থাকা অসম্ভব; তবে তিনি তাঁহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবেন। বস্তুতঃ ঐ জন্ম তিনি ইতোমধ্যেই কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্থ তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয় নাই। ইহার কিছুকাল পরেই নিত্যকালী

# **এ**রামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

রোগগ্রন্ত হইরা ইহলোক হইতে চলিয়া যান। পত্নীর মৃত্যুর পর সংসারের বন্ধন সম্পূর্ণ দূর হওয়ার তারক পিতার নিকট বিদার লইতে গেলেন। পিতা সেই নিদারণ কথা শুনিয়া অশ্রুদলে ভাসিতে লাগিলেন; কিন্তু বাধা না দিরা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া আসিতে বলিলেন এবং অতঃপর মাথার হাত রাথিয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোমার ভগবানলাভ হোক! আমি নিজে অনেক চেটা করেছি—সংসার ছাড়বারও চেটা করেছিলাম; কিন্তু পারি নি। তাই তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তোমার ভগবান লাভ হোক।" পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ লইয়া সংসারত্যাগ বড়ই বিরল। তারকের সে সোভাগ্যলাভ হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "থুব ভাল হয়েছে।" ইহা অনুমান ১৮৮৩ খ্রীষ্টাজের শেষ ভাগের কথা।

সজোমুক্তবন্ধন সন্ন্যাসী তারকনাথ কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাস করিলেন। অনস্তর একদিন ভক্তপ্রধার রামচন্দ্র দত্তকে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ, রাম, এই তারক তোমাদের বাড়িতে থাকবে। ও সর্বদা এখানকার ভক্তদের সঙ্গে বাস করতে বড়ই উৎস্কুক হয়েছে।" আর তারককে বলিলেন, "ছাখ, তুই ব্রাহ্মণের ছেলে—তাদের অন্নটা খাসনি, আর সব খাবি।" তারক রাম বাবুর বাড়িতে অপাক খাইয়া ভগবানের মরণ-মননে কালাতিপাত করিতেন। ক্ষুদ্র প্রকোঠে ভূমিশ্ব্যায় একাহারে সেই কঠোর তপস্তা লিখিয়া ব্ঝাইবার নহে। তিনি নিজে বলিয়াছিলেন, "অধিকাংশ দিনই একাহার, তাও হবিয়ায়। কথনও বা আলুবেগুন বা যা হয় কিছু পুড়িয়ে তা দিয়ে ছটি খেয়ে নিতাম। দেহের আরামের জন্ত সময় দিতে আদৌ ইন্ছা হত না।" কথামৃতে' আছে, "তারকের অবস্থা এখন অন্তম্ব থ তিনি লোকের সঙ্গে বেশী কথা কন না" (৫ম ভাগ, ৮১ পৃঃ)। পথ চলিতে তাঁহার দৃষ্টি পদাস্কুঠনিবদ্ধ থাকিত। একদিন ঐ ভাবে গলামানে যাইতেছেন, এমন সময় এক পরিচিত ভদ্রলোক কথা বলিবার

#### স্বামী শিবানন্দ

জন্ম পশ্চাতাগ হইতে অগ্রসর হইলেন এবং নাম ধরিয়াও ডাকিলেন। তারকের কিন্তু হঁশ নাই--আপন-মনে চলিয়া গেলেন। ভদ্রলোক ভাবিলেন, তারক দান্তিক। কিন্তু উভয়ের পরিচিত এক বন্ধু ব্ঝাইয়া **दिलन (य, উহা অন্তর্লীন অবস্থা—ইঁহার সহিত আলাপ করিতে হইলে** সমুথ হইতে অগ্রসর হওয়া আবশ্রক। অপর একদিন ভদ্রলোক ঐরপ করিলে তারক অতি বন্ধুভাবে আলাপ করিলেন এবং ভদুলোকের খেদ দুর হইল। আত্মনিমগ্র ও নিঃসঙ্গ তারক প্রাণের আবেগে তথন সর সময় আবাসস্থলেও থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের কথায় জানা হায়, "এমন অনেক সময় গেছে, যখন বিডন স্বোয়ারে ও হেদোয় স্নাভঙ্ক ধ্যানভঙ্গন করে কাটিয়ে দেওয়া যেত। কথনও বা কালীখাটে এবং কেওড়াতলায়ও ধ্যানভঞ্জন করেছি।" রাম বাবুর বাড়ি হইতে তিনি কাঁকুড়গাছিতে গমন করেন। তথন ঐ অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ, লোকজনের যাতায়াত বিশেষ ছিল না। বাগানে একটি মালী মাত্র থাকিত। দেখানে আমগাছ-তলায় ধুনি জালাইয়া তিনি দিনরাত ধ্যানজপে কাটাইতেন; দিনে একবার ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই ক্ষেবৃত্তি ক্রিভেন; পরিধানে একমাত্র কাপড় ছাড়। শরীরে অস্ত আবরণ থাকিত না ; আর দেহ, কেশ প্রভৃতির পরিপাট মোটেই ছিল না।

তপস্থাকালে তিনি মধ্যে মধ্যে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং অনেক সময় রাত্রিকালে সেধানে থাকিতেন। আত্মধ্যানে নিমগ্ন তারক তথন লোকসমাগম এড়াইয়া চলিতেন, স্ক্তরাং দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার উপস্থিতি ভক্তদের নিকট প্রায়শ: অজ্ঞাত থাকিত। কাঁকুড়গাছিতে থাকাকালে (১৮৮৪ খ্রী:) তিনি একবার শ্রীর্ন্দাবনে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ব্রজের রজ্ঞঃ তিলকমাটি ও প্রসাদী ছোলা-ভাজা আনিয়া তৎসহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পূর্বে পভ্রমা

গিয়া হাত ভালিয়া যাওয়ায় তাক্তার তথন ঠাকুরের হাত বাঁধিয়া রাথিয়া ছিলেন। সাধুর এরপ দৈহিক ক্লেশ হওয়া যুক্তিসহ কি না ইত্যাদি বিষয়ে তথন ভক্তদের মধ্যে আলোচনা চলিত। ঠাকুর তারককে সম্মুখে পাইয়া পরীক্ষাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, লোকে বলে, ইনি যদি এত (এত সাধু)—তবে রোগ হয় কেন?" তারক ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া সরলভাবে উত্তর দিলেন, "ভগবানদাস বাবাজী অনেক দিন রোগে শ্যাগত ছিলেন।" কোন দর্শন বা মতবাদ-অবলম্বনে সত্যকে আর্ত করার বা স্বীয় সন্দেহকে ঢাকিবার চেষ্টা এই সরল উত্তরের মধ্যে নাই; কারণ সাধুজীবনের সহিত পরিচিত তারকের জানাই ছিল যে, শরীর প্রাক্ষতিক নিয়মেই চলে—রোগ হওয়া বা না হওয়ার সহিত সাধুজের সম্পর্ক কি ?

১৮৮৬ অব্দে ঠাকুর চিকিৎসার্থ কাশীপুরে আসিলে তারকও তাঁহার সেবার জন্ত তথার বাস করিতে লাগিলেন। সেবার অবসরে নরেক্রের নেতৃত্বে তথন ধ্যানভজন ও শাস্ত্রালোচনা চলিত। বৌদ্ধর্মের এবং নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তাও যথেষ্ট হইত। সমাগত ভক্তদের সহিত নরেক্র এই সব বিষয়ে তর্ক করিতেন কিংবা তারকনাথকে তর্কে লাগাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ভক্তেরা ইহাদের ভাব বুঝিতে না পারিয়া একসময়ে ইহাদিগকে নান্তিক পর্যন্ত মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর বুঝাইয়া দিলেন যে, সাধকজীবনের উহা অবস্থাবিশেষ মাত্র—তৃশ্চিস্তার কিছুই নাই।

তথাগতের চিন্তার বিভাবে নরেন্দ্র একদিন তারক ও কালীকে বলিলেন যে, বৃদ্ধগর্মার গিয়া তপস্তা করিতে হইবে। উভয়েই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন; প্রত্যেকের সম্বল—গায়ে গেরুরা বহির্বাস ও স্কন্ধে একথানি কম্বল। বৃদ্ধগরার পৌছিরা যে বোধিক্রমমূলে খ্যানমগ্র তথাগত বৃদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাহার নিমে খ্যানে রভ হইলেন। যে বজ্ঞাসনে শাক্যসিংহ বিশ্বাছিলেন, নরেন্দ্র তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন। তিন

জনে পাশাপাশি ধ্যানে রত আছেন, এমন সময় নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ ভাবাবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে তারকনাথকে জড়াইয়া ধরিলেন। মূহুর্তমধ্যে আবার সহজাবস্থা লাভ করিয়া ধানে বসিলেন। পরে তারককতু ক জিজ্ঞাসিত হইয়া নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, "মনে একটা গভীর বেদনা অন্তভ্তব করেছিলুম। •••সবই তো রয়েছে—কিন্তু তিনি কোথায় ?•••বৃদ্ধদেবের বিরহ এত তীব্র বোধ হতে লাগল যে, আর সামলাতে পারলুম না—কেঁদে উঠে আপনাকে জড়িয়ে ধরলুম।" সেই রাত্রি ধ্যানেই কাটিয়া গেল। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল বুদ্ধগরার কিছুদিন থাকেন, কিন্তু জিক্ষালব্ধ মড়ু য়ার রুটি নরেন্দ্রের পেটে সহ্ হইল না। আবার শীতবন্ত্রের অভাবে রাত্রিতে স্থনিদ্রার অভাব হইতে লাগিল। স্থতরাং তিন-চারি দিন পরেই তাঁহারা পুনর্বার কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঠাকুর সকৌতুকে একটি অঙ্গুলি চারিদিকে ঘুরাইয়া পরে বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া বলিলেন, "কোথাও কিছু নেই।" অবশেষে নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "এবার সব এখানে; আর যেখানেই যাও না কেন কোথাও কিছু পাবে না। এখানকার সব দোর খোলা।" কাশীপুরে ফিরিয়া আসিয়াও তাঁহাদের ধ্যানের নেশা অনেক

৩। স্বামী অভেদানন্দের বিবরণ একটু অস্তরূপ। তাঁহার মতে এই ঘটনা হইরাছিল পরিদিন প্রত্যুধে (৮ বা ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬)— যথন তিন জনে সারা রাত্রি বোধিক্রমের নীচে ধানি করিয়া পুনর্বার প্রত্যুধে মন্দিরমধ্যে ধানে বসিয়াছিলেন। নরেক্রের বামে ছিলেন কালী (অভেদানন্দ) ও কালীর বামে তারক। এই ঘটনা সম্বন্ধে নরেক্র কালীকে বলিয়াছিলেন, "বৃদ্ধমূত্রি থেকে তোমার পাশে তারকদার দিক দিয়ে একটা জ্যোতি pass (বের) হয়ে গেল।" ('য়ামী অভেদানন্দের জীবনকথা')। সম্বতঃ এই বিবরণ শুনিরাই স্বামী অভ্নানন্দ পরে বলিয়াছিলেন, "সেখানে (বৃদ্ধগরা) তো লোরেন ভাই তারকদাদার দেহে একটা জ্যোতি প্রবেশ করতে দেথেছিল।" কে জানে, নিরাকারের চিন্তার নিময় তারকের সহিত নির্বাণমার্গী বৌদ্ধগণের কোন অলৌকিক সম্বন্ধ ছিল কি না।

## শ্রীরামকুফ-ভক্তমালিকা

কাল ছিল। তাই তাঁহারা প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপন করিতেন এবং কথনও বা সেখানে থাকিয়া যাইতেন।

তারক নয়েদ্রের প্রতি স্বভাবত:ই বিশেষ প্রদাসম্পন্ন ছিলেন;
তত্বপরি একটি বটনায় ঐ প্রদামিপ্রিত ভালবাসা অধিকতর বর্ধিত হইল।
কাশীপুরে একটি বড় মশারির নীচে অনেকে একত্র শয়ন করিতেন। একরাত্রে নিদ্রাভক্ষে তারক দেখেন, সর্বত্র আলোকিত করিয়া নরেদ্রের দেহের
চতুম্পার্শে ছোট ছোট শিবমূর্তিসকল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার স্মরণ
হইল যে, নরেদ্রের অপর নাম বীরেশ্বর। কাশীধামে বীরেশ্বর-শিবের মৃতি
ঐরপেই করিত এবং তাহারই পূজার ফলে নরেদ্রের জন্ম হয়।

কাশীপুরের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তারকের প্রতি ঠাকুরের স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিন পাচকের অভাবে তারক রন্ধন করিতে-ছিলেন। উপর হইতে ফোড়নের গন্ধ পাইয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রাঁধছে?" তারক রাঁধিতেছেন জানিয়া তিনি একটু চচ্চড়ি আনাইয়া মুথে দিলেন।

অবশেষে যুবক ভক্তদিগকে নরেন্দ্রের মধীনে এক অবিচ্ছেন্ত প্রীতিসত্রে গাঁথিয়া দিয়া ঠাকুর মঠ্যলীলা দংবরণ করিলে অনেকেই স্বগৃহে
ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু যাইবার অক্ত স্থান না থাকায় বা তেমন ইচ্ছা
ফাদ্রে অবকাশ না পাওয়ায় লাটু, বুড়ো গোপাল ও গৃহত্যাগা তারক
বাগানবাটীতেই রহিলেন এবং দেখানে সহত্বে রক্ষিত ঠাকুরের পৃত
ভক্মান্থিকে জীবন্ত ঠাকুর-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ৩১শে
আগস্ট (১৮৮৬) বাড়ির ভাড়ার মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে গৃহী ভক্তেরা
আর সে বাড়ি রাথিবেন না জানিয়া অগত্যা লাটু বুন্দাবনে গেলেন।
ভারকও অবিলম্বে তথায় উপন্থিত হইলেন। বুন্দাবনে তাঁহার বেশী দিন
থাকা হইল না। শ্রীযুত স্থরেন্দ্রনাথের আগ্রহে নরেন্দ্র মঠন্থাপনের জন্ম একটি

বাটার অংশবংশ ছিলেন এবং তারককে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি ধেন বে কোন মুহুর্তে ফিরিয়া আদিবার জন্ম প্রস্তুত্ত থাকেন; তদমুসারে তিনি কাশীধামে আদিয়া নরেন্দ্রের তারের অপেক্ষার রহিলেন। অরাদিনের মধ্যে বরাহনগরে একটি ভূতুড়ে বাড়ি ভাড়া করিয়া নরেন্দ্র তারকনাথকে তার করিলেন, আর তারকও তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া কলিকাভার বলরামন্দরেন নরেন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে ঘোড়ার গাড়িতে আসিয়াছিলেন উহাতেই নরেন্দ্র ও রাখাল তাঁহার সহিত উঠিয়া পড়িলেন এবং সকলে বরাহনগরের বাড়িতে উপস্থিত হইতেন। সেই দিন হইতে রামক্ষণ্ণসভেষর প্রথম মঠ আরম্ভ হইল।

ঐ গ্রীষ্টাব্দের অবিশ্বরণীয় শ্বটনা ডিসেম্বর মাসে সকলের দলবদ্ধ হইরা আঁটপুরে গমন, সপ্তাহাধিক সেখানে আনন্দে ধ্যান-ভজনাদিতে কাটানো এবং বড় দিনের রাত্রে ধুনির সন্মুখে বসিয়া ঈশার ত্যাগ-বৈরাগ্যের আলোচনাকালে সন্মাসের অন্ধপ্রেরণালাভ। পরবৎসর মাম্ম মাসের প্রথম ভাগে (জামুয়ারীতে) শ্রীশ্রীঠাকুরের পাত্কাসন্মুখে আমুষ্ঠানিকভাবে সন্মাস-গ্রহণানস্তর শিবপ্রায় তারক শিবানন্দ নাম প্রাপ্ত হইলেন।

শিবানন্দ মহারাজ বয়দে বড়, দীর্ঘকাল সন্ন্যাসিজীবনে অভ্যন্ত এবং
মঠের অক্সতম প্রথম অধিবাসী; সেজস্ত ঐ সময়ে মঠপরিচালনার দায়িত্ব
অভাবতঃই তাঁহার উপর হিল। তিনিও কায়িক পরিশ্রম করিয়া সকলের
স্থা-স্থবিধার বন্দোবস্ত করিতেন। কুটনা-কোটা, জলতোলা, ঝাট-দেওয়া,
পায়থানা পরিস্কার করা—এই সমস্তই ছিল তাঁহার নিতাকর্ম; অথচ ব্যবহারে
ছিলেন তিনি সরল, নিঃসজোচ, নম্র ও মধুরালাপী, আর মুখে তাঁহার সর্বদাই
উচ্চারিত হইত 'অথও সচ্চিদানন্দ।' ভজনাদিতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন।

৪। 'বামী অভেদানন্দের জীবনকথা', 'কথামৃত', ৪র্থ ভাগ, ৩৪২-৩ পূঃ, এবং বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র।

# ত্রীরামকুঞ-ভক্তমালিকা

এক শিবরাত্রির দিনে 'কথামৃত'-কার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মঠের ভাইরা উপবাস করিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিরাই স্বামীজীর রচিত, "তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা" ইত্যাদি গানটি ধরিয়া শিবানন্দলী নৃত্য আরম্ভ করিলেন; রাখালও সঙ্গে যোগ দিলেন এবং 'কথামৃত'-কারকেও তাঁহারা দলে টানিয়া লইলেন। ঠাকুরের অদর্শনে বিরহতাপিত স্বামী শিবানন্দ এক বর্ষাকালে আকাশ-বাতাসে বিরহ ঢালিয়া গান ধরিলেন—

"হরি গেল মধুপুরী, হাম্ কুলবালা। বিপথ পড়ল সই! মালতীর মালা॥" ইত্যাদি

ঠাকুর তাঁহার পার্ষদবর্গকে যে প্রেমস্ত্রে বাঁধিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গৃহি-সন্নাদীর ভেদ ছিল না। শিবানন্দ মহারাজও দেই প্রেমে পরিনিষ্ণাত হইয়া উহার বহিঃপ্রকাশরূপে সকলের সেবায় রত থাকিতেন। ১৮৮৯ গ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগধামে যোগীন মহারাজের বসন্ত হইলে তিনি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৯০ ইং-তে বলরাম বাবু কঠিন নিউমোনিয়া-রোগে আক্রান্ত হইলে অকাতরে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন; এবং ১৮৯৬ অবদে স্বামী অবৈতানন্দ পায়ে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া উত্থানশক্তিরহিত হইলে তিনি প্রমদাদাস বাবুকে এই বৃদ্ধ স্বামীজীর সেবা করিবার জন্ত অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিথিয়াছিলেন।

এই অশেষ সদ্গুণাবলীর জন্ম তিনি স্বতঃই সকলের প্রদ্ধাভাজন ছিলেন।
মঠের ভ্রাকৃগণ তাঁহাকে 'তারকদা' বলিয়া ডাকিতেন এবং নরেন্দ্রনাথও
'আপনি' ভিন্ন অন্তভাঁবে সম্বোধন করিতেন না। তাঁহার অপর লোকপ্রিয়
নাম ছিল 'মহাপুরুষ'। বরাহনগরের জীবনে একবার তাঁহারা নিমন্তিত
হইয়া বলরাম-ভবনে যান। সেখানে ঠাকুরের প্রসঙ্গে মগ্ন নরেন্দ্রনাথ
বলিলেন, "এক ঠাকুরই ছিলেন কামজিৎ; নইলে বিবাহিত-জীবনে
কামজিৎ পুরুষ জগতে বিরল।" শুনিয়া শিবানন্দ মহারাজ বলিলেন, "তা

#### স্বামী শিবানন্দ

কেন? ঠাকুর আমার ভেতর এমন শক্তি-সঞ্চার করেছিলেন যে, তার বলে আমিও কামজয় করতে পেরেছি। তাঁর রূপায় সবই সম্ভব।" সবিশ্বয়ে নরেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে তো আপনি মহাপুরুষ।" তদবধি লোকসমাজে তিনি 'মহাপুরুষ' নামেই পরিচিত হইলেন।

উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে সদা বিচরণশীল এই 'মহাপুরুষ' মানুষোচিত আনন্দরসে বঞ্চিত ছিলেন না। স্বামী অভুতানন্দ বলেন, "হামাদের মঠে তারকদা ছিল ভারী আমুদে। । । কেবল লোকদের নকল করত আর বলত, 'তোদের নিয়ে একটু হাসি-ঠাটা করি বলে তোরা রাগ করিস নি, ভাই !'" তাঁহার হাত-পা নাড়িয়া অপরের অতুকরণ, বা পশ্তু ও গুজরাটী ভাষার ছন্দে বক্তৃতা ইত্যাদি দারা তিনি তাঁহার ধ্যানগন্তীর মনকে যেমন হালকা করিতেন, তেমনি অপরকেও বিমল আনন্দে ভাসাইতেন। একবার স্বামীজী 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের গুণাগুণ লইয়া বিচার করিতেছিলেন। ঐ কাব্যে ইচ্ছামত বিশেষ্যকে ক্রিয়ায় পরিণত করা ও ক্রিয়াপদকে সংক্ষিপ্ত করার কৌশল দেখিয়া রসিক মহাপুরুষের বড়ই আমোদ হইল। অমনি তিনি বলিতে লাগিলেন, "'ওহে আলুর দম কর' না বলে বলতে হবে 'আলুটা দমিয়ে দাও।'" গুপ্ত মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "গুপ্ত, তামাকটা ভামকাইয়ে দে।" এই সব কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভর্জনী নাড়িতে নাড়িতে ও মাথা তুলাইতে তুলাইতে অপূর্ব ভঙ্গীতে আহলাদে গৃহময় হেলিয়া ত্রলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—আর সকলে হাসিয়া আটথানা !

কিছুকাল মঠে বাসের পর অনেকেই এদিক-সেদিকে তীর্থপ্রমণে বাহির হইতে লাগিলেন। মহাপুরুষও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার উত্তরাধ্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু হাতরাসে পৌছিয়া দেখিলেন, স্থানী বিবেকানন্দ সৈধানে অস্তত্ত্ব। স্থতরাং সঙ্কল্ল ত্যাগ করিয়া কেবল বুন্দাবনদর্শনাস্তে স্থানীজীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিতে চাহিলেন।

ষহাপুরুষ উত্তরাথণ্ডে যাইতেছেন জানিয়া ৺কাশীধাম হইতে আর এক জন তীর্থযাত্রী তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলেন। তাঁহাকে কলিকাভায় ফিরিভে রুতসঙ্কয় দেখিয়া সহযাত্রী ব্যঙ্গ ও অমুযোগের স্বরে জানাইলেন যে, সম্মাসীর পক্ষে তথাকথিত গুরুত্রাভূপ্পেমের বন্ধনে পড়িয়া তীর্থনর্শনে পরাল্মুথ হওয়া ও মায়ায় ময় থাকিয়া ধর্মকর্মে বিরত হওয়া একই কথা। উত্তরে মহাপুরুষ জানাইলেন যে, তাঁহারা প্রীপ্রীঠাকুরের নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছেন তাহাতে ত্রাভূপ্পেমের স্থান অতি উচ্চ, লোকিক যুক্তিতে উহা পরাস্ত হইতে পারে না। সহযাত্রী ইহাতেও উন্মা প্রকাশ করিলে মহাপুরুষ স্থানীয় ভদ্রলোকদের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থভিক্ষা করিয়া তাঁহার হরিয়ার-গমনের স্থ্যবস্থা করিলেন এবং স্বয়ং স্থামীজীর সহিত কলিকাভায় চলিলেন।

এই বৎসর অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়ায় পর বৎসরের আরন্তে ভিনি
পুনর্বার হিমালয়্যাত্রা করিলেন। এবারের ভ্রমণকালে কেদারনাথের পথে
শ্রীনগরে দৈবক্রমে দীর্ঘকাল পরে গঙ্গাধর মহারাজ্ঞের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ
হয়। তিববতী পোশাকে আর্ত ও তিববতভ্রমণের ফলে ঝলসানো-মুধ গঙ্গাধরকে তিনি প্রথমে চিনিতেই পারেন নাই। গঙ্গাধর মহারাজ্ঞ তাঁহাকে
চিনিতে পারিয়া "দাদা, দাদা' বলিয়া ভাকিতেই তিনি স্নেহবিগলিত-স্বরে
বলিয়া উঠিলেন, "কে ? গঙ্গা ? তুই বেঁচে আছিদ!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে
তুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর উভয়ে অনেকটা পথ একই সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।
কেলারনাথে শ্রীবিগ্রহাদর্শনে ভাবে বিহ্বল মহাপুরুষ তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কেলারের পর বদরীনারায়ণ-দর্শনান্তে তিনি গঙ্গাধর মহারাজকেও সঙ্গে লইয়া আসিতে
চাহিলেন; পরস্ক তিববতের আকর্ষণ প্রবল হওয়ায় গঙ্গাধর মহারাজ সে কথায়
কর্ণণাত করিলেন না। অগত্যা মহাপুরুষ মহারাজ আলমোড়া ও

কাশীধামে কিরৎকাল অতিবাহিত করিরা একাকী বরাহনগরে ফিরিলেন।
আলমোড়ার তিনি বল্রী-শা নামক এক ভদ্রলোকের আতিথাগ্রহণ
করিরাছিলেন। শা-জী তাঁহার গুণে এরপ মুগ্ধ হইরাছিলেন ধে, অতঃপর
বরাহনগর মঠের ্থে-কোনও সাধু ঐ অঞ্চলে আসিলে শা-জী তাঁহাকে সাদরে
আপন গৃহে রাথিয়া সেবা করিতেন।

১৮৯১ অব্দের অক্টোবর মাসে 'শ্রীগুরুরূপী তীর্থদেবতার' আকর্ষণে মহাপুরুষ মহারাজ দক্ষিণদেশের তীর্থগুলির অভিমুখে যাতা করিলেন। শ্রীরামক্বঞ্চ একদিন তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে, গুরুই সব।" তাই রামেশ্বরাভিম্থে যাত্রার পূর্বে তিনি লিথিলেন, "একদিন গাঢ় খ্যানের সময় রামেশ্বরের দর্শনাভিলাষ এত প্রবল হইয়াছিল যে, পক্ষীর স্থায় যদি পাথা থাকিত তাহা হইলে উড়িয়া যাইতাম। ••• শ্রীগুরুদেব এবার তাঁহার ৺রামেশ্বরমৃর্তিতে আকর্ষণ করিতেছেন। অনস্ত তাঁহার রূপ।" পরে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া আবার লিখিলেন, "ওঁকারনাথ, উজ্জারনীতে মহাকাল ও গোদাবরীতটে ত্রাম্বকেশ্বর · · ইহারা আকর্ষণ করিতেছেন। সকলই গুরুরূপ। রামক্তফের বোধ হয় বিশেষ ইচ্ছা যে, আমি এই সকল দর্শন করি—তাহা না হইলে এত ইচ্ছা কেন হইবে? এমন যে তাঁর কাছে বিক্রীত।" ভরামেশ্বরদর্শন কিন্তু তাঁহার সেই বাবে হইল না। পুনায় ভুগোমেশ্বর-শিবমন্দিরে তিনি তপস্থায় রত আছেন এমন সময়ে রামেশ্বর হইতে প্রত্যাগত পীড়িত হুই জ্বন ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে ঐ সময়ে অস্বাস্থ্যকর ঐ অঞ্চলে যাইতে নিষেধ করিলেন। সেজক্য পূর্ব সঙ্কল্প আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া তিনি পুনর্বার উত্তর ভারতের দিকে ফিরিলেন এবং পথে পঞ্চবটী প্রভৃতি স্থানে দেবদর্শন ও তপস্থাদি করিয়া ক্রমে প্রেয়াগে উপস্থিত হইলেন। সেধানে রুদিতে কলবাস, মকরসংক্রান্তি-মান ও মাঘ-মান-সমাপনান্তে তিনি কাশী-ধামে উপস্থিত হইয়া তপস্থার্থে বংশীদন্তের উন্থানবাটীতে আশ্রয় লইলেন।

এদিকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে স্থানাস্তরিত হইয়াছে। পরবৎসর শ্রীশ্রীরামক্বফের জন্মোৎসবের পূর্বেই মহাপুরুষ মহারাজ আলমবাজারে আগমনাস্তে জানিলেন বে, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে তাঁহার পিতৃবিশ্বোগ হইয়াছে। অতএব জন্মস্থানে গমনপূর্বক পিতার শ্রণানে গড়াগড়ি দিয়া অশ্রুজনে শেষ তর্পণ করিলেন। মার্চ মাসের শেষভাগে তিনি শশী মহারাজের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জন্মস্থানদর্শনে গেলেন। জন্মরামবাটীতে অবস্থানকালে তাঁহারা একদিন শ্রীশ্রীমাকে রন্ধন করিয়া থাওয়াইয়াছিলেন। কামারপুকুরে মহাপুরুষের ম্যালেরিয়া জর হওয়ায় তাঁহারা অবিলম্বে আরামবাগ হইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন।

১৮৯২ অব্দে তিনি আর একবার তীর্থল্রমণে বাহির হইয়া কুরুক্ষেত্র, জালাম্থী, বরাহ-অবতারের জন্মস্থান সারেঁ। এবং সহস্রবাহু পরশুরামের জন্মস্থান দর্শন করেন। এই সময়ে তিনি নিঃসম্বলভাবে চলিতেন এবং লোকসমাগম পরিহার করিতেন। অবশেষে আলমোড়ায় পৌছিয়া পাতালদেবী প্রভৃতি নির্জন স্থানে ভিক্ষালব্ধ অলে শরীরধারণপূর্বক তপস্থায় নিময় হন। এই স্থানে শ্রীয়ুক্ত ই টি ইাডি নামক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁহার গুণে মৃশ্ধ হন। ইনিই পরে স্বামী বিবেকানন্দের লগুনের কার্যে বিশেষ সাহায়্য করিয়াছিলেন।

১৮৯৩ অব্দের অক্টোবর মাদে ৺রামেশ্বরদর্শনমানদে তিনি আলমোড়া পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আগ্রা, বৃন্দাবন, জয়পুর, আবু ও বোষাই হইয়া তিনি যথন মাদ্রাজে পৌছিলেন তথন স্বামী বিবেকানন্দের যশোগানে দাক্ষিণাত্য মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অধিকন্ধ শ্রীরামক্ষয়ের একজন অন্তরঙ্গ শিশ্বকে আপনাদের মধ্যে পাইয়া মাদ্রাজ-বাসীর উৎসাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। মহাপুরুষও ভক্তদের নিকট লিখিত

#### শ্বামী শিবানন্দ

ষামীনীর পত্রাবলী পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। অতঃপর কাঞ্চী, চিদম্বরম্, মাহরা, রামেশ্বর, শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি স্থ্রাসিদ্ধ তীর্যপ্তলি দর্শন করিয়া তিনি ভক্তদের আহ্বানে বাঙ্গালোরে উপস্থিত হইলেন (১৮৯৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী)। বাঙ্গালোর হইতে মহীশ্র হইয়া তিনি যথন মাদ্রাজে ফিরিলেন তথন শ্রীরামক্ষের জন্মোৎসব আগতপ্রায়। এই সময়ে মহাপুরুষকে পাইয়া এবং তাঁহার নিকট শ্রীরামক্ষের কথা শুনিয়া মাদ্রাজ্ববাসীরা চরিতার্থ হইলেন। দক্ষিণদেশে তাঁহার এই অনাড়ম্বর অথচ গভীরপ্রভাবপূর্ণ প্রচারের সংবাদ পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ একথানি পত্রে জানাইয়াছিলেন, "তারকদা মাদ্রাজ্বে অনেক কাঞ্চ করিয়াছেন; বড়ই আনন্দের কথা। মাদ্রাজ্বের লোকেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাকে লিথিয়াছে।" ইহার স্বল্পকাল পরেই তিনি মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মহাপুরুষের তীর্থদর্শনের বাসনা তথনও মিটে নাই; বিশেষতঃ হিমালয়ের আকর্ষণ ছিল বড়ই প্রবল। স্থতরাং পুনর্বার ভিনি উত্তরকাশীতে গমন করিলেন। পথে লক্ষো-এ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ্ঞ ও তুরীয়ানন্দ মহারাজ্ঞের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জ্ঞানাইলেন যে, স্বামীজীর ইচ্ছা তাঁহারা মঠে ফিরিয়া যান। উত্তর কাশী হইতে প্রত্যাবর্তনকালে পুনর্বার ফৈজাবাদে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার সহিত মঠে চলিয়া আদেন। পরবর্তী বৎসরেও (১৮৯৫) মহাপুরুষজী উত্তরাভিন্যুখে বাহির হন এবং ব্রহ্মাবর্ত, বিঠুর ও কাশীধামে দেবদেবী-দর্শন ও তপস্থার কিছুকাল কাটাইয়া মঠে ফিরেন। ১৮৯৬ সনেরও কিয়দংশ এই-রূপে বাহিরে অতিবাহিত হইয়াছিল। বস্ততঃ তপস্থার এক অত্প্র বাসনা তাঁহাকে কয়েক বৎসর যাবৎ ইতস্ততঃ পরিচালিত করিতেছিল; আর সে তপস্থার ঐকান্তিকতা ছিল অপূর্ব। পরে একসময়ে সেই সব্ তপস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "এমন অনেক সময় গেছে, যখন

একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে থাকত না। তেও রাত কেটেছে গাছতগার শুরে। তথন ছ'পা চলতেও কট হয়। অথচ এই শরীর, এই পা-ই তোকত পাহাড়-পর্বত চলে বেড়িয়েছে—কত কঠোরতা করেছে।" আর এই তপস্তা ও তীর্থভ্রমণের সঙ্গে ছিল আড়ম্বরহীন প্রচার, যাহার প্রশংসার শ্বামীলী লিথিয়াছিলেন, "তারকদা চমংকার কাজ করিতেছেন—সাবাস! এই তো চাই।"

ক্রমে ১৮৯৭ আগতপ্রায়। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশে প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় সমস্ত ভারত আগ্রহ-চঞ্চল, আর মঠের ভ্রাতৃগণের প্রাণে এক অসীম আনন্দ-হিল্লোল। শিবানন্দ মহারাজ্ব সেই আনন্দের আলোড়নে মঠে দ্বির থাকিতে না পারিয়া, স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের বাসনায় মাত্রায় উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর স্বামীজী স্বাস্থালাভের জক্ত দার্জিলিং যাত্রা করিলে মহাপুক্ষপত্ত তপস্তায় নিজ্ঞান্ত হইলেন। গমনকালে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "তারকদা, আপনাকে তপস্থায় কিছুতেই যেতে দেব না।" কিন্তু তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অগত্যা ছাড়িয়া দিলেন; তবে বলিয়া দিলেন তাঁহার গাস্তব্যস্থল আলমোড়ায় যেন একটি আশ্রম স্থাপিত হয়। আমরা দেখিতে পাইব যে, স্থদীর্ঘকাল পরে ১৯১৫ খ্রীষ্টান্ধে মহাপুক্ষ সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন। দার্জিলিং হইতে স্বামীজী মে মাসে আলমোড়ায় আসিলে মহাপুক্ষের সহিত পুনর্মিলন হইল।

আলমোড়া হইওে স্বামীজীর নির্দেশে মহাপুরুষজী সিংহলে বেদান্ত-প্রচারে গমন করেন। সাত-আট মাস সেথানে অক্লান্তভাবে স্থদেশী ও বিদেশীর মধ্যে বেদান্তপ্রচার করিয়া এবং বেদান্তের একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তিনি যথন ফিরিলেন, মঠ তথন বেলুড়ে নীলান্বর মুথোপাধ্যারের বাগানবাটীতে। মঠের পুরাতন দিনলিপি হইতে জ্বানা যায় যে, মঠে প্রত্যাগত মহাপুরুষ এই সময়ে সাধুদের ও সমাগত ভক্তদের লইয়া
নিয়মিতভাবে শাস্ত্রালোচনাদি করিতেন। স্বল্পকাল পরেই কলিকাতায় প্লেগমহামারী আরম্ভ হওয়ায় শিবানন্দ-প্রমুখ অনেককেই সেবাকার্যে অগ্রসর
হইতে হইল। ক্রমে রোগের প্রকোপ প্রশমিত হইলে শিবানন্দজী দার্জিলিং
চলিয়া গেলেন। সেখানে আবার এক নৃতন বিপদ! পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড
খস নামিয়া বহুলোকের সর্বনাশ হওয়ায় তাঁহাকে তাহাদের সাহায্যকায়ে
নামিতে হইল। ঐ সেবাকার্য শেষ করিয়া তিনি বৎসরাস্তে মঠে ফিরিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বিতীয় বার পাশ্চান্তাভ্রমণান্তে ১৯০০ গ্রীষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে মঠে প্রত্যাবর্তনের পর ২৭শে ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দ ও সদানন্দকে লইয়া মায়াবতী যাত্রা করেন। পক্ষাধিককাল মায়াবতীতে কাটাইয়া ফিরিবার পথে তিনি মহাপুরুষকে প্রচার ও অর্থসংগ্রহের জক্ত পিলিভিটে রাথিয়া আসিলেন। ঐ কার্য শেষ করিয়া মহাপুরুষজী ৮তুর্গোৎসবের সময় মীরাটে উপস্থিত হইলেন। এদিকে কনথল হইতে কল্যাণানন্দের আহ্বান আসায় তিনি তথায় যাইয়া নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তারপর ১৯০২ গ্রীষ্টান্দের জানুয়ারীতে স্বামীজী বায়ুপরিবর্তনের জক্ত কাশীধামে আসিতেছেন জানিয়া তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে স্বামীজীর সেবার জক্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। মাসাবধি এই ভাবে চিকিৎসাদির ফলে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে তিনি স্বামী শিবানন্দাদির সহিত বেলুড়ে আসিলেন।

কাশীতে থাকা কালে ভিন্সার মহারাজা কাশীতে বেদাস্তপ্রচারের জন্ত ৫০০ টাকা দিয়াছিলেন। মঠে ফিরিয়া স্বামীজী সারদাননজীকে ঐ

<sup>ে। &</sup>quot;কলিকাতার প্রেগকার্য—প্রধান-কাষাধ্যক্ষ, স্বামী সদানন্দ। অক্সান্ত কার্যকারিগণ

১। স্বামী শিবানন্দ; ২। স্বামী নিত্যানন্দ; ৩। স্বামী আত্মানন্দ।"—"উদ্বোধন", ১০ই
জ্যৈষ্ঠ, ১০০৬। ইহা বিভীয় প্রেগ-সেবাকার্য। প্রথম সেবা হর ১৮৯৮-এর মে মাসে ভগিনী
নিবেদিভার নেত্রীতে।

জন্ত কাশী যাইতে বলিলেন। তিনি সম্মত না হওয়ায় পরে শিবানন্দজীকে অমুরূপ নির্দেশ দিলেন। শিবানন্দ মহারাজ তথন একমনে স্বামীজীর সেবা করিতেছেন—উহা ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু স্বামীজী প্রথমে অমুরোধ করিয়া ফল না পাওয়ায় যখন বলিলেন, "টাকা নিয়ে কাজ্ব না করায় আপনার জন্ত আমাকে কি শেষে জোচেচার বনতে হবে?" তথন শিবানন্দজী আর বাঙ্নিপত্তি না করিয়া কাশীধামে চলিলেন (১৯০২ খ্রীঃ ২৫শে বা ২৬শে জুন)।

কাশীতে পৌছিয়া তিনি প্রথমে রামাপুরা-অঞ্চলে সেবাশ্রমের পুরাতন বাটীতে উঠিলেন এবং দশ টাকা ভাড়ায় অবৈতাশ্রমের বর্তমান বাটীটি পাইয়া ৪ঠা জুলাই সেধানে আশ্রম স্থাপন করিলেন। ভগবানের অচিন্তনীয় বিধানে ঐ দিনই স্থামীজী দেহত্যাগ করেন এবং পরদিন তারযোগে মহাপুরুষ সেই মর্মস্কাদ পান। হাদয় শোকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইলেও নেতার আদেশ পালন করিয়া তিনি কাশীতেই রহিয়া গেলেন এবং রথমাত্রার দিন বিশেষ পূজা ও হোমাদি-সমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারই পার্শ্বে স্বামীজীকে বসাইলেন। ইহাই শ্রীরামক্রম্ব অহৈতাশ্রমের স্বারম্ভ । বৈত হইতে অহৈত—ইহাই ছিল ঠাকুরের ভাব; আশ্রমের নাম তাহারই সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

অবৈতাশ্রমে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের অদৃষ্টপূর্ব তপস্থা সক্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে। প্রয়োজনামূর্রপ অয়ের সংস্থান না থাকিলেও তিনি জ্ঞানবদনে দৈনন্দিন কার্য চালাইয়া যাইতেন। ফ্রজ্ম শীতে থোলা হলঘরে ধুনি জ্ঞালাইয়া ব্যাঘ্রাজ্ঞিনের উপর কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিতেন এবং রাত্রি তিনটার পূর্বেই উঠিয়া ধ্যানে বসিতেন। অতঃপর চলিত পাঠ, আবৃত্তি ও ভজন। ঠাকুর-তোলা, পূজা, ভোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্তই স্বহস্তে করিতে হইত। আবার এই ত্রবস্থার মধ্যেও তাঁহাকে

একবার অধিকতর বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ভিন্সার রাজার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। অনেক দিন ভাড়া বাকী পড়ায় বাড়ি-ওয়ালা টাকার অক্স উত্তাক্ত করিতেছে। মহাপুরুষ কোনও প্রকারে ভাড়ার জন্ম প্রায় একশত টাকা সংগ্রহ করিয়া একটি ভাঙ্গা বাজ্মে রাখিয়া-ছিলেন। ঐ সময়ে এক অজ্ঞান্তকুলশীল যুবক আশ্রমে ছিল। সে টাকার সন্ধান পাইয়া উহা লইয়া পলায়ন করিল। পরদিন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকলের সন্দেহ হইল এবং সন্ধানের ফলে জানা গেল যে, একটি মাত্র পয়সা ভিন্ন সবই গিয়াছে। সেই এক পয়সা দিয়াই ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা হইল। ছেলেটির সম্বন্ধে মহাপুরুষ শুধু বলিলেন, "অভাব হয়েছিল, তাই টাকা নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু তার একটু ধর্মবুদ্ধি ছিল, তাই একটা পয়সা রেখে গেছে; তাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হ'ল।" ইহাই সাধুর সাধুত্ব! তাহা হইলে কি হইবে ? নির্মম জগতে সাধুকেও লাঞ্চনা ভূগিতে হয়; তাই ঠিক সেই সময়েই বাড়ি-ওয়ালার দারোয়ান আসিয়া টাকা না পাওয়ায় মহাপুরুষকে মহাজনের গদীতে লইয়া গেল এবং সারাদিন দেখানেই আটকাইয়া রাখিল। অবশেষে কিন্তিবন্দিতে টাকা শোধ করিবেন এই সর্তে তাঁহাকে মুক্তি দিল !

কাশীতে তথন স্বামীজীর আদর্শে চারি প্রকার কার্য চলিতেছিল—
ধর্মদান, বিগ্রাদান, প্রাণদান এবং অন্নদান। এই প্রত্যেক কার্য স্বামী
দিবানন্দের অশেষ সহামভূতি ও সাহায্য পাইত। অদৈতাশ্রম, সেবাশ্রম,
অদৈতাশ্রমের অবৈতনিক বিগ্রালয় ইত্যাদি সর্বদা তাঁহার উপদেশ ও অর্থসাহায্যের আশা রাখিত; এতদ্বাতীত বহু পরিবার অর্থসাহায্য পাইত।
স্বামীজীর ভাবপ্রচারের জন্ম তিনি হিন্দীভাষায় পুস্তক ছাপাইয়াও বিতরণ
করিয়াছিলেন। কাশীর অনেক ধ্যাতনামা পণ্ডিতের সহিতও তাঁহার
আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল।

## শ্রীরামকুক্ত-ভক্তমালিকা

ক্রমে আশ্রম স্কমিয়া উঠিতে লাগিল এবং আশ্রমবাসীর সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল; কিন্তু নিরভিমান আশ্রমাধ্যক্ষ বাম্ন-চাকরদের সম্বন্ধে আশ্রমবাসীদিগকে বলিতেন, "তোমরা ওদের চাকর মনে করবে কেন ? ভাববে আমাদেরই সহায়ক।" আর সন্ন্যাসী ব্রহ্মসারী সকলেরই সম্বন্ধে বলিতেন, "এরা সব জাতসাপের বাচচা; ঠাকুরের আশ্রয়ে যারা এসেছে তারা কেউ কম নয়।" ১৯০৪-এর শীতের প্রত্যুষে জনৈক ব্রহ্মসারী আশ্রমে উপস্থিত হইলে মহাপুরুষ সহস্তে চা প্রস্তুত্ত করিয়া তাঁহাকে থাওয়াইলেন। অপর এক অস্থ্যু ব্রহ্মচারী স্বীয় পরিধের বন্ধ্র নই করিয়া নিজের অক্ষমতা ও লক্ষায় যথন কাঁদিয়া ফেলিলেন, তথন মহাপুরুষ তাঁহাকে সান্ধনা দিয়া পরিক্ষার বন্ধ্র পরাইয়া শোয়াইয়া দিলেন। অলক্ষণ পরে ব্রহ্মসারী প্রয়োজনবলে স্থানাগরের দিকে যাইয়া দেখেন মহাপুরুষতা সহস্তে সেই পরিত্যক্ত বন্ধ্র পরিস্থার করিতেছেন; আপত্তি করিলেও তিনি স্বকার্যে বিরত হইলেন না। তথন অবৈতাশ্রমে যাহারা ছিলেন, তাঁহারা মহাপুরুষের বেদান্তিসদৃশ কঠোর এবং জননীসদৃশ কোমল ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া আজও মৃশ্ধ হন।

কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বান্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।
তাই ১৯০৬ অবে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত স্বাস্থ্যান্ধতির জন্ম প্রীধামে
বান। পর বংসর পরেশনাথ পাহাড়ের নীচে ডিড়কিতেও কিছুদিন বাস
করেন। ইহাতেও আশাম্বরূপ উন্নতি না হওয়ায় ১৯০৭র শেষভাগে
বেলুড় মঠে চলিয়া আসেন। তথন হইতে ১৯১২র প্রথমভাগ পর্যন্ত
তিনি প্রায়শঃ বেলুড়েই ছিলেন। ঐ সময়ে মঠ-পরিচালনার ভার স্বামী
প্রেমানন্দের উপর অর্পিত ছিল। তাঁহার অম্পন্তিতিকালে মহাপুরুষ
ঠাকুর-পৃঞ্জা ও মঠের কার্য পরিচালনা করিতেন।

বেলুড় মঠে তাঁহার অনেকগুলি বিশেষত্ব সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার অনপেক্ষ অনাড়ম্বর সাধু-জীবন--- পরিধানে জাত্ম পর্যন্ত

#### স্থামী শিবানন্দ

সামাস্ত বস্ত্র, অনাবৃত অঙ্গ ও পাত্কাশৃস্তরেণে মঠে খুরিয়া বেড়ানো—কখন গঙ্গার ধারে বেঞ্চিতে নির্লিপ্তভাবে উদাসমনে বসিরা থাকা, সমুখ নিয়া কেহ চলিয়া গেলেও দৃষ্টিতে না পড়া—সকলের প্রতি সমান প্রেম ও সেবাপরায়ণতা—এই সমস্ত মিলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্তিকে এক অপূর্ব শ্রদা ও প্রীতির বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল। একসময়ে স্বামীজীর ভাবে মুগ্ধ জনৈক মুদলমান ভদ্রলোক মহাপুরু:বর ভমায়িকতা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া মঠে যাতায়াত করিতে থাকেন। তাঁহার আহারাস্তে ভূতারা উদ্ভিষ্ট পরিষ্ণার করিতে অদমত হইলে মহাপুরুষ অহতে উহা করিতেন। আর একবার একজন মাদ্রাজী গ্রীষ্টান ভদ্রলোক মহাপুরুষের ব্যবহারে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এত জামগায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু সব জায়গায়ই খ্রীষ্টান বলে আমায় অবজ্ঞা ও দূর-ছাই করেছে। এমন ভালবাদা, এত যত্ন আনি আর কোথাও পাই নি !" মহাপুরুষ একবার আমেরিকা হইতে আগত জনৈক সাধুকে নিজ গড়গড়াটি দিয়া রহস্তপূর্বক বলিয়াছিলেন, "এর ভেতর বাঙ্ রয়েছে, টেনে দেখ।" মাকিনদেশে গুরুজনের সমুখে তামাক থাওয়া দৃষণীয় নহে। স্থতরাং সাধুটি গড়গড়ার নল ধরিয়া টানিলেন; কিন্তু শব্দ না হওয়ায় মহাপুরুষ বলিলেন, "ব্যাঙ্ তোমার সঙ্কে কথা কইতে চায় না---এই দেখ দে কেমন কথা কয়"--ইহা বলিয়া কিরূপে টানিতে হয় দেখাইয়া দিলেন। অতঃপর সাধুটিও তাহাই করিলেন। ঐ সময়ে তিনি মহাপুরুষের শুধু স্নেহের পরিচয় পাইয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উহা শুধু স্নেহই নহে; পাছে নবাগতকে কেহ গ্রীষ্টান ভাবিয়া কোন প্রকার অবজ্ঞা দেখার, এই জন্ত মহাপুরুষ তাঁহাকে সেই मिन ८महे ध्रमनानवानात्म श्रीत व्यक्षत्रकातत्र मास्य है। नित्रा वहेग्राहित्वन ।

শ্রীরামক্তফের ভক্তগোষ্ঠীর সকলেই পরমহংসদেবকে অবতার, এম্ন কি
স্বন্ধং ভগবান, বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিলেও বর্তমান যুগে তাঁহার অবদান

# জীরামকৃঞ-ভক্তমালিকা

ও তাঁহার নরলীলার পূর্ণ তাৎপর্য আচার্য বিবেকানন্দ ভিন্ন তদানীস্তন অনেকেরই নিকট অম্পষ্ট ছিল। স্বামী শিবানন্দ এই বিষয়ে কতটা অবহিত ছিলেন ? ঠাকুরের অন্তথ সহন্ধে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সজ্যপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও তাঁহার এই অপূর্ব দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাই। ১৯১০ এটিাব্দে বড়লাট বাহাত্রের পত্নী লেডি মিন্টো মঠ দেখিতে আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, এই সঙ্ঘ প্রথমে স্বামীদ্রীই আরম্ভ করেন। অমনি শিবানন্দ সংশোধন করিয়া দিলেন, "এ সভ্য আমরা স্থাষ্ট করি নি ; ঠাকুরের অস্থথের সময় এই সঙ্ঘ তিনি নিজেই স্থাষ্ট করেন।" তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, শ্রীরামরুফের আগমনে জগতে অপূর্ব জাগরণ আসিবে এবং উহা নবভাবে ভাবিত হইবে। সেই রূপায়ণের জন্ম কোন মমুয়াশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে না—যদিও মামুষ সে শক্তির সহায়ক হইবে। শুধু তাহাই নহে; সে শক্তির ক্রিয়া ইতোমধ্যেই বিশ্বের পশ্চাঘতী স্ক্রস্তরে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেন, "এবার ব্রহ্মকুণ্ডলিনী স্বয়ং ব্দাগ্রতা হয়েছেন। যার ইচ্ছায় স্ঠি স্থিতি লয়—সব হচ্ছে, সেই মহামায়া মহাকুণ্ডলিনীই এবার জেগেছেন ঠাকুরের আহ্বানে তাই তো সমগ্র জগতে এক মহাজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে।" স্বামীজীর সম্বন্ধেও **তাঁ**হার দৃষ্টিশক্তি সমভাবে স্থদূরপ্রসারিত ছিল। স্বামীজীর প্রথম সাফল্যের পর সকলেই সোৎসাহে প্রশংসামুথর হইলেও তাঁহার কার্যপ্রণালী ও উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তৃথন বহু মন সংশয়াম্বিত। কিন্তু ২০৷২৷৯৪ তারিথে স্বামী শিবানন্দ লিথিয়াছিলেন, "পাশ্চান্তা দেশের সভ্যজাতির মধ্যে আমেরিকা প্রথমশ্রেণীর মধ্যে পরিণত। ইহারা যগ্যপি হিন্দুধর্মের গৌরব ও মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে…তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে বিশেষ কল্যাণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

বস্তুত: বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ না হইয়া স্বামী শিবানন্দের দৃষ্টি প্রতিঘটনার

व्यक्तः इत्न श्रादमभूर्वक উहात मर्स्मान्विदिन ममर्थ हिन । এकनिन मिन्नित्वस्तत्र কালীমন্দির হইতে তারক যথন ঠাকুরের ঘরের দিকে ফিরিভেছিলেন, তথন ভাবমুখে অবস্থিত শ্রীরামক্লফ পার্খবৃতী জনৈককে বলিয়াছিলেন, "তারকের উচ্চ শব্দির ধর—থেথান হইতে নামরূপের উৎপত্তি হইতেছে।" তাই উক্ত বিকাশোশুথ শক্তির প্রতি নিবন্ধদৃষ্টি মহাপুরুষ মহারাজ নীরবসাধনাকে আত্মপ্রসারের উধেব স্থান দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা ধহিতে পারে বে, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বৈগুনাথধামে নৃতন গৃহের দ্বাবোদঘাটন উপলক্ষে যথন তিনি তথায় ছিলেন তথন একদিন পদচারণ করিতে করিতে অকস্মাৎ একাকী সামান্ত গৃহকর্মে নিরত এক শিক্ষিত ব্রহ্মচারীর নিকট উপস্থিত रुहेलान। के সময়ে সকলেই উৎসব-আনন্দে মগ্<del>য ত</del>थু স্বকার্যে নিরত **ক্র** ব্রহ্মচারী উহাতে বঞ্চিত। স্বামী শিবানন্দ নিকটে আসিয়া স্বত:ই বলিয়া উঠিলেন, "এথানে শক্তির বিকাশ দেখছি—এথানে কালে মস্ত বড় কাজ হবে।" রামক্বঞ্জ মিশন বতাপীঠের সেই শিশু অবস্থায় এরূপ অমোঘ ভবিষ্যরাণী এতাদৃশ মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর। আলমবাজার মঠে অবস্থানকালেও অনেকে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখে এই অজ্ঞাত শক্তিতত্ত্বের অপূর্ব ব্যা**খ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন**।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরুষজ্ঞী স্বামী তুরীয়ানন্দ, প্রেমানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ ও ব্রন্মচারী গুরুদান (স্বামী অতুলানন্দ) সহ কাশ্মীর-ভ্রমণে যান এবং সেথানে প্রায় তিন মাস কাটাইয়া কাশীতে আসেন। কাশীতে তাঁহার আমাশর হয়। উহা হইতে আরোগ্যলাভান্তে তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তুই মাস পরে পুনর্বার ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জক্ত কলিকাতার 'উল্লোখন' বাটীতে গমন করেন। এই রোগের মধ্যেও তাঁহার আ্রানির্ভরশীলতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—তিনি অক্তের সেবা গ্রহণ করিতেন না। আর এক অপূর্ব ব্যাপার ছিল তাঁহার আহার-সংযম।

রোগের আক্রমণের পর স্বভাবত: সংযমণীল মহাপুরুষদ্ধীর দৈনন্দিন আহার নিরামিষ ঝোল-ভাত মাত্রে পর্যবসিত হইল। স্বামী সারদানন্দ সেই স্বাদহীন ঝোলের নাম দিয়াছিলেন 'মহাপুরুষের ঝোল'। শেষ পর্যন্ত এই ঝোলই ছিল তাঁহার প্রিয় খাত্ম।

ইং ১৯১২ অব্দে স্থানী কল্যাণানন্দের অন্থরোধে স্থানী ব্রহ্মানন্দ ও ত্রীয়ানন্দের সহিত মহাপুরুষ কনখলে যান। ঐ বৎসর সেথানে প্রতিমায় শহুর্গাপুদ্ধা হয়। শুলামাপুদ্ধার সময় তাঁহারা সকলেই কাশীতে চলিয়া আদেন। সেথানে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকিয়া মহাপুরুষ ও তুরীয়ানন্দ পুনর্বার কনখলে গমন করেন। এদিকে ঠাকুরের ভক্ত পণ্ট্র বাবু তাঁহার রুগ্ন পুত্রকে লইয়া আলমোড়ায় বড়ই নিরানন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। তিনি স্থামী শিবানন্দকে তথায় যাইতে সাদর আহ্বান জানাইলে তিনি জুন মাসে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে পণ্ট্র বাবু আলমোড়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও মহাপুরুষ সেথানে তপস্থায় নিরত রহিলেন। তিনি কুকারে রায়া করিয়া খাইতেন আর নিজেকে প্রভুর আশ্রিত মনে করিয়া শ্ররণ-মনন ও পাঠাদিতে কালাতিপাত করিতেন। বাগানের মালী তাঁহার সাথী ছিল, আর ছিল এক পাহাড়ী কুকুর। নির্জন পর্বতে এই আবেইনীর মধ্যেই তাঁহার সাধকজীবনের প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়াছিল।

১৯১৪ অবে স্থামী ব্রহ্মানন্দ কাশীতে আগমনানন্তর মহাপুরুষকেও সেথানে আদিতে অনুরোধ করিলে তিনি নভেম্বর মাসে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তথন সেথানে স্থামী তুরীয়ানন্দ এবং প্রেমানন্দও ছিলেন। মহাপুরুষ কাশীতে অল্লদিন থাকিয়া তুরীয়ানন্দের সহিত মিহিক্সামে আদিলেন। ঐ সময়ে জামতাড়ায় আশ্রমের জন্ম প্রদত্ত একথও ভূমি দেখিয়া তৎসম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থাদিও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি

বেলুড়ে আদেন এবং তথা হইতে শ্রীয়ামক্বঞ্চের উংসব উপলক্ষে র নিতিত যান; র নিচ হইতে মঠে ফিরিয়া পুনর্বার আলমোড়ায় উপস্থিত হন। তথন ১৯১৫-এর এপ্রিল মাস। স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেক দিন যাবৎ বহুম্বরোগে ভূগিতেছিলেন; গুরুজাত্গতপ্রাণ শিবানন্দ তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সর্বপ্রকার স্বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

দেহত্যাগের পূর্বে স্বামী নী মহাপুক্বকে আলমোড়ার একটি আশ্রম স্থাপন করিতে বলিয়াছিলেন। হিমালয়ের ক্রোড়ে অপূর্ব প্রাকৃতিক সোন্দর্য-বেষ্টিত নাতিশীতোক্ষ আলমোড়া শিবানন্দের প্রিয়্ন স্থান। ১৮৮৯ ইংরেলী হইতে তিনি সেধানে বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন; কিন্তু আশ্রমস্থাপনের সঙ্কর মনে জাগে নাই। এবারে সম্ভবত: গুরুলাতার প্রয়োজন চকুর সম্মুখে থাকায় স্বামী জীর সেই বাসনা তিনি কর্মে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। কুদ্র একথণ্ড জমিসংগ্রহান্তে তাহাতে আশ্রমবাটী আরম্ভ হইল। এই সময়ে পূর্বক্ষের বহু স্থানে ও বাঁকুড়া জেলায় ছভিক্ষের করাল ছায়া পতিত হইলে মহাপুর্বরে প্রাণ কানিয়া উঠিল। পরিচিতদের নিকট নিধিত প্রতিপত্রে তিনি সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ছভিক্ষ-সাহায়্যের জন্ত কিছু অর্যও সংগ্রহ করিয়া বেলুড়ে পাঠাইলেন।

ঐ বৎসর ৺ভামাপ্তায় কানীতে উপস্থিত থাকার জ্ঞা বারংবার অমুরোধপত্র আসিতে থাকায় স্বামী তুরীয়ানন্দকে আলমোড়ায় রাথিয়া মহাপুরুষ কানীতে গেলেন। কিছুদিন পরে আলমোড়ায় ফিরিয়া যাওয়াই তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ৺ভামাপুজার পরে অমুস্থতাবশতঃ এবং অন্তান্ত কারণে আর আলমোড়া যাওয়া হইল না। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনি কানীধামে অবস্থানাস্তে প্রয়াগ হইয়া বেসুড় মঠে আগমন করিলেন। ঐ বৎসর তিনি ও বাবুরাম মহারাজ মিহিজামে ঘাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সাঁওতালদিগকে

পরিতোষপূর্বক আহার করাইয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিলেন। মিহিঞাম হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল না; স্থতরাং মঠের কাজকর্ম অনেকটা স্বামী শিবানন্দকেই চালাইতে হইত। ঐ বংসর শীতকালে তাঁহারা ছই জ্বনে কাশীতেও গিয়াছিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া তাঁহারা পরবংসর ঠাকুরের উৎসবের পূর্বেই মঠে ফিরিয়া আসেন। এদিকে আলমোড়ায় আশ্রমবাটীর কার্য তুরীয়ানন্দের চেটায় উত্তমরূপেই অগ্রসর হইতেছিল। মহাপুরুষ সমভূমি হইতে পত্রাদিযোগে পরামর্শ দিয়া এবং বন্ধুদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অর্থাদি পাঠাইয়া সাহায়্য করিতেছিলেন। যথাকালে (১৯১৬ ইং) কার্য শেষ হইল।

ইতাবসরে বেলুড়ে সমাগত মহাপুরুষ মহারাজের জীবনে এক নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। স্বামী ব্রন্ধানন্দজীর অন্ধরোধে তিনি মঠের কাজকর্ম পরিচালনের দায়িত্ব প্রকাশুতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মঠ ও সংজ্যরূপী ঠাকুরের সেবাই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য হইল। অতঃপর ঠাকুরের কার্য ভিন্ন অন্ত কোন কারণে তিনি মঠ ত্যাগ করিয়া অন্তত্ত যান নাই।

আমরা পূর্বে বছবার মহাপুরুষের গান্তীর্য ও উদাসীত্যের নিম্নে যে অন্তঃসলিলা মেহের ফল্পধারার পরিচয় পাইয়াছি, মঠ-পরিসালনার দায়িত্ব স্বন্ধে অর্পিত হওয়ার সে ধারা সমস্ত আবরণ অপসারিত করিয়া পূর্ণবেগে কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্বামী শিবানন্দ জানিতেন, স্বামী প্রেমানন্দ এক অপূর্ব প্রীতির বন্ধনে সাধু ও ভক্তদিগকে বাঁধিয়া রাধিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পর সেই অভাব অপূর্ণীয় জানিয়াও তিনি সে বিষয়ে যত্নপর হইলেন। এই সময়ে মহাপুরুষের দৈনন্দিন জীবন বড়ই শিক্ষাপ্রদ ছিল। পূজাপাঠ ও ধ্যানভঙ্গনের একটা জমাট ভাব গড়িয়া তুলিবার জন্ম তিনি সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিতেন। প্রতিদিন সাধু-ব্রন্ধচারীদের

#### স্বামী শিবানন্দ

সহিত সদালাপের হারা তিনি একদিকে যেমন সকলের মন এক অতি উচ্চন্তরে তুলিরা রাখিতেন, অপরদিকে তেমনি মঠের প্রত্যেকটি কার্য ও বস্তু ঠাকুরের—এইরূপ বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিরা তৎপ্রেরণার খুঁটিনাটি সমস্ত দেখিরা বেড়াইতেন এবং স্বহস্তে অনেক কর্ম করিতেন। বাগানের মালী, গোয়ালের গরু, পশু-পক্ষী কেহই তাঁহার স্বেহস্পর্শে বঞ্চিত হইত না। বেলুড়ে তথন থুব ম্যালেরিরা হইত। ভাদ্র মাদের পরে মঠ একটি ক্ষুদ্র হাসপাতালে পরিণত হইত। মহাপুরুষজী তথন রোগীদের সেবা ও তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। আবার পথ্যসংগ্রহ এবং উহা প্রস্তুত করার ভারও তাঁহাকেই লইতে হইত কিংবা কাছে দাঁড়াইরা স্বত্তে অপরকে সাগু, বার্লি, ঝোল ইত্যাদি প্রস্তুত করার প্রণালী শিথাইতে হইত।

নিয়মানুবতিতা তিনি পছন্দ করিতেন; কিন্তু একটি ঘটনা তাঁহাকে সেই কর্তব্যের আনুষঙ্গিক কঠোরতা হইতে মুক্তি দিল। একদিন অসময়ে আহারের পরে এক ব্রাহ্মণ অন্ধৃতিক্ষা চাহিলে মহাপুরুষ অক্ষমতা জানাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুভুক্কুকে নিরাশ করায় মর্ম-পীড়িত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণকে কিন্তু আর পাওয়া গেল না। মঠত্যাগের সময় ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিবার ভঙ্গীতে বলিয়া গিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণকে কেউ তুটো থেতে দিলে না—এতে কি ভাল হবে ?" ইহারই তিন দিন পবে গোয়ালে আগুন লাগিয়া মঠেয় কিছু ক্ষতি হওয়াতে মহাপুরুষের ধারণা হইল যে, ইহা সেই ব্রাহ্মণেরই অভিশাপের ফল, আর এই জন্ত দায়ী তিনি। অতঃপর সম্ভবন্থলে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না।

স্বামী শিবানন্দ যতদিন আপনমনে আপনভাবে ছিলেন, ততদিন লোক-ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কিন্তু যেদিন তিনি সত্যসত্যই বৃঝিতে পারিলেন যে, তিনি ভক্তগোষ্ঠীর অম্ভতম নেতা, সেদিন শ্রীগুরুই

স্বকার্যদাধনার্থ তাঁহার মধ্যে এক অপূর্ব পরিবর্তন আনিয়া দিলেন। মহাপুরুষ সেদিন আপনার অতাঁতের দিকে তাকাইয়া সরলভাবে এক শিষ্যমানীয় সাধুর নিকট স্বাকার করিলেন, "লোকব্যবহার তো কোন দিন শিথি নাই।" সত্য বলিতে গেলে 'লোকব্যবহার' তিনি পরেও শিথেন নাই; তবে শ্রীগুরুর দেবারই একটা বিশেষ দিক্ হিদাবে ভক্তদেবাও যথাকালে তাঁহায় চরিত্রে প্রকৃতিত হইয়াছিল। শ্মণানবাসী শিবই আবার আশুতোষ। সংসার-বিরাগী শিবানন্দকেও আমরা যথাকালে আশুতোষরূপে দেখিতে পাই—সদানন্দময় মহাপুরুষের মুথে তথন আশীর্বাণী ভিন্ন কিছুই নাই। সভ্তের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত স্বামী শিবানন্দের ইহাই শেষ পরিণতি। কিন্তু মঠের পরিচালনভার যথন তিনি প্রথম স্বীকার করেন, আমরা আপাততঃ দেই সময়েরই আলোচনা করিতেছিলাম।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ যথন কর্মভার লইলেন, তথন ব্যয়াধিক্যবশতঃ
মঠের বৃদ্ধগণ চিন্তিত। স্তরাং তাঁহার প্রথম কার্য হইল ব্যয়হাদ। ইহার
প্রতিকার আয়বৃদ্ধি করিয়াও হইতে পারিত; কিন্তু তিনি অকস্মাৎ
আয়বৃদ্ধির সন্তাবনা না দেখিয়া ব্য়য়হাসের পথেই চলিলেন। ইহার ফলে
লোকের বিরাগভান্ধন হওয়া অবশুদ্ভাবী। পূর্বোক্ত কুন্ধ ব্রাহ্মণের
ব্যবহারই ইহার প্রকৃত্ত প্রমাণ। কিন্তু উক্ত ঘটনাই আবার মহাপুরুষের
চিত্তের স্বাভাবিক কোমলতারও পরিচয় দেয়। কারণ ব্রাহ্মণের বাক্যকে
কেহ এয়ুগে অভিশাপ বলিয়া গ্রহণ করে না এবং অভিশাপের ফলে তিন
দিন পরে গোয়াল ঘরে আগুন লাগে ইহাও আধুনিক যুক্তিবাদী মন
মানিয়া লয় না।

গণনারায়ণের প্রতি তাঁহার স্বতঃপ্রণোদিত দেবাপরায়ণতার সাক্ষ্য আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষরূপে উহার পরিচয় তিনি পদে পদে দিয়াছিলেন। বিবিধ দেবাকার্যে রত কর্মিগণের উপর তাঁহার আনীর্বাদ শতধারায় বর্ষিত হইত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়ার ত্রভিক্ষসেবাকার্যে রত অনৈক সাধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তোমার হদয়ে
সনাসর্বদা প্রভুর শ্রীমৃতি আগরুক থাকুক এবং সেই বলে তোমরা তাঁর
দীনদরিদ্র মৃতিদের সেবা যথাসাধ্য করিতে সমর্থ হও।" এই আতীয়
উৎসাহবাণী-বিতরণ ও অর্থানি-সংগ্রহ করিয়া সাহায্যপ্রসানের প্রচেষ্টা
তাঁহার জীবনে ওতপ্রোত ছিল। বাছলাভয়ে আমরা আর উহার উল্লেখ
করিব না।

জনকল্যাণরত স্বামী শিবানন্দের প্রাণে স্বাধীনতার আন্দোলনও সাড়া জাগাইত: কিন্তু তিনি সমস্ত ব্যাপারটিকে দেখিতেন মহাপুরুষেরই আত্মিক দৃষ্টিতে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সন্ত্রীক মহাত্ম। গান্ধী যথন মতিলাল নেহেরু ও মহম্মৰ আনি প্রভৃতি সহকর্মীদিগকে লইয়া বেলুড় মঠে আদেন তথন তিনি তাঁহাদিগকে সাগ্রহে সমস্ত দেখাইয়াছিলেন। পরে তিনি মহাত্মাজী সম্বন্ধে বলিয়। ছিলেন, "স্বামীজীর দেশপ্রীতিটা গান্ধীজীকে ভর করেছে। গান্ধীর চরিত্র সকলের অমুকরণীয়। দেশে দেশে ঐ রকম লোক জন্মালে তবে শান্তির একটা ব্যবস্থ। হবে।" কিন্তু অন্সূসাধারণ জীবনের কথা ছাড়িয়া দিলে, খাত-প্রতিঘাতপূর্ণ কুটিল রাজনীতি ও শাস্ত-সমাহিত মাত্ম-সাধনার মিশ্রণের রুথ। প্রচেষ্টায়, অথবা বহি:-স্বাধীনতাকে অন্ত:-স্বাধীনতার পদে প্রতিষ্ঠার ভ্রান্ত প্ররাদে সাধুজীবনকে বিভৃন্বিত করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ১৩২১ বঙ্গান্দের কার্তিক মাসে জনকয়েক দেশপ্রেমিকের সহিত তাঁহার এক স্থদীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি সেদিন বিক্র যুক্তি পর্ণস্ত করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা-আন্দোলনকারীদের অমুস্ত পন্থা যতই উত্তম হউক না কেন, দেশের অভ্যুতানের পক্ষে উহাই পর্যাপ্ত নহে। মঠ-মিশন ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবাৰলম্বনে যে পথে অগ্রসর হইতেছে, দেশের সর্বান্ধীণ মন্ধলের জন্ম

উহাও অত্যাবশুক—এমন কি, অধ্যাত্মবাদ পরিত্যাগপূর্বক দেশবাসী অক্ত পথে চলিলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই অবশুস্তাবী।

১৯২১এর এপ্রিল মাসে স্বামী ব্রন্ধানন্দজী দাক্ষিণাতাভ্রমণে গমনকালে স্বামী শিবানন্দকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। ঐ স্থ্যোগে তিনি ঐ অঞ্চলের ভক্ত ও আশ্রমগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইরাছিলেন। দাক্ষিণাত্যের পর ভ্বনেশ্বরে প্রায় তই মাস অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা ১২।১।২২ তারিখে বেলুড়ে ফিরিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ইতোমধ্যে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ভক্তদের অম্বরোধে মহাপুরুষ তাঁহাকে লইরা পূর্ববঙ্গে গেলেন। মহাপুরুষের মুখিনি:স্ত ভাগবতবাণীর আকর্ষণে ঐ সময়ে বছ নরনারী তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইল। প্রথমে তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাইলেন; কিন্তু আকুলপ্রাণ ভক্তবুন্দ নিরস্ত না হওয়ায় সজ্যগুরুষ স্বামী ব্রন্ধানন্দকে সমস্ত জানাইয়া পত্র লিখিলেন এবং তাঁহার আন্তর্গিক অমুমতি পাইয়া বহু ভক্তকে শিয়ারপে গ্রহণ করিলেন।

মহাপুরুষের মধ্যে অকস্মাৎ এই গুরুজাবের আবির্ভাব একটু বিসারজনক। প্রায় মাট বৎসর পূর্বে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার
শিয়া ত্রিজগতে কেহ নাই—আমি প্রভুর দাস। শপ্রভূই এযুগে সকল
জীবের গুরু ও ইষ্ট।" এইরূপ মনোভাব লইয়া যিনি এতদিন চলিয়াছিলেন,
আজ তিনি কিরূপে গুরুর আসনে বিদলেন? ইহার উত্তর পরবর্তিকালে
কথাচ্ছলে তিনি নিজেই দিয়াছিলেন, "দেখ, যাবা, আমি দীক্ষা দিচ্ছি
এ বৃদ্ধি আমার নের্হ। শতিনি জক্তদের প্রাণে প্রেরণা দিয়ে এখানে
নিয়ে আসেন; তিনিই আমার ভেতরে বসে যা বলান আমি তাই বলে
দিই মাত্র। ঠাকুর হলেন আমার অন্তরাত্মা।" ইহাকে গুরুজাব বলিতে
হর বলুন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা শরণাগতিরই এক চরম পরিণতি।
ফলতঃ শ্রীরামক্বফের ভাবে ভাবিত মহাপুরুষজীর গুরুজাব বিকশিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিত্ব মুছিয়া গিয়া ক্রমেই সেথানে শ্রীরামক্বফের অধিকাধিক প্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। তাঁহার গুরুত্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সতাই লিখিয়াছেন, "মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর পৃথক সতাই ছিল না। তিনি যাহাদিগকে ক্বপা করিয়াছেন, তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই ক্বপা পাইয়াছে।"

ঢাকায় আনন্দের হাট বসিয়াছে—অকাতরে রুপা পাইয়া বহু নরনারী শ্রীরামরুষ্ণপদে আত্মদর্মপণ করিতেছে; এমন সময়ে কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ অসুস্থ। কালবিলম্ব না করিয়া মহাপুরুষ তাঁহার শ্যাপার্শ্বে উপন্থিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অচিরেই স্বস্ত্রমেপে লীন হইলেন। সে এক অতি বিষাদের দিন। সেই অপুরণীয় শ্নাম্থান পূর্ণ করিবে কে? মঠের কত্ পক্ষ অনেক ভাবিয়া অবলেষে স্বামী শিবানন্দ মহারাজজীকেই সভাপতিত্বে বরণ করিলেন। ১৯০১ গ্রীষ্টান্দে স্বামীজী তাঁহাকে বেল্ড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টী নিযুক্ত করেন; ১৯১০এর ২৫শে আগস্ট তিনি রামরুষ্ণ মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ হন; অতঃপর ১৯২২এর ২রা মে তিনি মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন।

আমরা পূর্বে বালক, সাধক ও কর্মী শিবানন্দকে দেখিয়ছি; বর্তমানে আমরা তাঁহাকে পাইব প্রধানতঃ সজ্বনেতা, শ্রীরামক্বফগতপ্রাণ, ক্বপা-পরবশ মহাপুরুষরূপে—অথচ তৎসহ প্রতিপদেই তাঁহার বালকস্থলভ সরলতা ও নির্ভর, সাধকস্থলভ অদমা প্রচেষ্টা ও ব্যাকুলতা এবং কর্মিস্থলভ উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইব। রামক্বফ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষরূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়াছিলেন এবং বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গতি নিয়য়িত করিয়াছিলেন;

বহু আশ্রম তাঁহার প্রেরণার আরম্ভ হইয়াছিল এবং অনেক কেন্দ্র তাঁহার শুভপদার্পণে নবজীবন পাইয়াছিল। ফলতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ্রজীর আপ্রাণ চেটায় যে সজ্যজীবন স্থাঠিত, স্থনিয়্রিত ও দৃঢ়্মূল হইয়াছিল, ভাহা মহাপুরুষের ঐকান্তিক দেবায় স্থপ্রসারিত ও সৌঠবসম্পন্ন হইয়া জননারায়ণের অশেষ কল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছিল। দেই সমস্ত বিবরণ শিপিবদ্ধ করা এই কুদ্র প্রবন্ধের পক্ষে অসম্ভব। আমরা শুধু সংক্ষেপে আভাসমাত্র নিয়া ক্ষান্ত হইব।

সজ্যজীবনের মূল ভিত্তি হইতেছে—অবিরাম অধ্যাত্মদাধনা। বুদ্ধ বশ্বদেও মহাপুরুষের সাধনার শেষ ছিল না। প্রবর্তকের ক্যায় প্রত্যহ শেষরাত্রে শ্যাত্যাগান্তে তিনি ঠাকুর্বরে যাইয়া দীর্ঘকাল ধ্যান করিতেন। স্তোত্র-পাঠাদিতেও তাঁহার অনেক কাল কাটিত। যতদিন ক্ষমতা ছিল, স্বয়ং ঠাকুর-সেবাদির সর্বপ্রকার সংবাদ রাখিতেন। সময়ের অস্থাবহার তিনি জানিতেন না; তাই প্রতিক্ষণ ভগবচিত্তায় বা ভগবদাশাপনে বায়িত হইত। অনেক সময় শিষ্য ও শিষ্যস্থানীয়দিগকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ধর্মোপদেশ নিতেন। আর সকলকে সর্বনা স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, ঠাকুরই জীবনের কেন্দ্র। আরতিতে সকলকে ঠাকুর-ঘরে পাঠাইতেন; ভক্তের আনীত দ্রব্য আগে ঠাকুরম্বরে পাঠাইতেন এবং ভক্ত আসিতেই আগে ঠাকুর প্রণামের আদেশ দিতেন। ইহা বলা মোটেই অত্যুক্তি নহে যে, শেষজীবনে মহাপুরুষ ছিলেন বেলুড় মঠের প্রাণ। মঠবাসীরা এবং মঠে আগত সাধুরা তাঁহাকে শুধু অধ্যক্ষরূপে দেখিতেন না, তাঁহারা পাইতেন তাঁহাকে তাঁহাদের ইহন্তীবন ও পরজীবনের অশেষ করণাময় অবলম্বনরূপে। তাঁহার একটু দৃষ্টি, একটি স্নেহ্ময় কথা, সামাশ্র প্রীতির দান সারা জীবনে উৎসাহ আনিয়া দিত। শেষজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বেলুড় মঠে কাটাইয়াছিলেন। প্রতিদিন যত ধর্মপিপাস্থ তাঁহার

গৃহে অবাধে সমবেত হইতেন, সকলেই আত্মিক অবদান কিছু না কিছু পাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণপদে তাঁহার মনপ্রাণ অপিত থাকার, তাঁহার নিম্নের বিশিয়া কিছু ছিল না। ভক্তদের আনীত অর্ঘ্য ঠাকুর-সেবার বা সাধুসেবার অকাতরে ব্যয়িত হইত। আর ভক্তদিগকে তিনি শুধু নিম্নের শিশ্যরূপে পাইরাই পরিতৃপ্ত হইতেন না; ঠাকুরের প্রতি ও সভ্যের প্রতি থাহাতে তাঁহাদের ভক্তি ও প্রেম বিধিত হয়, ওিরিয়ের সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন এবং উপদেশ ও নিজ জীবনের দৃষ্টান্তদারা তাঁহাদের লক্ষ্য ঐ দিকে স্থনিয়ন্থিত করিতেন। বেলুড়ের বাহিরে যথন যাইতেন তথ্বনও তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সর্বত্র ঠাকুর ও সভ্যেরই মহিমা বিধ্যেষিত হইত।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার উত্তর ভারতের কাশী, প্রয়াগ ও কনধল দর্শন করিতে গিয়াহিলেন এবং ঐ বৎসর ঠাকুরের জন্মোৎসবের পূর্বেই মঠে ফিরিয়াছিলেন। সেই বৎসর উৎসবের দিন প্রাতে প্রক্বতি প্রশয়ন্ধরী মৃতি ধারণ করিলে সাধু ও ভক্তেরা উৎসব সম্বন্ধে হতাশ হইয়া মহাপুরুষজীকে সব নিবেদন করিলেন। তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া অনাথশরণ ঠাকুরের ঘরে যাইয়া অনেকক্ষণ ধ্যানে রত থাকিলেন। যথন বাহিরে আদিলেন, তথন বদনে এক নিব্য জ্যোতি, আর মুখে এই আশার বাণী উচ্চারিত হইল, "তাঁর ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।" সেই বারে উৎসব নির্বিদ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। তারপর বসন্তকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপরিপূর্ণ বাঞ্চা পরিপ্রণের জন্ম ভুবনেশ্বরে দেবীর আরাধনা হইলে তিনি সেখানে গিয়া প্রায় দেড় মাদ কাটাইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই কলিকাভায় গৰাধর আশ্রমে ৺জগদ্ধাত্তীপূঞ্চাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই গৰাধর আশ্রমের সহিত তাঁহার বেশ একটা মধুর সম্বন্ধ ছিল। সজ্যাধ্যক হইবার পূর্বে ১৯২১ ইং-র ১৭ই নভেম্বর তিনি ইহার প্রতিষ্ঠাকার্যে পৌরো্হিত্য এবং আঠার দিন আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন।

১৯২৪এর ২৮শে জাহয়ারী বেলুড় মঠে সর্বজনসমক্ষে তিনি স্বামীজীর সমাধির উপরে ওঁকার-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেন এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমাধি-মন্দিরের দ্বারোদ্যাটন করেন। পরে এপ্রিল মাসে দাক্ষিণাভাষাতা করিয়া ওয়ালটেয়ার, সিংহাচলম্, মাদ্রাজ, কুমুর, উতকামণ্ড, নেত্রম্পল্লী, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে প্রায় সাত মাস কাটাইয়া বোম্বাই গমন করেন। সেই যাত্রায় মাদ্রাজে এক ভক্তগৃহে তিনি ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় নিয়ে কলরব উত্থিত হওয়ায় বহির্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেণ করিয়৷ দেখিতে পাইলেন যে, বুভুক্ষা-পীড়িত অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ ও বালক-বালিকা শৃগাল-কুকুরের ফ্রায় উচ্ছিষ্ট পত্রসমূহ হইতে অন্ন কুড়াইশ্বা থাইতেছে। ইহাতে ব্যথিত হইশ্বা তিনি গৃহস্বামীকে তাহাদিগকে ভরপেট খাওয়াইতে সাদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "এ পুঞ্জীক্বত পাপের প্রায়শ্চিত্ত যতদিন না হবে, ততদিন ভারতের কোন আশা নেই।" কুমুরে নীলগিরির উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত পরিবেশে তিনি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঐ পর্বতে সাধুদের সাধনোপযোগী আশ্রমস্থাপনের বাসনাও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। সোভাগ্যক্রমে স্বপ্লাদিষ্ট জনৈক ভক্ত উতকামণ্ডে কিছু ভূমি দান করায় মহাপুরুষ তথায় গমনপূর্বক ১১ই জুলাই আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করিলেন।

বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে ক্রীড়া করিতে করিতে এক বালক অকস্মাৎ
অজ্ঞাতসারে ভ্রমণরত মহাপুরুষজ্ঞীর চরণে হকি-স্টিক দারা আশ্বাত করে।
আশাতের ফলে তিনি সাত-আট দিন গৃহে আবদ্ধ ছিলেন; কিন্তু লজ্জিত,
অপ্রতিভ ও সম্ভন্ত সেই বালকটির অনুসন্ধান তিনি সর্বদা করিতেন
এবং নিকটে ডাকাইয়া সান্তনাবাক্যে তাহার সঙ্কোচাদি দূর করিয়া
দিতেন। বাঙ্গালোরে তিনি অস্পৃশ্রদিগের মন্দিরে যাইয়া তাহাদিগকে
অবাক করিয়াছিলেন; কারণ দেশের রীতি-অনুসারে এরপ সম্মানিত

বাক্তির ঐ পল্লীতে পদার্পণ কলনাতীত। ১২ই ডিসেম্বর তিনি মাদ্রাব্দের রামক্তফ মিশনের আবাসিক উচ্চ বিত্যালয়ের ছাত্রভবনের দ্বারোদ্যোটনঃ করেন।

১৯২৫এর ১২ই জামরারী মহাপুরুষ বোষাই পৌছিয়া আশ্রমের ভাড়াবাড়িতে উঠিলে ভক্তগণ জানিতে পারিলেন যে, তিনি আশ্রমটিকে
নিজম্ব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন। তদরুসারে এক খণ্ড ভূমি
সংগৃহীত হইল এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি উহাতে ভিত্তিস্থাপন করিলেন।
বোষাই হইতে বেলুড়ে ফিরিবার পথে তিনি নাগপুরে অবতরণ করেন
এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী সেখানে আশ্রমের জন্ম নির্দিষ্ট ভূমিতে ভিত্তিস্থাপন
করেন। ঐ বৎসর ভারত-পরিদর্শনে আগত বেলজিয়মের রাজা এলবার্ট
বেলুড় মঠে আগমনপূর্বক মহাপুরুষজ্ঞীর মধুর আলাপে আরুট হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতে তিনি এই একমাত্র স্থান দেখিয়াছেন যেথানে লোকে
মান্তবের সঙ্গে মান্তবের মত কথা বলে।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বথন বিভাপীঠের নবনির্মিত ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্যাটন জন্ম দেওবরে যান, তথন ঠাণ্ডায় তাঁহার হাঁপানি বাড়িয়া রাত্রে নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়। এই কষ্টের মধ্যে বিসিয়া রাত্রিযাপন করিতে করিতে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—শরীর ও আত্মা পৃথক, একের হু:খ অপরকে স্পর্শ করে না। পরদিবস সকলকে পূর্বরাত্রির প্রাণসংশয় অবস্থা ও উহার অপূর্ব প্রতিকারের কথা জানাইতে গিয়া যখন বলিলেন, "বুড়ো বন্ধসের ধ্যান কি না—অলক্ষণেই মন (হল্বের দিকে দেখাইয়া) ভিতরে ডুবে গেল," অমনি একজন প্রশ্ন করিলেন, "ওটা কি মহারাজ ?" উত্তর আসিল, "ঐ তো আত্মা।" দেওবর হইতে তিনি জামতাড়া হইয়া মঠে আসেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করার কিছু পরেই তিনি পুনর্বার দাক্ষিণাত্যভ্রমণে গমন করেন : পথে

পুরী ও ভ্বনেশ্বরেও কিছুদিন অতিবাহিত হয়। এইবারে উত্তকামণ্ডে বাসকালে তাঁহার এক অত্যাশ্চর্য দর্শন হয়। নীল পর্বতের তরঙ্গায়িত শিধরশ্রেণীর প্রতি নীরবে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার শরীর হইতে কে যেন বাহির হইয়া বিশ্বব্রহ্গাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। ইহাই কি বিরাটরূপের প্রত্যক্ষামূভূতি? অতঃপর পাঁচ মাস তথায় অবস্থানাস্তে ২৪শে সেপ্টেম্বর উত্তকামণ্ডের নবনিমিত আশ্রম যথাবিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি ২০শে অক্টোবর বাঙ্গালারে গেলেন। বাঙ্গালোর হইতে মান্রাজ হইয়া পুনর্বার বোম্বাই চলিলেন। এইবারে ২৬শে ডিসেম্বর নবনিমিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইল; অতঃপর ঐ আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয়েরও ভিত্তিস্থাপনের পর মঠে ফিরিবার পথে তিনি পুনর্বার নাগপুরে অবতরণ করিলেন। তথন আশ্রমের জমি হইয়াছে; কিন্তু বাড়ি হয় নাই। মহাপুরুষ সেই জমিতেই তাঁবু খাটাইয়া বাস করিয়াছিলেন।

পরবৎসর (১৯২৭) ১৯শে আগস্ট স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগে মঠমিশনের একটি প্রধান স্তম্ভ থিনিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামী শিবানন্দের
শুরুদায়িত্ব বছল পরিমাণে বর্ধিত হইল। কিন্তু সে গুরুভার-স্বীকারের
মনোভাব তথন তাঁহার নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার 'ডান অঙ্গ ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে।' সেই নিদার্কণ আঘাতে ভগ্নস্বাস্থ্য হইরা তাঁহাকে বায়ুপরিবর্তনের
ক্ষন্ত মধুপুরে ঘাইতে হইল। মধুপুরে স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্ধতি হইলে তিনি
কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীতে এক দিব্য দর্শনের ফলে তাঁহার
মন আবার কর্মভূমিতে নামিবার আদেশ পাইল। একরাত্রে তাঁহার অনাবৃত্ত
চক্ষের সম্মুথে জটাজ ট্ধারী শুল্রদেহ ত্রিনয়ন দেবাদিদেব মহাদেব উপস্থিত
হইলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে উঠিয়া
ক্রমে যেন কোন্ অসীমে বিলীন হইতে চলিল; এমন সময়ে শিবমৃতির

স্থলে অকস্মাৎ শ্রীরামক্বয়্য আবিভূতি হইয়া নির্দেশ দিলেন, "তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে।" আর একদিন তিনি সেবাশ্রমের উন্মুক্ত প্রাক্তবে শ্রমণকালে বিভূতিমণ্ডিত তুমারধবল বিশ্বনাথের দর্শন পাইয়াছিলেন। উহার পর হইতে তিনি সর্বদা এক উচ্চ ভাবভূমিতে বিচরণ করিতেন এবং ঐ সময়ে আহারাদি সম্বন্ধেও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলতঃ সজ্যের আধ্যাত্মিক শক্তিকে অধিকতর প্রকাশ করিবার জন্ম শ্রীরামক্বন্থ যেন এখন হইতে স্বামী শিবানন্দের দেহ-মনকে একদিকে যেমন কার্যের জন্ম প্রস্তুত করিতেছিলেন, অপর দিকে তেমনি উহাকে এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক স্থরে বাঁধিতেছিলেন। কানী হইতে তিনি পাটনা হইয়া স্বীয় কর্মকেন্দ্র বেলুড়ে ফিরিলেন। ইহার পর তিনি কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর মর্ত্যধামে ছিলেন।

এই শেষ কয়াট বৎসর বড়ই মধুর, বড়ই অয়প্রেরণায় পরিপূর্ণ। বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এবং উৎসাহ জাগাইয়া তিনি ক্ষুদ্রকেও মহৎ করিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন, "দেখ, ঠাকুর বলতেন, 'বিন্দৃতে সিন্ধু দেখতে গয়।' " কাহাকেও শাসন করিবার জয়্ম অয়ৢয়য় হইলে বলিতেন, "সকলেই নির্দোষ হতে এসেছে; নির্দোষ হয়ে তো কেউ আসে নি! শর্ণাল ধমকালে মায়ুষের দোষ শোধরায় না। পার তো নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিঘারা লোকের মনের গতি ফিরিয়ে দাও।" সর্বক্ষেত্রেই তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বলিতেন। মঠের অর্থক্যজুতা য়থেইই ছিল। বয়য়-সঙ্কোচের কথা তুলিলে বলিতেন, "দেখ, আমাদের তো কিছু অপবয়ের হচ্ছে না। কি আর থরচ কমাবে ? শতাকৈ জানাও। ঠাকুর আমাদের পরীক্ষা করছেন।" ১৯২৯ গ্রীষ্টাব্দে জনকয়েক স্বার্থপর ব্যক্তি সজ্বের সমূহ ক্ষতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইলে এবং সকলেই একটা অনিশ্চিত আশক্ষায় সংশন্ধ-দোলায়মান হইলে তিনি বিশ্বাস জাগাইয়া বলিয়াছিলেন, "সত্যের

জব নিশ্চর। সত্যাশ্রী প্রভ্র গড়া সজ্যের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না—তোমরা নিশ্চিত জেনো।" আর একদিন তিনি ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এই যুগপ্রবর্তনের কাজ বহু শতাব্দী ধরে অবাধে চলবে। কেউ এর গতি রোধ করতে পারবে না। এ, বাবা, ত্রিকালজ্ঞ শ্বিষি স্বরং স্বামীজীর কথা।" সজ্যের ভবিষ্যুৎ উন্নতি সম্বন্ধে তিনি যেমন ঐ কালে নিশ্চিত ছিলেন, শত্রুদের মঙ্গলের জন্মও তেমনি প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেন, "প্রভু, এদের ক্ষমা করো, এদের রক্ষা করো—তোমারই আশ্রিত —এদের মনের গতি ঘুরিয়ে দাও, স্থবুদ্ধি দাও। আর যাই কর, ঠাকুর, এদের ত্যাগ করো না।"

তিনি নিজে যেমন স্বীয় পদগোরবের অভিমান করিতেন না, অপরেরও তেমনি বংশমর্যাদা, সামাজিক অবস্থা, বয়স ইত্যাদির প্রাশ্ন তুলিতেন না— লক্ষ্য রাথিতেন শুধু ভক্তের আগ্রহের প্রতি। জনৈকা দীক্ষাপ্রাথিনী বিধবা দীক্ষাকালে দেয় দক্ষিণাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন. "কিছু না। কেবল চাই প্রাণ—প্রাণ আনতে পারবে, মা? আর দক্ষিণা ? তা একটা হরীতকী আনলেই চলবে। ঠাকুরের দরবারে ওসব কিছু নেই—চাই কেবল প্রাণ।" ঠাকুরের দরবারে উচ্চতম আসনে বসিয়াও ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া নিরভিমান আত্মভোলা মহাপুরুষ বলিতেন, "আমার বিভা নেই, বুদ্ধি নেই, কোন ক্ষমতা নেই—তুমি বসিয়েছ, তাই বসেছি।" আর পতিতপাবনী ভাগীরথীর স্থায় নিবিচারে জীবোদ্ধারে নির্ত থাকিয়া বলিতেন, "আমি এখন মা-গঙ্গা হয়ে গেছি।" তাঁহার শরীর তথন বিশেষ অস্তস্ত—হাঁপানির টান প্রায়ই হয় ; কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি নাই, আর রূপারও বিরাম নাই। তিনি বলিতেন, "কেন আছি ? থেয়ে স্থুখ নেই, বদে স্থুখ নেই—তবু তাঁর ইচ্ছা। · · · এ শরীর থাকলে যদি লোকের কল্যাণ হয়, আর তাই যদি মায়ের ইচ্ছা হয়, তো হোক। ••• শরীর যে আছে, তাই অনেক সময় মনে হয় না। •• এ শরীরকে তিনি তাঁর যুগধর্মপ্রচারের যন্ত্রস্বরূপ করেছেন।"

দেহবোধহীন বিদেহ মহাপুরুষের এই স্থুর সর্বদা চড়িরাই থাকিত। প্রধামান্তে একদিন একজন চরণধূলি চাহিলে বলিলেন, "পা-ই নেই, তো পায়ের ধূলো।" কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শরীরের অষত্ম করিতেন না— ডাক্তারের কথা শুনিয়া চলিতেন। উহার কারণ তাঁহার নিজের উক্তিতেই পাওয়া যায়—"এ দেহ তো সাধারণ দেহের মত নয়। এর একটা বিশেষত্ব আছে। এ শরীরে ভগবান-উপলব্ধি হয়েছে। এ শরীর ভগবানকে স্পর্শ করেছে, তাঁর সঙ্গে বাদ করেছে, তাঁকে দেবা করেছে, তাই এত।" দদা আত্ময়য় মহাপুরুষ কথনও বা দবই চিয়য় দেখিতেন। যে সম্মুখে আদিত, তাহাকেই নির্বিচারে প্রথমেই প্রণাম করিয়া বসিতেন। একটি বিড়াল মেঝের উপর মিউ মিউ করিয়া ডাকিতেই তাহাকে প্রণামান্তে নিকটস্থ দেবককে বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর আমায় এমন অবস্থায় রেথেছেন যে, সবই দেথছি চিয়য়; ঘর-দোর, থাট-বিছানা এবং দব প্রাণীর ভেতরেই সেই এক চৈতক্যের থেলা।"

সর্বভৃতে তথন তাঁহার অসীম প্রীতি; আর সাংসারিক অভাব মিটাইতে তিনি মুক্তহন্ত। এই ব্যক্তির ঘরে অর নাই—"দাও একে দশ টাকা।" উহার কক্যার বিবাহ হইতেছে না—"দিয়ে দাও কুড়িটাকা"—এই ছিল তাঁহার নিত্য কর্ম। মঠের প্রাঙ্গণে বিসিয়া মুচি কাজ করিতেছে। দ্বিপ্রহরে সকলে আহারান্তে বিশ্রামে চলিয়া গিয়াছেন—তথনও মুচির কাজের বিরাম নাই। দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বাজিল। অমনি তাহাকে খাওয়াইবার আদেশ দিলেন, আর উপর হইতে মুচির অজ্ঞাতসারে একটি আধুলি ছুড়িয়া দিলেন। গঙ্গার উপরের বারান্দা হইতে দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, বৃদ্ধ জেলে পূর্ণ হালদার মাছ ধরিয়াও

অন্নসংস্থান করিতে পারে না। কায়েমী হুকুম হইল, উহার মাছ দরদন্ত্রর না করিয়া কিনিতে হইবে। হালদার আট আনার জায়গায় ছই টাকা এবং সময়ে সময়ে নৃতন বস্ত্রাদিও পাইতে লাগিল।

এইরপে তুই হাতে সমস্ত বিশাইয়া তিনি বিদারের জন্য প্রস্তুত হইলেন।
১৯৩০ ইং-র ২৫শে এপ্রিল দীক্ষান্তে আহার শেষ করিতেছেন, এমন সময়ে দারুল পক্ষাবাতে তাঁহার বাক্শক্তি ও দক্ষিণাঙ্গের ক্রিয়া রুদ্ধ হইল। এই অবস্থায় তিনি এক বৎসর ছিলেন। তথনও প্রতিদিন বাক্শক্তি ও চলচ্ছক্তিরহিত মহাপুরুষের চক্ষের চাহনি বা বাম হত্যের ইন্ধিতে যে স্লেহের ভাষা প্রকটিত হইত তাহা শত শত প্রাণে শান্তি সঞ্চারিত করিত। তথনও ঠাকুরের সেবাদি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইতে হইত। কাশীতে একদিন তিনি ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমার জিব কেটে নিলেও আমি তাঁরই কথা ভাবব আর তাঁরই নাম করব। আমার কাছ থেকে কেউ তাঁকে বা তাঁর নাম কেড়ে নিতে পারবে না।" কে সেদিন ভাবিয়াছিল যে, সেই ভবিয়্যদ্বাণী আজ এমনি নিষ্ঠুরভাবে পরিপূর্ণ হইবে ?

অবশেষে শেষদিন আসিয়া পড়িল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুগারী আশু বিষাদের ঘন ছায়াপাতের মধ্যেও শ্রীশ্রীগাকুরের জন্মোৎসব মহা-সমারোহে যথাবিধি সমাপ্ত হইয়া গেল। ২০শে মঙ্গলবার অবস্থা ক্রেমেই থারাপের দিকে চলিল। অপরাত্ন ৫টা ৩৬ মিনিটে তাঁহার বদনমণ্ডল এক অপূর্ব আনন্দজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল এবং মন্তকের কেশ ও অঙ্গের লোমরাজি ক্রদম্বপুষ্পের কেশরবৎ দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল। সেই আনন্দপুলকের মধ্যেই অন্তিম নিংখাস নির্গত হইল—মহাসমাধিতে মহাপুরুষ খামী শিবানন্দ হুদ্মদ্বেতার শ্রীপাদপদ্মে চির্মিলিত হইলেন।



ধানী সারদানন

# স্বামী সারদানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্বঞ্চ একদিন পদচারণ করিতে করিতে সহসা এক যুবকের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হন এবং কয়েক মুহূর্ত ঐ ভাবে থাকিয়া উঠিয়া যান। উপস্থিত ভক্তদের ঐ বিষয়ে কোতৃহলদর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখলাম, ও কতটা ভার সইতে পারবে।" এই যুবককেই স্বামী বিবেকানন্দ যথাকালে রামক্বঞ্চ মঠ ও মিশনের সম্পাদকপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও স্থামি ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার বহনপূর্বক স্বীয় ব্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন। "স্বামীজীর আদেশ"—ইহাই ছিল তাঁহার কর্মপ্রেরণার অন্তত্ম প্রধান উৎস। ইনিই আমাদের স্বামী সারদানন্দ।

সারদানন্দের পূর্বনাম ছিল শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁহার পিতামহ সংস্কৃতে স্থপণ্ডিত ছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর তিনি হুগলী জেলার জনাই গ্রামে বসতিস্থাপন ও টোলপ্রতিষ্ঠা করিয়া বহু অস্তেন্বাসীকে শিক্ষা দিতে থাকেন। শরতের পিতা শ্রীযুক্ত গিরিশচক্র চক্রবর্তী কিন্তু গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় আসেন এবং একটি ঔষধের দোকানের অংশীদাররূপে বহু অর্থ উপার্জন করেন। সঙ্গতিসম্পর হুইলেও গিরিশচক্র ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং কর্মব্যপদেশে তাঁহার বহু সময় কাটিলেও নিয়নিত সন্ধ্যাবন্দনা, পূজা-পাঠ ও জপধ্যানের ব্যতিক্রম হুইত না। মাতা শ্রীযুক্তা নীলমণি দেবীও অন্তর্মপ ভক্তিমতী ছিলেন। তিন কন্তার পর শরৎচক্র এই ধর্মপ্রাণ দম্পতির জ্যেষ্ঠ প্রক্রপে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যার পরে ৬টা ৩২ মিনিটে (১ই পৌষ. ১২৭২ সাল, শুক্রা ষষ্ঠীতিথি) ভূমিষ্ঠ হন! শনিবারে জন্ম হুওয়ায়

পরিবারের সকলে একটু চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু শিশুর পিতৃব্য ঈশ্বর-চন্দ্র জ্যোতির্বিত্যায় স্থপণ্ডিত ছিলেন; তিনি কোষ্ঠীবিচারের পর সকলকে অভয়দানপূর্বক জানাইলেন যে, এই শিশু গণ্যমান্য হইয়া ভবিষ্যতে পরিবারের মুখোজ্জল করিবে।

শৈশব হইতেই শরতের স্বভাব বড় শাস্ত ছিল—বয়সোচিত চঞ্চলতা তাঁহাতে মোটেই পরিলক্ষিত হইত না। তাই পরবর্তী জীবনে তাঁহার কার্যকুশলতার অপূর্ব বিকাশদর্শনে শৈশবের অভিভাবকদিগকে বলিতে শোনা ধাইত, "এর ভেতর এত ছিল তা তো জানতুম না।" বিভালয়ের পরীক্ষাদিতে তিনি প্রথম কিংব। দিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। ছাত্রদের আলোচনাসভায়ও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন এবং ব্যায়ামাদিসহায়ে স্বীয় দেহকে স্থগঠিত করিয়াছিলেন। স্বগৃহে শাস্ত স্বভাব ও ধর্মপ্রাণতা একত্রে মিলিত হইয়া শরৎচন্দ্রের বাল্যকালকে বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। জননী যথন গৃহদেবতার পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন, কিশোর শরৎ তথন পার্খে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতেন এবং যথাসময়ে সমবয়স্কদের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেন। এতদ্বাতীত দেব-দেবীর স্থোত্রাদি তিনি অনর্গন মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিতেন। পূজা-পাঠে সন্তানের আগ্রহদর্শনে স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে পূজার যাবভীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শরৎ ঐ সমস্ত পাইয়া ক্রীড়া ভূলিয়া দেবারাধনায় নিরত হইলেন। অবশেষে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়:ক্রমকালে উপনয়নের পর যথন গৃহদেবতার অর্চনার অধিকার পাইলেন, তথন তিনি অতি আগ্রহসহকারে বিধিপূর্বক নিয়মিত পূজা-পাঠ ও জপ-ধাানে মগ্ন হইলেন।

এই বয়সেই গরীব-হংখীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত এবং পাঠশালায় জলথাবারের পয়সা বাঁচাইয়া তিনি দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায়্য করিতেন। পয়সা এমন কিছু অধিক ছিল না—দিনে তুই-চারি আনা মাত্র। সৎকাথে

ব্যয়ের আশাম উহা হইতেই কিছু কিছু তুলিয়া রাখিতেন এবং কার্যক্ষেত্রে উক্ত অর্থ প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট না হইলে অনেক স্থলে নিজের ছাতা কিংবা বস্তাদি বিক্রেয় করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন না। সেবার স্পূহাও সমভাবেই জাগ্রত ছিল। একবার এক প্রতিবেশীর গৃহে একটি পরিচারিকা বিস্থচিকারোগে আক্রান্ত হইলে পরিবারের অপর সকলের নিরাপত্তার জন্ত গৃহক্তা উক্ত স্ত্রালোকটিকে বাড়ির ছাদের এক পার্শ্বে বিনা যত্নে ফেলিয়া রাখিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শরতের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি রোগিণীর সেবা-শুশ্রুষা ও ঔষধ-পথ্যাদির যাবতীয় ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে তাহার জীবনরক্ষা হইল না। নিষ্ঠুর প্রতিবেশী তথনও শবদাহের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না দেখিয়া শরৎচন্দ্র পেশাদার বৈষ্ণব-দিগকে ডাকিয়া আনিয়া মৃতসংকারের সর্বপ্রকার স্থবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ ঘটনায় শরতের বাল্য ও যৌবন পরিপূর্ব। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকরূপে তিনি আর্ত ও দরিদ্রের সেবায় ভবিষ্যতে যে বিপুল মহামুভবতা ও কর্মনৈপুণোর পরিচয় দিয়াছিলেন, ভাহার স্থচনা আমরা তাঁহার জীবনপ্রভাতেই দেখিতে পাই।

ক্রমে বিতালয়ের আলোচনাসভায় সভাদের নিকট ব্রাহ্মসমান্তের সংবাদ পাইয়া শরৎ সেখানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবং কেশবচক্রের বক্তৃতায় আরম্ভ অপর অনেক যুবকের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাদি-পাঠ ও ধ্যানাভ্যাসাদিতে রত হইলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টান্দে তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসরের প্রারম্ভে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভতি হইলেন। এই কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার লাফ শরতের ধর্মভাব লক্ষা করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে বাইবেল পড়াইতে আরম্ভ করেন। নিষ্ঠাবান শাক্ত পরিবারে জ্বাত এবং ভক্তিমতী মাতার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত এবং বাইবেল-অধ্যয়ন যুগপ্রভাবেই

হইয়াছিল সভা; কিন্তু এইরূপ করিয়াও নিঙ্গ ব্যক্তিত্ব প্রভাবে শরৎ কথনও স্বধর্মে আন্থাশূন্য হন নাই।

পাঠান্ডানের স্থায় শরৎ অক্সান্ত কার্যেও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন।
তাঁহাদের সমবেত চেটায় সৎ-চর্চা, আঠ-সেবা ও ব্যায়ামাদির জ্বন্ত পল্লীতে
একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। একবার এই সমিতির বার্ষিক আনন্দোৎসব উপলক্ষে তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে যাইয়া ঘটনাক্রমে শ্রীরামক্বফের
দর্শন পান। কিন্তু তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে তথন তেমন ধারণা না থাকায়
ঐ দর্শন তাঁহার মনে কোন স্থায়ী রেথাপাত করে নাই। অতঃপর কলেজে
অধ্যয়নকালে তিনি শশী ও অক্যান্ত সমবয়্বদের সহিত ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের
অক্টোবর মাসে একদিন পরমহংসদেব-সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীমৃথকথিত
বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের উপদেশলাভে কতার্থ হন। ইহার সবিশেষ বিবরণ
রামক্বফানন্দ-প্রসঙ্গে প্রদন্ত হইয়াছে।

এই তীব্র বৈরাগোর উপদেশ শরং ও শনীর ধর্মজীবনে এক অভিনব আলোক-সম্পাত করিল। বিশেষতঃ শ্রীরামক্ষের সপ্রেম ব্যবহার তাঁহাদিগকে আরও দৃঢ়তররূপে দক্ষিণেখরের দিকে টানিতে লাগিল। তুই প্রাতার অবসর একই সময়ে হইত না বলিয়াই হউক কিংবা একাকী যাইবার জন্ম শ্রীরামক্ষের উপদেশ শ্ররণ করিয়াই হউক অতঃপর তুই জনে পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই দক্ষিণেখরে যাইতেন। সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ প্রতি বৃহস্পতিবারে বন্ধ থাকিত; স্থতরাং বিশেষ প্রতিবন্ধ না ঘটিলে শরং ঐ দিনই ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন। কোন কোন দিন আবার দক্ষিণেখরে থাকিয়াও যাইতেন। তথন গভীর রাত্রে ঠাকুর তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়া পঞ্চবটী, বেলতলা বা শ্রীশ্রীজ্বতারিণীর নাটমন্দিরে ধ্যান করিতে পাঠাইতেন। একদিন শরং নিবেদন করিলেন, কিছুতেই মন স্থির হইতেছে না। ঠাকুর শ্রীয় তর্জনীর নথাগ্রহারা শরতের

#### স্বামী সারদানন্দ

ক্রম্বয়মধ্যে আথাত করিয়া সেথানে মনকে ধারণ করিতে বলিলেন— অমোঘ বিধানে শীদ্রই উহা নিবাত নিকম্প দীপশিথার ক্যায় তথায় স্থির হইয়া গেল।

অপর একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন-শ্রীশ্রীগণপতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। ঠাকুর গণেশের চরিত্র, মাতৃভক্তি প্রভৃতি কথার অবতারণপূর্বক উচ্চ প্রশংসা করিতে থাকিলে শরৎ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আমি গণেশের চরিত্র পছন্দ করি; তিনিই আমার জীবনের আদর্শ।" ঠাকুর অমনি সংশোধন করিয়া বলিলেন, "না, তোমার আদর্শ গণেশ নন, তোমার আদর্শ শিব—শিবের গুণরাজি তোমাতে বিভ্যমান।" তিনি আরও বলিলেন, "নিজেকে সর্বদাই শিব এবং আমাকে শক্তি বলে ভাববে।" সাধারণবৃদ্ধি আমাদের পক্ষে এই সমস্ত রহস্তের মর্মভেদ করা অসম্ভব। তবে পরবর্তী কালে আমরা দেখিতে পাইব যে, স্থদীর্ঘ কর্মজীবনে শরৎ যে অন্তুত তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নীলকণ্ঠ শিবের পক্ষেই সম্ভবপর—গরল পান করিয়াও অম্লানবদনে আশীর্বাদ করা, নিজের স্থ্য-স্থবিধা বিসর্জন দিয়াও অপরের সেবার আত্মনিয়োগ করা শুধু আশুতোষেরই সাধাায়ন্ত। আর শরতের সমস্ত শক্তির উৎস ছিলেন শ্রীরামক্বঞ্চ এবং শ্রীশ্রীমা—তিনি ছিলেন তাঁহাদের শক্তিপ্রকাশের অবতম্ভ যন্ত্র।

আর একদিনের ঘটনাসম্বন্ধে শরৎচন্ত বলিয়াছিলেন, "কল্পভক্ষ হওয়ার সময় ছাড়াও ঠাকুর অনেক সময়ে অনেকের মনোবাঞ্চা পূর্ণ করেছিলেন। এরূপ একদিন আমি কাছে দাঁড়িয়ে আছি দেথে ঠাকুর বললেন, 'কিরে, তুই যে কিছু চাইলি না ?' সে সময় আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'কি আর চাইব ? আমি যেন সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি—এই করে দিন।' উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ও যে শেষকালের কথা রে!' আমি বললাম. 'ভা

আমি জানি না, মশার!' তথন ঠাকুর বললেন, 'তা তোর হবে।'" এই ঘটনার উল্লেখান্তে শরৎচন্দ্র ইহাও বলিয়াছিলেন, "তিনি যা বলেছিলেন, এখন তাঁর কুপায় সেটা বেশ অনুভব করছি।"

শ্রীরামক্ষের সহিত পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীমুখে নরেন্দ্রনাথের উচ্ছুসিত প্রশংসা শুনিয়া শর্থ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অবশ্য ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বেও ঘটনাক্রমে নরেন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু তথন এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি আলাপ-পরিচয় করিতে অগ্রদব হন নাই। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার এক বাল্যেক্র স্ভাব উচ্ছুজাল হইয়াছে। সভানিধারণের জন্ম তিনি একদিন বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়া এক কক্ষে বন্ধুর আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে জনৈক যুবক অতি পরিচিতের মত দেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক আপনমনে গুন্গুন্ স্বরে একটি হিন্দী গান গাহিতে লাগিল। যুবকের ব্যবহারাদি শরতের মনঃপৃত হয় নাই; আবার বন্ধু আদিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া যুবকটির সহিত আলোচনায় রত হইলে বিরক্তির কারণও ঘটিল। তবু তিনি ভদ্রতা হিসাবে বসিয়া বসিয়া আলোচনা শুনিতে শুনিতে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন যে, এই যুবকের সঙ্গদোষেই বন্ধু বিপথে চলিয়াছে; কারণ এই শ্রেণীর অন্যান্য যুবকের ন্যায় এই ব্যক্তিরও কথা এবং কার্যের সামঞ্জন্ত নাই—দে মুখে অতি উচ্চভাব প্রকাশ করিলেও, তাহার ব্যবহার নিশ্চয়ই উহার বিপরীত। মাস কমেক পরে ঠাকুরের নিকট নরেন্দ্রনাথের প্রাণ্সা-শ্রবণান্তে তিনি তাঁহার গৃহে যাইয়া নির্বাক বিশ্বয়ে দেখিলেন, এই তো সেই যুবক ! অমৃলক ভূল ভাঙ্গিবার পর নরেন্দ্রনাথ শরতের প্রিয়তম বন্ধুতে পরিণত হইলেন এবং তাঁহাদের সৌহার্দ্য-স্থাপনে প্রশ্নাসী শ্রীরামক্তঞ্চ স্বীয় ষত্ম সফল হইয়াছে দেথিয়া সহাস্তে বলিলেন, "গিন্নী জ্ঞানে, কোন্ হাঁড়ির মুথে কোন্ সরা রাথতে হয়।" উভয়ের প্রীতির বহু দৃষ্টাস্ত রহিয়াছে।

শরৎচন্দ্র একদিন নরেন্দ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁচাকে গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তানপুরায় স্থর বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, "তুই বাঁয়াটা নে।" শরৎ জানাইলেন, তিনি ঐ বিভায় পারদর্শী নহেন। "থুব সোজা" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ মুখে বোল বলিতে বলিতে হাতে বাজাইয়া তাঁহাকে কয়েকটি ঠেকা শিখাইয়া দিলেন এবং তারপর গান ও বাছ চলিতে লাগিল। শুধু গান-অবলম্বনেই যে উভয়ের মিলন হইত তাহা নহে; অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ বিষয়ের আলোচনায় তাঁহারা এতই মগ্র হইতেন যে, স্থানকাল ভুলিয়া যাইতেন। একবার এইরূপ আলোচনায় ব্যাপৃত তুই বন্ধু পরস্পরকে তত্তৎ গৃহে পৌছাইয়া দিতে গিয়া উভয়গৃহের মধ্যবর্তী পথটুকু একাধিক বার অতিক্রম করিয়াছিলেন; স্বগৃহে পৌছিলেও আলোচনা শেষ হয় নাই দেখিয়া নরেক্র শরৎকে লইয়া শরতের গৃহে চলিলেন, আবার অমুরূপভাবে শরৎও স্বগৃহ হইতে নরেন্দ্রকে লইয়া নরেন্দ্র-ভবনে চলিলেন—এইরূপ ক্রমাগত কয়েকবার যাতায়াতের পর সেই দিনের ব্যাপার শেষ হইয়াছিল। আর একদিনের একটি আশ্চর্য ঘটনা। তথন ১৮৮৪ অব্দের শীতকাল। শশী ও শরৎ দ্বিপ্রেহরের পূর্বে নরেক্রের গৃহে ধাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে এত মগ্ন হইলেন যে, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তথন তিন জনে হেত্রয়। পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে গেলেন। সেথানেও নরেন্দ্রের সেই চিন্তাকর্ষক কাহিনী চলিতে লাগিল। হঠাৎ চং চং করিয়া নয়টা বাজিল। অগত্যা নরেজনাথ তাঁহাদিগকে বাড়ি পৌছাইয়া নিতে চলিলেন। সেথানে পৌছিয়াও গল্পের শেষ নাই। ক্রমে রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া শরৎ স্থির করিলেন যে, নরেক্রকে জলযোগ করাইয়া দেওয়া উচিত। অমুরোধক্রমে নরেক্র গৃহাভ্যস্তরে চলিলেন; কিন্ত

প্রবেশ করিতে না করিতে অকমাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এ বাড়ি যে আমি পূর্বেই দেখেছি! এর কোথা দিয়ে কোথা যেতে হয়, কোথার কোন্ বর আছে, দে সবই যে আমার পরিচিত—কি আশ্চর্য!" জলবোগান্তে নরেন্দ্র সগৃহে ফিরিলেন। শরৎ শ্রীরামক্বফকে প্রথমে সিদ্ধ ব্যক্তি বা ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু নরেন্দ্রের সহিত এরপ আলোচনার ফলে তাঁহাকে অবতার বলিয়া জানিলেন। শুধু তাহাই নহে; নরেন্দ্রের ব্যক্তিগত অমুভৃতিগুলি জলন্ত ভাষায় বাক্ত হইয়া ক্রমে শাস্তোলিখিত রহস্থের হার তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত করিল—তিনি ভক্তিতে আগ্লুত ও শ্রদ্ধায় নতশির হইলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষা পাশ করার পর শরতের পিতা তাঁহাকে মেডিকেল কলেজে ভতি করিতে চাহিলেন। কিন্তু ঠাকুর ডাক্তার ও উকিলের অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না—এই কথা ভাবিয়া শরৎ সন্দেহাকুল হইলেন। অতঃপর বিশ্বস্ত বন্ধু নরেন্দ্রনাথের পরামর্শে চিকিৎসাবিছা শিক্ষায়ই অগ্রসর হইলেন। এই ভাবে নরেন্দ্রনাথকে শুধু বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াই শরৎ ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ক্রমে তাঁহাকে নেতার আসনও প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি, অনেক বিষয়ে তিনি নরেন্দ্রের অমুকরণ করিতেন। স্বামীন্সীর নিকট সঙ্গীতশিক্ষার ফলে শরৎ তাঁহার গানের তং অনেকটা আয়ন্ত করিয়াছিলেন। শেষ বয়সেও তিনি উহা ভূলেন নাই।

ঠাকুরের কাশীপুরে আগমনের পর সেবকের অভাব হইতেছে দেখিরা শরৎ ঐ কার্যে সানন্দে অগ্রসর হইলেন। প্রথমতঃ তিনি সর্বদা থাকিতে পারিতেন না; কিন্তু অবশেষে ঠাকুরের অন্তথ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে দিবারাত্র কাশীপুরেই কাটাইতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনের গতি শক্ষা করিয়া তাঁহার পিতার মনে ভয়সঞ্চার হইল; স্কুতরাং পুত্রকে গৃহে

### স্বামী সারদানন্দ

ফিরাইরা শইরা যাইবার জক্ত একদিন স্থনামধক্ত পণ্ডিত জগনোহন তর্কালকার মহাশ্রের সহিত কাশীপুরে উপনীত হইলেন—মনে মনে সিদ্ধান্ত করিরা রাখিলেন, এমন পণ্ডিতের সম্মুখে শ্রীরামক্ষের অন্তরের দৈক্ত উন্মোচিত হইরা পড়িলে বৃদ্ধিমান পুত্র নিজের শ্রম বৃন্ধিতে পারিয়া সলজ্জ্বভাবে আপনা হইতেই গৃহে ফিরিবে। ঘটনা কিন্তু অন্তর্মপ দাঁড়াইল। শ্রীরামক্ষেত্র আধ্যাত্মিক প্রভাবে মৃদ্ধ হইয়া পণ্ডিত গোপনে শরতের পিতাকে জানাইলেন যে, পুত্রের ভাগ্যে এই প্রকার গুরুলাভ হওয়া অতি আনন্দের বিষয়। আর একদিন শরতের পিতা শ্রীরামক্ষককে বলিলেন, "আপনি একটু বললেই ও বিয়ে করবে।" শরৎচক্ত শুনিয়াই বলিলেন. "উনি বললেই আমি বিয়ে করব কি না! যা কর্তব্য মনে করেছি, উনি বললেও তার অন্তথা হবে না।" শুনিয়া ঠাকুর সহান্তে বলিলেন, "শুনেছ ও কি বলে ? আমি আর কি করব ?"

ক্রমে ১৮৮৬ খ্রীষ্টান্দের ১লা জানুয়ারী আসিল। সেদিন কর্মতক্ষ
হইয়া ঠাকুর অর্থ বাছদশার সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে যাহা চাহিতেছে
তাহাই অকাতরে দান করিতেছেন। উত্যানপথে এই অলৌকিক লীলা
চলিতেছে, এদিকে বিতলে লাটু ও শরৎ অবকাশ বৃঝিয়া ঠাকুরের
শ্যাদি রোদ্রে দিয়া ঘরখানির সংস্কারে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা
বিতলের ছাদ হইতে ভক্তদের আনন্দধ্বনি শুনিলেন, মন্তপ্রায় তাঁহাদের
আচরণও কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু অর্থ নিপান্ন হাতের কাজ ফেলিয়া
গেলে ঠাকুরের অন্থবিধা হইবে মনে করিয়া মনঃশক্তিপ্রভাবে ঘটনান্থলে
উপস্থিত হওয়ার অদম্য বাসনা রোধ করিলেন। পরে তাঁহাকে অন্থপন্থিতির
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমে প্রেক্কতিন্তলভ সঙ্কোচবশতঃ উত্তর দিতেন,
"তথন যে ঠাকুরের বিছানা-পত্র রোদে দিচ্ছিলাম—কথন তিনি উঠে
আসবেন, তাড়াতাড়ি বিছানা করতে হবে।" প্রশ্নকর্তার উৎস্ক্রত

ইহাতেও না থামিলে বলিতেন, "পাবার ইচ্ছা তো মনে আসে নি, তা ছাড়া তিনি যে আমাদেরই ছিলেন।" "আমাদেরই ছিলেন" বলিতে তাঁহার বদনথানি আবেগে আরক্তিম হইয়া উঠিত।

ঠাকুর কথন কথন স্থীয় সস্তানদিগকে ভিক্ষায় পাঠাইতেন। প্রথম ভিক্ষার দিনের কথা শরৎচন্দ্র সকোতুকে এইভাবে বর্ণনা করিতেন, "আমি এক ছোট গ্রামের ভেতর গিয়ে 'নারায়ণ হরি' বলে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। ডাক শুনে একজন বয়স্কা রমণী বেরিয়ে এলেন। এমন স্থানেই ভদ্রলোকের ছেলেকে ভিক্ষা করতে দেখে ভিনি ঘ্লার সহিত বলে উঠলেন, 'এমন গতর রয়েছে, ভিক্ষা করে থাচ্ছ কেন? ট্রামের কণ্ডাক্টরি করতে পার না?'—এই বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন।"

ঠাকুরের মহাসমাধির পর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অভিভাবকের আদেশে পুনর্বার অধ্যয়নে মন দিলেন। পিতা ভাবিলেন, এরপে পুত্রের মন গৃহেই আবদ্ধ রাথিবেন। কিন্তু বরাহনগরে মঠ স্থাপনের পরে নরেক্রাদি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের গৃহে আসিয়া প্রাণম্পর্লী ভাষায় ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা শুনাইতে এবং স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর তাঁহার সন্তানদের নিকট অনেক কিছু আশা করেন। পিতার শাসনে থাকিয়া শরৎ কদ্ধার গৃহে অধ্যয়নে বসিতেন; কিন্তু নরেক্রের করাঘাতে সে দ্বার উদ্যাটিত হইত। এইরপে নরেক্রের প্রেরণায় শরতের বরাহনগর মঠে যাতায়াত আরম্ভ হইলে পিতা প্রথমে অনুনয়-বিনয় করিলেন; কিন্তু উহা ফলপ্রদ না হওয়ায় তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া দরজায় চাবি দিলেন। এইজাবে তাঁহাকে অধিক দিনকাটাইতে হয় নাই; কারণ একটি ছোট ভাই পিতার অজ্ঞাতসারে দ্বার খুলিয়া দিল এবং মুক্তি পাইয়াই তিনি পূর্ববৎ চলিতে লাগিলেন। অতঃপর আঁটপুর হইতে ফিরিয়া তিনি সয়াস অবলম্বনপূর্বক সারদানন্দ নামে পরিচিত হইলে এবং গৃহের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে পিতামাতা

বৃঝিলেন যে, আর পুত্রের উপর অভিমান করা বৃথা; বরং এক্ষণে তাঁহার ধর্মপথের সমস্ত কণ্টক দূর করার জন্ম তাঁহাকে সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব তাঁহারা একদিন বরাহনগরে আগমনপূর্বক তাঁহাকে জানাইয়া গেলেন যে, আর তাঁহাদের মনে কোনও খেদ নাই; তাঁহারা তাঁহার নবজীবনে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই কামনা করেন।

বরাহনগরে স্থামী সারদানন্দ অপর তপস্থীদেরই স্থায় সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। দিনে তিনি সকলের সহিত আধ্যাত্মিক আলোচনায় যোগ দিতেন; আর গভীর নিশীথে কোন দিন স্থামীজীর সহিত, কোন দিন বা একাকী কাশীপুর-শ্মশানে কিংবা দক্ষিণেশ্বর-পঞ্চবটীতে ধাানজ্পপে রত হইতেন। এইরপে কত রাত্রি যে তিনি অনিদ্রায় কাটাইয়া অপরের অজ্ঞাতসারে বরাহনগরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক দৈনন্দিন কার্যে যোগদান করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? একদিকে নিষ্ঠাপুর্বক গভীর ধ্যান এবং অপর দিকে আশ্রমের যাবতীয় কার্য যথাবিহিত সম্পাদন—ইহা অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভবপর। আবার গুরুত্রাতাদের কাহারও অম্প্র হইলে কোমলম্বভাব শরৎ মহারাজ সহাত্বভূতি ও সেবাপরায়ণতা লইয়া তাঁহার রোগশ্যাপার্যে উপস্থিত হইতেন।

তাঁহার গলার স্বর নারীজনোচিত কোমল ছিল। তিনি যথন গান গাহিতেন তথন দূর হইতে সহসা বামাকণ্ঠ বিনয়া ভ্রম হইত। একদা রাত্রে তিনি বরাহনগর মঠে স্থকণ্ঠে গান ধরিয়াছেন, এমন সময়ে পল্লীর কেহ কেহ স্থির করিলেন যে, মঠে নিশ্চয়ই নারীর আগমন হইয়াছে। এহেন কঠিন সত্য আবিদ্ধার করিয়া মঠের ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগকে সম্চিত শিক্ষা দিবার মানসে তাঁহারা সেদিকে অগ্রসর হইলেন ও বহিছার করে থাকায় উল্লেফনপূর্বক প্রাচীর উল্লেখন করিলেন। কিন্তু সঙ্গীতসভায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

অবশেষে নিজেদের ক্রটি স্বীকারপূর্বক তাঁহারা সাধুদের নিকট ক্রমা প্রার্থনা করিলেন। শরৎ মহারাজের স্থোত্রাদি-পাঠও বিশেষ চিত্তাকর্যক ছিল। তিনি যখন বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ স্ক্রকে চন্ত্রীপাঠ করিতেন তখন প্রোতৃর্নের মন স্বতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হইত।

অতঃপর তাঁহার অন্তরে তীর্থভ্রমণের আহ্বান ধ্বনিত হওয়ায় ১৮৮৭ অব্দের মার্চ মানে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবাস্তে তিনি স্বামী প্রেমানন্দ ও অভেদানন্দের সহিত পদত্রজে নীলাচলে যান। সেথানে কয়েক মাস তপস্থা করিয়া তিনি বরাহনগরে ফিরিলেন এবং স্বন্ধ বিশ্রামান্তে উত্তরভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি গয়া, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থস্থান-দর্শনান্তে ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত হরিদার হইয়া হিমালয়ের পাদদেশে পবিত্র তপোভূমি হাধীকেশে উপস্থিত হইলেন এবং অনুকৃল স্থান পাইয়া ভিকাবৃত্তি-অবলম্বনে সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। ইহারই এককালে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত তিনি তুর্গম তীর্থ নীলকণ্ঠেশ্বর দেখিতে যান। ফিরিবার সময় অন্ধকারে পথভ্রপ্ত ইইয়া তাঁহারা সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন—কারণ জনমানবহীন শ্বাপদবহুল এই পার্বত্য অরণ্যে প্রতিপদে জীবনসংশয়। অবশেষে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন যে, একসঙ্গে মৃত্যুর মুখে আগাইয়া যাওয়া অপেক্ষা প্রত্যেকে বিভিন্ন পথে যাইয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা অধিক যুক্তিসঙ্গত। তদমুসারে চলিয়া তুরীয়ানন্দজী দৈবক্রমে এক নির্জন আশ্রমে স্থান পাইলেন। রাত্রে সারদানন্দের থোঁজ করা সম্ভব না হওয়ায় প্রভাতে আশ্রয়দাতার সহিত তাঁহার অম্বেষণে বাহির হইয়া তিনি দেখেন, সারদানন্দলী দুরে এক অত্যুচ্চ শিলাপৃষ্ঠে ধ্যানমগ্ন। ঐরূপ করার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিলেন, "মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত দেখানে ত্রস্ত না হয়ে ভগবানের নাম করতে করতে মরাই উচিত।"

পর বৎসর (১৮৯০) বৈশাধ মাদে স্বামী সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও সান্নাল মহাশয় একত্রে তগঙ্গোত্রী এবং তকেদারনাথ ও তবদরীনারায়ণ-দর্শনে যাত্রা করিলেন। তথন পাহাড়ে তুর্ভিক্ষ হওয়ায় সরকার বাহাত্রর সদর রাস্তায় পাহারা বদাইয়া যাত্রীদিগকে ঐ অঞ্চলে যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন। সারদানন প্রভৃতির কিন্তু তীর্থদর্শনের আকাজ্ঞা অতি প্রবল—নি:স্ব, নি:সহায় সন্ন্যাদীর ভাগ্যে এইরূপ স্থযোগ সর্বদা উপস্থিত হয় না। স্থতরাং তাঁহারা সদর রান্তা পরিত্যাগপূর্বক মুশুরী হইয়া নগ্নপদে বনপথে অগ্রসর হইলেন। তথনকার দিনে পদব্রঞ্জে হিমালয়ভ্রমণ অধিকতর কষ্টসাধ্য ছিল-স্ব সময়ে আহারাদিও পাওয়া ঘাইত না। বিবিধ প্রাক্তিক সৌন্দর্য চিত্তহারী হইলেও শ্বাপদাধ্যুষিত ও বিপদসঙ্গুল জনবিরল পথে চলিতে অনভ্যস্ত নবীন সন্ন্যাসীরা প্রতিপদে বহু কটু সহু করিতে করিতে ক্রমে গঙ্গোত্রীতে উপনীত হইলেন এবং হিন্দুর এই বছপ্রাথিত তুর্গম তীর্থদলিলে অবগাহন ও মন্দিরে দেবীকে দর্শন করিয়া পথক্লেশ সার্থক মনে করিলেন। গঙ্গোত্রী হইতে ৬কেদার ঘাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা পুনর্বার বনপথে চলিয়া ভাটোয়ারী গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং দেখান হইতে এক তুর্গম ও নির্জন পাকদণ্ডী ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। সে পথে প্রথম দিন ভিক্ষায় নির্গত হইয়া তাঁহারা রিক্তহন্তে ফিরিলেন; কারণ প্রাম জনমানবশূষ। দ্বিতীয় দিনও অপর এক গ্রামে ঐরপ ঘটিল। তৃতায় দিন আর একটি গ্রামে অকস্মাৎ এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে বুঝাইয়া দিল যে, ঐ অঞ্চলে ভিক্ষা করিতে হয় সকালে কিংবা সন্ধ্যায়—দিনে গ্রামবাসীরা অক্তত্র কাজে চলিয়া যায়। এদিকে হুই-তিন দিনের অনাহারে সকলেই ক্লাস্ত ও ক্ষুধিত। স্বামী তুরীয়ানন্দ একপ্রকার ঘাস দেখিয়া ক্ষরিবৃত্তির জন্ম উহাই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু উহা উদরস্থ হইবামাত্র বমনের সহিত নির্গত হইয়া গেল। ইহার ফলে তিনি

আরও তুর্বল হইয়া পড়িলেন। ভাগ্যক্রমে তথন একজন পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা তাঁহার নির্দেশে চলিয়া এক গ্রামে পৌছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে আহারসংগ্রহ করিয়া অনেকটা সুস্থ হইলেন।

এই ভ্রমণকালে শরৎ মহারাজ তাঁহার সৎসাহস ও পরত্রথকাতরতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। একদিন তিন জনে এক খাড়া পাহাড় হইতে নামিতেছেন-অপর তুই জন সম্মুথে এবং সারদানন পশ্চাতে চলিয়াছেন। সকলের পশ্চাতে যে পাহাড়ীরা চলিতেছিল তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধার হস্তে যষ্টি না থাকায় তাহার পক্ষে পর্বতাবরোহণ বড়ই কট্টসাধ্য হইতেছিল। স্বামী সারদানন জানিতেন যে, এইরূপ পার্বত্য পথে যষ্টি একটি প্রধান অবলম্বন; তথাপি বুদ্ধার অসহায় অবস্থা দেথিয়া তিনি নিজ তাহাকে দিয়া অমানবদনে শৃন্তহন্তে চলিলেন। চলার ফল তিনি শীঘ্রই পাইলেন; কারণ অচিরে এক পার্বতা নিঝারিণী অতিক্রমণকালে তাঁহার পদখলন হইল এবং তিনি অসহায়ভাবে জলমধ্যে পড়িয়া গেলেন। ঐ অবস্থা হইতে অপর সঙ্গীরা তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। পরবর্তী গ্রাম অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যদি এই কুধার সময় এখানে লুচি ও হালুয়া থেতে পাই, তবে বুঝব ঠাকুর সতাই আছেন।" তাঁগার মনে তাদৃশ ইচ্ছার উদয় হওয়ার অল্প পরেই এক বাক্তি একটি জলপূর্ণ ঘটি ও কিছু গরম হালুয়া ও লুচি লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল। সঙ্গীদিগকে বঞ্চিত করিয়া একা ঐ স্কল গ্রহণ করা সারদানন্দের অভিপ্রেত না হইলেও সঙ্গীরা বহু দূরে চলিয়া যাওয়ায় ও দাতা আগ্রহ দেখাইতে থাকায় তাঁহাকে একাই থাইতে হইল।

ভাটোমারীর বনপথ-অতিক্রমান্তে স্বামী তুরীয়ানন্দ একাকী অক্তপথে চলিয়া গোলেন। স্বামী সারদানন্দ ও সাম্ন্যাল মহাশয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ৺কেদারনাথ দর্শন এবং পরে ৺বদরীনারায়ণ-দর্শনান্তে জুলাই মাদে আলমোড়ায় আদিলেন। তথা হইতে তাঁহারা স্বামীজীর সহিত ৫ই সেপ্টেম্বর হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং টিহিরী, দেরাছন, হ্রষীকেশ, কনথল ও মীরাট ঘুরিয়া দিল্লীতে পোঁছিলেন। দিল্লীতে আদিয়া স্বামীজী নিঃসঙ্গভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার আমেরিকাগমনের পূর্বে সারদানন্দের সহিত এই শেষ দেখা (ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১)।

দিল্লী পরিত্যাগের পর স্বামী সারদানন্দ মথুরা, বুন্দাবন ও প্ররাগক্ষেত্র দর্শনপূর্বক কাশীধামে আসিয়া ভেলুপুরা অঞ্চলে বাবু সীতারামের উদ্যান-বাটীতে আশ্রম্ম লইলেন। কিছুদিন পরেই দেখান হইতে ৺হুর্গাবাড়ীর নিকটে অল্লনা দত্তের বাগানে উঠিয়া গেলেন। তথায় ধর্মপিপাস্থ বৃদ্ধ দীয়্ম মহারাক্ষ তাঁহার দিবামাধুরীপূর্ণ ধাানগন্তীর মূর্ভিদর্শনে মৃদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক সচিচদানন্দ নামে পরিচিত হইলেন। ক্রমে ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্দের আবাঢ় মাসে স্বামী অভেদানন্দও তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সকলেই তথন ভগবভাবে পরিপূর্ণ; আবার ভক্তির রীতিই এই যে, সে বিবিধ প্রকার প্রকাশের মধ্যেই চরিতার্থতা লাভ করে। অতএব শীঘ্রই তিন জনে পদব্রক্রে কাশী-পরিক্রমায় নির্গত হইলেন। এই প্রকার পরিশ্রমে অনভ্যক্ত তাঁহারা সকলেই কিন্তু পরিক্রমার ফলে জরে পড়িলেন। জর হইতে আরোগালাভের কিছুদিন পরেই স্বামী সারদানন্দের আমাশ্র হইল। অগত্যা ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বরাহনগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বরাহনগরে আরোগ্যলাভান্তে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও জগদাত্রীপূজাঅমুষ্ঠানার্থে শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠনাথ সাল্লাল, হরমোহন, কালীকৃষ্ণ, গোলাপ-মা ও
যোগীন-মার সহিত জয়রামবাটী গমন করেন (অক্টোবর, ১৮৯২)। সেখানে
মানসিক আনন্দে থাকিলেও পূজার তিন দিন পরে স্বামী সারদানন্দের

ম্যালেরিয়া হইল। মঠে ফিরিয়াও ঐ জক্ত তাঁহাকে দীর্ঘকাল ভূগিতে হইয়া-ছিল। মঠ আলমবাজারে উঠিয়া আসিলে তিনি দক্ষিণেশ্বরে সাধনার বিশেষ স্থবিধা পাইলেন। সেথানে একটি মাটির মালসায় ভিক্ষালব্ধ আহার্ঘ সিদ্ধ করিয়া তিনি দিনে একবার খাইতেন এবং পাত্রটি আবার গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিতেন। ইহার পরে তিনি তীর্থদর্শনে নির্গত হইয়া রাজপুতানা ও সোরাষ্ট্রের দ্রন্থব্য স্থানগুলি দেখিয়া ও কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে সাধনা করিয়া পুনঃ মঠে ফিরিয়া আসেন।

এদিকে বিদেশে প্রচারকের প্রয়োজন হওয়ায় স্বামীজীর আহ্বান আসিল এবং তদকুসারে স্বামী সারদানন্দ লগুনে শ্রীঘুক্ত ই টি ষ্টার্ডির বাটীতে উপস্থিত হইলেন ( ১লা এপ্রিল, ১৮৯৬)। ইহার অল্প পরেই স্বামীজী দ্বিতীয়বার লণ্ডনে পদার্পণ করিলে নৃতন প্রচারকের সহিত তাঁহার মিলন হইল, এবং বিদেশে স্বামী সারদানন্দের প্রকৃত কর্মজীবন আরম্ভ হইল। বক্তৃতায় অনভ্যন্ত সারদাননকে স্বামীজী স্যত্নে শিক্ষা দিয়া সাধারণ-স্মক্ষে উপস্থিতির অন্ত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা-প্রণাদী সম্বন্ধে সারদানন্দ পরে বলিয়াছিলেন, "কথা বলিতে গেলেই আমার হাত-পা ছোড়ার বড় মুদ্রাদোষ ছিল। বিলাতে স্বামীজী হাতে একটি ছড়ি নিম্নে বসতেন এবং আমাকে আয়ুনার সম্মুথে দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা দিতে আদেশ করতেন। হাত-পা নাড়লেই স্বামীজীর বেত এদে হাতের উপর আহাত করে আমাকে সজাগ করে দিত।" কিন্তু এত করিয়াও সভায় বক্তৃতাদানের কথা উঠিলেই সারদানন 'আজ না', 'আজ না', বলিয়া পাশ কাটাইতেন। স্বামীজী প্রথমে ভৎ সনাদি করিলেন—বলিলেন. "তবে এদেছিলি কেন? যা ফিরে যা।" কিন্তু ইহাতেও ব্যর্থকাম হইয়া তিনি নিজের নামে আহুত বক্তৃতাসভায় ঘোষণা করিলেন যে, সেদিন বক্তৃতা দিবেন স্বামী সারদানন্দ। অগত্যা তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইন

এবং উহা বেশ মনোরমই হইল। অতঃপর লগুনে আরও করেকটি হাদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদানান্তে জুন মালের শেষভাগে স্বামীজী তাঁহাকে গুড্উইনের সহিত বেদাস্ত-প্রচারের জন্ম নিউইয়র্কে পাঠাইলেন।

আমেরিকার তাঁহার কার্য অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হইল। তিনি
তাঁহার গুণগ্রাহীদের নিমন্ত্রণক্রমে সদালাপ ও বক্তৃতাদির জ্বন্থ নিউইয়র্কের
বাহিরেও যাইতে লাগিলেন। একসমরে তিনি নিউইয়র্কের অদ্রবর্তী
মণ্ট্-ক্রেয়ার নামক স্থানে মিসেস্ হুইলারের গৃহে ছিলেন। ঐ মহিলাটি
এক রাত্রে স্বপ্নে এক শান্ত সোম্য প্রাচ্য মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পান এবং
সে মূর্তি তাঁহার হৃদয়ে চিরম্ন্তিত হইয়া অনুসন্ধিৎসা জাগাইতে থাকে।
একদিন স্বামী সারদানন্দের দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখার কালে অতর্কিতে একথানি পুস্তক পড়িয়া গেলে উহার মধ্য হইতে যে চিত্রখানি বাহির হইল,
মহিলাটি সবিস্ময়ে দেখিলেন ইনিই সেই স্বপ্রদৃষ্ট মহাত্মা। পরে স্বামী
সারদানন্দের নিকট জানিলেন যে, ইনিই লোকগুরু শ্রীরামক্রক্ষ। তদবধি
শ্রীযুক্তা ছইলার শ্রীরামক্রক্ষের অনুরক্ত ভক্ত হইলেন।

স্বামী সারদানন্দ প্রচারে স্থনাম ও সাফল্য অর্জন করিলেও মধিক দিন আমেরিকায় থাকেন নাই। স্বামীজী প্রথমবারে ভারতে ফিরিয়া রামক্ষণ মিশন স্থাপনান্তে কার্যপরিচালনের জক্ত তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তদমুদারে তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জামুয়ারী 'টিউ-টনিক' নামক জাহাজে আমেরিকা তাাগ করিলেন—সঙ্গে চলিলেন শ্রীমৃক্তা ওলিব্ল ও শ্রীমতী ম্যাকলাউড। পথে তাঁহারা ইউরোপে অবতরণপূর্বক লগুন, প্যারিদ ও রোম প্রভৃতি দর্শনান্তে ৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় পৌছিলেন। এই প্রত্যাবর্তনকালে তিনি দ্বিতীয়বার রোমে দেট -পিটারের গির্জা দর্শন করিলেন। কথিত আছে যে, লগুনে যাইবার পথে প্রথম বারে এই গির্জায় গিয়া তিনি দেট্-পিটারের মৃত্রির সম্মুথে সমাধিস্থ হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, "শনী আর শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্ণের দলে।" শ্রীরামকৃষ্ণ ঘীশু-গ্রীষ্টকে ঋষি কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দের উক্ত সমাধি কি ঐ মহাবাণীরই প্রমাণ ?

পাশ্চান্তা অভিজ্ঞতা লইয়া স্বদেশাগত শবৎ মহারাজকে স্থামীকী মিশনের সেক্রেটারীপদে নিযুক্ত করিলেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর সারদানন্দজী ধারাবাহিকরপে এলবার্ট হলে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন; ঐগুলি সবিশেষ চিন্তগ্রাহী হওয়ার পরে 'গীতাতত্ত্ব' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতদ্বাতীত তিনি বেদ ও অক্সান্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রচার ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রেও তাঁহার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণাদির ফলে ধারে ধারে রামকৃষ্ণ মিশনের কায় বুন্ধি পাইতে লাগিল। কার্যবৃদ্ধি ও দায়িত্বন্ধি সমভাবে হইয়া থাকে। কিন্তু অনুপম কর্মযোগী স্থামী সারদানন্দ অমানবদনে ও অক্লান্তভাবেই আপন কর্তব্য করিয়া ঘাইতে লাগিলেন; শুধু দেখা গেল যে, তাঁহার স্বভাবস্থলভ সহিষ্কৃতা, উদ্বেগশৃক্ত গান্তার্য, তর্লভ তিতিক্ষা এবং অতুশনীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রতি পরীক্ষার পরে প্রবলতর হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনকে সাফল্যের অত্যুচ্চ শিশরে লইয়া যাইতে লাগিলে।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, মঠ ও মিশনের এই প্রথমাবস্থায় সজ্বের অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রবাহিত হইত আচার্য স্থামী বিবেকানন্দের সমাহিত চিত্তে সংস্থাপিত শ্রীরামক্লফ-গোমুখী হইতে। সেই ভাবসমষ্টিকে মঠ ও মিশনের বিশাল ক্লেত্রে বিচিত্র প্রণালীতে পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন তাঁহার গুরুত্রাতারা। ইহাদের মধ্যে আবার স্থামী ব্রন্ধানন্দ মহারাজ প্রধানতঃ সজ্বের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, আর স্থামী সারদানন্দের দৃষ্টি থাকিত সেই ভাবরাশিকে নির্দিষ্ট কার্যধারায় পরিচালনের প্রতি। কিন্তু এই বিভাগটি উভয়ের চরিত্রের সহিত

পরিচয়লাভের পক্ষে যতই মৃল্যবান হউক না কেন, কেবল এই দৃষ্টিভঙ্গীসাহায্যে আমরা তাঁহাদের চরিত্রবিশ্লেষণে অগ্রসর হইলে সম্পূর্ণ অক্কতকার্য
হইব এবং অপরের প্রতিও অন্তায় করিব; কারণ একদিকে যেমন স্থামী
ব্রহ্মানন্দ অনেক ক্ষত্রে নবীন প্রতিষ্ঠানগঠনে বা পুরাতন প্রতিষ্ঠানের
স্থানিয়্রলে ব্যাপৃত থাকিতেন, অপরদিকে তেমনি স্থামী সারদানন্দও
সভ্যজীবনকে স্থাপবিত্র ও ভগবস্থ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। আবার
এই উভয়বিধ প্রচেষ্টাতেই স্থামীজীর অবদান বড় সামান্ত ছিল না।
স্থামীজী শুধু ভাবুক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। এতদ্বতীত
স্থামী প্রেমানন্দপ্রমুখ গুরুত্রাতারা স্বস্থাক্ষত্রে বিবিধরণে শ্রীরামক্কঞের
ভাবরাশিকে রূপান্তিত করিয়া এই বিরাট সভ্যকে পবিত্র, পূর্ণাবয়ব,
শক্তিশালী, স্থানর ও গৌরবময় করিতেছিলেন। ফলতঃ বাহাদৃষ্টিতে যাঁহার
অবদান যেরপেই হউক না কেন, আমাদিগকে এই সংহত অন্তদ্ প্রির

যাহা হউক, আমরা স্বামী সারদানন্দের জীবনই অনুসরণ করি।
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরা ভারতদর্শনে আসিলে তিনি
তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধগন্ধা দেখাইয়া আনিলেন। ঐ বৎসরই কাশ্মীরে
যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ অস্ত্রুছ হইয়া পড়িলে তিনি অবিলয়ে কাশ্মীর
যাত্রা করিলেন। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর যাইবার পথে তিনি এক
নিদারুণ তুর্ঘটনায় পতিত হন। অশ্বযানে যাইতেছিলেন—চালক উন্মন্তপ্রায়
অশ্ব বেগে চলিতেছে, আর কোচোয়ান আপন মনে বলিয়া যাইতেছে,
"আন্ত যদি আল্লা বাঁচায় দেখব।" অকস্মাৎ মোড় ফিরিবার সময় বিপরীত
দিক হইতে আর একখানি গাড়ি আসিয়া পড়ায় শরৎ মহারাজের গাড়ি
পাশ কাটাইতে গিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া ক্রমে নীচের দিকে গড়াইয়া
চলিল। এদিকে আবার একটি বড় পাথরে ধাকা লাগায় উহাও গাড়ির

পশ্চাতে আসিতে লাগিল। স্বামা সারদানন্দ দেখিলেন, এভাবে নামিতে থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য। তথাপি তিনি উদ্বেগশূন্য হইয়া স্ক্যোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং ভাবিলেন সন্মুথের বৃক্ষটির নিকটে পৌছিলেই উহার শাখা ধরিয়া আত্মরক্ষার চেটা করিবেন। ভাগ্যক্রমে বোড়াটি আড়াআড়ি ভাবে গাছে ঠেকিয়া থামিয়া গেল এবং তিনি পূর্বসিদ্ধাস্তাম্থায়ী লাফাইয়া পড়িলেন। ইহাতে পায়ে একটু আঘাত লাগা ভিন্ন তিনি অক্ষতই রহিলেন; যোড়াটির উপরে কিন্তু পূর্বোক্ত প্রস্তর্বপত্ত আসিয়া পড়ায় সে প্রাণতাাগ করিল। এই অজ্ঞাত স্থান হইতে আত্মরক্ষাকরা ও কোচোয়ানের সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনাই হইল তথন তাঁহার প্রধান চিস্তা। যাহা হউক, কোচোয়ান প্রকৃতিস্থ হইয়া নিকটবর্তী গ্রামে গেল এবং সেখান হইতে গন্তব্য স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

আর একবার ইংলণ্ড ঘাইবার পথে তিনি ভূমধ্যসাগরে তুলারপ অবস্থার পড়িরাছিলেন। অকস্মাং ঝ্রাবাত উথিত হইরা সমুদ্রবক্ষ চঞ্চল করিয়া তুলিলে সহযাত্রীরা প্রাণভ্য়ে হতাশভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। এই চঞ্চলতার মধ্যে কিন্তু তিনি দ্রষ্টা হিসাবে অচঞ্চল রহিলেন। বলা বাহুলা যে, সেই নিশ্চেষ্টতা তথন সচেষ্ট অনেকেরই মনে বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছিল—যদিও কেন্তু তাহা স্কুস্পন্ট ব্যক্ত করে নাই। অন্তর্মপ আর একটি ক্ষেত্রে কিন্তু সহযাত্রী ঐ প্রকার নীরব থাকিতে পারেন নাই। সেই বারে মহারাজের একটি কোড়াতে অস্থোপচার আর্যগ্রক হওয়ার স্বামী সারদানন্দ ডাক্তার কাঞ্জিলালের সহিত বাগবাঞ্চার হইতে নৌকাযোগে বেলুড়ে ঘাইতেছিলেন, এমন সময় ভীষণ ঝড় উঠিয়া নোকা মগ্রপ্রায় হইল। সারদানন্দঞ্জী তথন তামাক থাইতেছিলেন; ঝড়ের সময়ও নিশ্চিন্তে তাহাই করিতেছেন দেখিয়া সহযাত্রী কাঞ্জিলাল আর সহ্ছ করিতে পারিলেন না, মহাক্রোধে ছিলিমটা তুলিয়া

লইয়া গদাজলে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি দেখছি মঞ্চার লোক! নৌকা ডুবছে, আর আপনি বসে তামাক খাচ্ছেন।" শরৎ মহারাজ স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিলেন, "তামাক খাব না তো নৌকা না ডুবতেই জলে ঝাঁপিরে পড়তে হবে নাকি?" ঝঞ্চাবাতের মধ্যেই নৌকা আসিয়া বেলুড়মঠের ঘাটে থামিল।

শ্রীনগরে স্বামী বিবেকানন্দ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে লাহোরে আনিয়া স্বামী সদানন্দের উপর সেবাভার অর্পণ করিলেন। তারপর স্বামীজীর নির্দেশে তাঁহার সহগামী পাশ্চাত্তা ভক্তদিগকে তীর্থাদি দর্শন করাইবার দায়িত্ব লইয়া সদলবলে উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণানন্তর কাশীধামে আগমনপূর্বক ৺বিশ্বনাথ দর্শন করিলেন। ইহার স্বল্পকাল পরেই তিনিমঠে (নীলাম্বর বাবুর উত্থানবাটীতে) ফিরিলেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রচার ও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুজরাটের দিকে রওয়ানা হইলেন। এই উপলক্ষে সারদানন্দজী কানপুর, আগ্রা, জয়পুর, আহম্মদাবাদ, লিমডি, জুনাগড়, ভবনগর প্রভৃতি শহরে যান এবং স্থানে হানে ইংরেজী এবং হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের স্বষ্টি করেন। এই সময়ে সংবাদ আদিল যে, স্বামীজী পুনর্বার আমেরিকায় যাইবেন বলিয়া তাঁহাদের মঠে প্রত্যাবর্তন আবশ্রক। তদমুসারে তাঁহারা তরা মে মঠে উপস্থিত হইলেন।

মঠে আগমনের পর স্বামীজীর সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ বিদেশ যাত্রা করিলেন, এবং স্বামী সারদানন্দ নবাগত সাধুদের শিক্ষার ভার স্বহস্তে লইলেন। তাহারা যাহাতে নিয়মিত সাধনভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি করে তৎপ্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি আরুট্ট হইল। তিনি নিয়ম করিলেন যে, সাধু-দিগকে পর্যায়ক্রমে ঠাকুরদরে সারারাত্রি জ্বপধ্যান চালাইতে হইবে। নিজ্ঞেও

প্রায়ই উদয়ান্ত অপধ্যান করিয়া সকলের সমূথে আদর্শ স্থাপন করিতেন।
অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনায়ও তিনি সাধুদের সহিত বহু সময় কাটাইতেন।
এতদ্বাতীত স্থানে স্থানে বক্তৃতা, বিশিষ্ট ভক্ত পরিবারে উপদেশপ্রদান,
পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশ এবং মঠ-মিশনের পত্রাদি নিথাতেও তাঁহার অনেক
সময় ব্যয়িত হইত। এই বৎসরের মধ্যভাগে রাজপুতানায় কিষণগড়ে
করাল ছভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাঁহার নেতৃত্বে মিশন হইতে সাহায্যব্যক্ষা
করা হয়। ঐ কর্মের প্রাথমিক ব্যয়নির্বাহের জন্ম হস্তে অর্থ না থাকায় ঝন
করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

ইত্যবকাশে পূর্বক হইতে পুন:পুন: আহ্বান আসিতে থাকায় তিনি ডিসেম্বর মাসে ঐ অঞ্চলে গমনপূর্বক ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতাদি করেন। বরিশালে তিনি আট দিন ছিলেন। অম্বিনীবাবুর বাটীর নিকটে একথানি নৃতন গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। শরৎ মহারাজ ঐ বাটীতে বিশ্রামানি এবং অম্বিনীবাবুর গৃহে সমাগত ভক্ত ও ভদ্রমগুলীর সহিত ধর্মপ্রদক্ষ করিতেন। বরিশালে তিনি তিনটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন—একটি ইংরেজীতে এবং অপর তুইটি বঙ্গভাষায়। তুইটি প্রশ্লোত্তর-সভাও হয়। শেষদিবস অন্তরক্ষ ভক্তদের সহিত প্রীরামকৃষ্ণ-প্রদক্ষ করিতে করিতে তিনি সমাধিস্থ হন এবং অনেকক্ষণ নিঃম্পেন্দভাবে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে সাধারণভূমিতে নামিয়া আসেন।

প্রচারকার্য ইইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তান্ত্রিক সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই কার্যে তিনি স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জ্বগন্মোহন ত্র্কালঙ্কারের মন্ত্রশিষ্য ও তাঁহার পিতৃব্য সিদ্ধ কোল ঈশ্বরচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন এবং শ্রীশ্রীমা ও স্থামী ব্রহ্মানন্দকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইয়া ১৯০০ ইং-র ২০শে নভেম্বর ( ৫ই অগ্রহায়ণ ) চতুর্দণী রাত্রিতে পূর্ণাভিষিক্ত

#### স্বামী সারদানন্দ

হইলেন। শ্রেক্ষো যোগীন-মারও ঐ রাত্রে পূর্ণাভিষেক হইল। তন্ত্রসাধনার রত হইরা স্বামী সারদানন্দ অচিরেই শ্রীশ্রীজগদস্বাকে নারীমাত্রে অধিষ্ঠিতা দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বরচিত 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থে শক্তিপূজার রহস্যোদ্যাটন-প্রসঙ্গে নিজ্ঞ অমুভূতির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি সিদ্ধির অতি উচ্চ স্তরে আরোহণান্তেই ঐ পুস্তকপ্রণয়নে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে আছে, "যাহাদের করুণাপাঞ্চে গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমৃতির ভিতর শ্রীশ্রীজগদস্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তিকাখানি ভক্তিপূর্ণচিত্তে অপিত হইল।"

স্বামীজী দ্বিতীয়বার যথন আমেরিকা হইতে ফিরিলেন, তখন তিনি অসুস্থ; অথচ শ্রীরামরুষ্ণের বাণী যাহাতে দেশ অচিরে গ্রহণ করে তজ্জ্য তাঁহার আগ্রহ বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া দেশের অক্ষমতায় ক্ষণে ক্ষণে বিরক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। এই সব মৃহুঠে কেহ তাঁহার সমুখীন হইতে সাহস না পাইলেও কাৰ্য্যপদেশে সারদানন্দকে যাইতেই হইত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বামীজীর আশীর্বাদ বা ভৎ সনায় বিচলিত না হইয়া তিনি নির্বিকারভাবে স্বকার্যসাধনে নিরত থাকিতেন। স্বামীজী একদিন স্বামী ব্রন্ধানন্দ ও সারদানন্দকে কার্যোপলকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। মঠে প্রত্যাবর্তনান্তে স্বামী সারদানন্দ যথন স্বামীজীকে জানাইলেন যে, কার্যসম্পাদন হয় নাই, তথন স্বামীজী মনে করিলেন যে, তন্মির্দিষ্ট পম্থা অতিক্রম করায়ই ঐরূপ হইয়াছে; অতএব বিরক্তিসহকারে স্বীয় অমুপম ভাষায় বলিলেন, "ঐ তো এক ছটাক বুদ্ধি— রেখে দে, স্থদে-আসলে বাড়ুক, এর পরে কাজে লাগবে।" এমন সময়ে সেবক আসিয়া উভয়কে চা দিয়া গেলে সারদানন্দ নির্বিবাদে বিনা বাক্যব্যয়ে চা খাইতে বসিলেন—যেন কিছুই হয় নাই। তথন স্বামীজী

যেন হতাশ-শ্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এর যেন বেলে মাছের রক্ত; কিছুতেই তাতে না।" তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, এইরূপ মর্মান্তিক ভৎ দনার পরে সারদানন্দ অন্ততঃ প্রতিবাদ জানাইবেন।

আত্মন্থ এই পুরুষের আত্মাণবেরণের বহু দৃষ্টাপ্ত রহিয়াছে। একদিন ঠাকুরঘরে পাচকের কর্দমাক্ত পদচিহ্ন দেখিয়া তিনি অত্যপ্ত বিরক্ত হইলেন এবং শাসন করিবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথায় ডাকিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষণিক ক্রোধ আর্টরে তিরোহিত হইয়া য়াওয়ায় পাচককে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, "না, কিছু নয়, তুমি যেতে পার।" তিনি স্বীয় দৃষ্টি মান্মযের অস্তনিহিত অব্যক্ত পূর্ণতার প্রতি নিবদ্ধ রাখিতেন বলিয়া সাময়িক অপূর্ণতার প্রকাশে সহজে ধৈর্য হারাইতেন না। এইজন্ম অন্তত্র যাহায়া আশ্রয় পাইত না তাহায়াও সাদরে ও সসম্মানে তাঁহায় নিকট থাকিতে পারিত। শাসন সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "আমি বাপু স্কুল্মান্টারের মত বেত হাতে করে কে কি করছে দেখে বেড়াতে পারব না। কি ভাল কি মন্দ—এ জানবাব মত বয়স তোমাদের সকলেরই হয়েছে।"

শরৎ মহারাজের ঠিক ঠিক কাজ আরম্ভ হইল স্বামীজ্ঞীর দেহতাাগের পরে। তথনও প্রাথমিক গঠনকার্য চলিতেছে; অতএব অনেকগুলি শিশু-প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলক ভাবে কিছুদিন মিশনের বাহিরে কাজ চালাইয়া নিজ সাক্ষা্য দেথাইতে পারিলে মিশনের অস্তর্ভুক্ত হইত। স্বামী সারদানন্দ ইহাদের মূল্য স্বীকারপূর্বক বিবিধরূপে সাহায্য করিতেন। এই হিদাবে ১৯০২ ইং-র ২০শে আগস্ট তিনি কলিকাতার 'বিবেকানন্দ সোসাইটী'র প্রতিষ্ঠাকার্যে পৌরোহিত্য করেন। পরবর্তী বৎসর জান্তরারী মাসে বাগবাজ্ঞারে বিবেকানন্দ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার সভাপতি হন। ঐ বৎসরই ১৮ই জুন তারিথে মেছুয়াবাজ্ঞার স্ট্রীটে এক বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া লইয়া তাঁহার দায়িত্বে একটি ছাত্রাবাস স্থাপিত

হয়—উহার নাম হয় 'বিবেকানন্দ-শ্বৃতিমন্দির' এবং সারদানন্দঞ্জী উহার সভাপতি হন। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে এক বৎসর পরে বাটীর সন্থাধিকারী ছাত্রাবাসটি তথার রাখিতে অসম্মত হওরায় এবং অপর কোনও উপযুক্ত গৃহ স্থাভ না হওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার আহুক্ল্যে ১৯০০ অব্দের অক্টোবর মাসে আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী ও সিষ্টার ক্রিষ্টান বোসপাড়ায় একটি মহিলাবিভালয় স্থাপন করেন। পরবৎসর তাঁহার সম্মতিক্রমে বোবাঞ্জারে 'রামকৃষ্ণ-সমিতি অনাথভাগ্র' স্থাপিত হয়।

১৯০৩ ইং-তে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকায় চলিয়া গেলে 'উদ্বোধন' পত্রের পরিচালনা ও অর্থব্যবস্থাদি লইয়া গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। অবশেষে কর্তব্যনিধর্নিরণের জন্ম স্বামী সারদানন্দের সভাপতিত্বে পত্রের হিতৈষীরা মিলিত হইয়া স্থির করিলেন যে, স্বামী শুদ্ধানন্দের পরিচালনায় পরীক্ষামূলকভাবে অন্তত: এক বৎসর উহা চালান হইবে। তদবধি ১৯০৬ অবে গিরীক্রলাল বসাক মহাশ্রের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহারই ছাপাখানা হুইতে উহা প্রকাশিত হুইতে থাকে। অনস্তর ৩০নং বোসপাড়া লেনে 'উদ্বোধন' আফিস স্থানাস্তরিত হয়; কিন্তু গৃহস্বামী শীঘ্রই বাড়ি ছাড়িয়া দিতে বলিলে সারদানন্দজী স্থায়ী বাটীর কথা ভাবিতে বাধ্য হন। অধিকন্ত শ্রীশ্রীমা জন্মরামবাটী হইতে কলিকাতাম আসিলে থাকার স্থাবস্থা করা কন্তুসাধ্য ছিল—তাঁহারও বাসস্থানের প্রয়োজন। এই সঙ্কটকালে শ্রীযুক্ত কেদারচক্র দাস মহাশয় গোপাল নিয়োগী লেনে একখণ্ড ভূমি দান করিলেন। স্বামীজীর গ্রন্থবিক্রেম্ব করিয়া স্বামী সারদানন্দের হাতে ২৭০০ জমিয়াছিল; তদ্বারাই গৃহনির্মাণ আরম্ভ হইল। স্বল্প অর্থ নি:শেষিত হইতে কতক্ষণ লাগে? তথন বীরম্ভক্ত সারদানন্দলী অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও নিজ্ঞ দায়িত্বে ঋণ করিয়া বাটীর কার্য চালাইতে লাগিলেন।

যথাকালে গৃহ সমাপ্ত হইলে উহার এক তলা 'উদ্বোধন'-এর জন্ম এবং দোতলা শ্রীশ্রীমায়ের আবাসস্থল ও ঠাকুরঘররূপে নির্দিষ্ট হইল।

ইহার পরে শ্রীশ্রীমায়ের আহ্বানে মামাদের বিষয়বন্টনে মধ্যস্থতার জক্ত তাঁহাকে ১৯০৯ ইং-র ২৩শে মার্চ জন্মবাটী যাইতে হইল। প্রত্যাগমনকালে তিনি মাকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়া ২৩শে মে নৃতন বাটীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখানে বলিয়া রাথা আবশুক যে, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের দেবাধিকার পাইয়া যথাসাধ্য ঐ কর্তব্যপালনে অগ্রসর হন। তাঁহার সেবায় পরিতৃষ্ট হইয়া মা একদা বলেন, "শরৎ যে কয়দিন আছে সে কয়দিন আমার ওখানে (অর্থাৎ কলিকাতায়) থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে, এমন কে দেখি না। ... শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে—শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।" অক্স আর একবার শ্রীশ্রীমাকে পিতৃগৃহ হইতে কলিকাতায় লইয়া যাইবার কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাকে কি কেউ নিয়ে যেতে পারে বাবা ? নিয়ে যায় তো এক শরৎ। আমার ভার শরৎই নিতে পারে, আর কেউ পারে না।" বস্তুতঃ 'উদ্বোধন'-বাটী শ্রীশ্রীদারদানদের মাতৃ-ভক্তির অপূর্ব নিদর্শন।

ন্তন বাটীতে মায়ের অধিষ্ঠানান্তে স্বামী সারদানন্দ আপনাকে মায়ের সেবক ও দারুরক্ষকবোধে গর্ব অন্থভব করিতেন। তাঁহার এই স্বেচ্ছায় গৃহীত দারোয়ানের কার্য সব সময়ে স্থকর ছিল না। একদিন বরিশালের ভক্ত শ্রীযুক্ত স্থরেক্রনাথ রায় মহাশয় মাতৃদর্শনমানসে হারিসন রোড হইতে পদত্রক্ষে ধর্মাক্তকলেবরে তুই-তিনটাব সময় যথন 'উদ্বোধনে' উপনীত হইলেন, তাহার কয়েক মিনিট মাত্র পূর্বে মাতাঠাকুয়ানী বাহির হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম লইতেছিলেন। স্থরেক্র বাবুকে সোজা সিঁড়ি

দিয়া উপরে উঠিতে উপ্তত দেখিয়া হারী সারদানন্দ বলিলেন, "এখন মার কাছে যেতে দেব না; তিনি এই মাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন।" ভক্তটি ঝোঁকের মাথায় তাঁহাকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, "মা কি কেবল একা আপনার?" কিন্তু উপরে যাইয়া কৃত কর্মের জন্ম অনুতপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ফিরিবার সময়ে দেখা না হইলেই মকল। কিন্তু অবতরণকালে দেখিলেন, সারদানন্দ ঠিক একই স্থানে একই জাবে দণ্ডায়মান আছেন। স্থরেক্র বাবু প্রণাম করিয়া অপরাধের জন্ম ক্ষমা চাহিলে তিনি তাঁহাকে আলিঙ্কন করিয়া বলিলেন, "অপরাধ আবার কি? এমন ব্যাকুল না হলে কি তাঁর দেখা পাওয়া যায়?"

সর্বংসহ সারদানন্দ সবই সহ্য করিলেও তাঁহার ত্রংথের পরিমাণ কিছু কম ছিল না। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তাঁহার পিতৃদেব বারাণসীধামে অকম্মাৎ দেহত্যাগ করায় তিনি তথায় উপস্থিত হন এবং শোকসস্তপ্তা জননী প্রভৃতিকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। ইহার অক্লদিন পরেই তাঁহার পিতৃব্য ঈশ্বরচন্দ্র ২৬শে নভেম্বর স্বর্গারোহণ করেন। ১৯০৭ অব্দের ২৬শে মে তাঁহার গর্ভধারিণী খ্রীঘৃক্তা নীলমণিদেবীও পরলোকগমন করেন।

নূতন বাটীতে পদার্পণ করিয়া মাতাঠাকুরানী একাস্ত শরণাগত সারদানদকে উৎফুল্লছদেয়ে অজস্র আশীর্বাদ করিলেন। এই বাটীতে মায়ের আদেশে সন্ধারতির পরে তিনি প্রায়ই ভজনগান গাহিতেন। এতদ্বাতীত কেহ কেহ তাঁহার নিকট সঙ্গীতশিক্ষাও করিত। এইরূপে দিনগুলি আনন্দে কাটিতে থাকিলেও তাঁহার মনে একটি উদ্বেগ প্রবল্তর হইতে লাগিল—বাটীনির্মাণে ঝণ হইয়াছে, উহা পরিশোধ করিবেন কিরূপে? অতঃপর ভাবিয়া চিস্তিয়া তিনি 'শ্রীশ্রীরামক্ষণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অবশু এই অম্লা গ্রন্থরচনার অক্ত কারণও তিনি নির্দেশ করিতেন। ঐ সময়ে মাস্টার

মহাশয় প্রভৃতি কেই কেই সংশয় প্রকাশ করিতেন, "ওরা ঠাকুরের প্রকৃত জীবন ভূলে অক্সপথে চলেছে।" ইহার প্রতিকারের প্রয়োজন ছিল। অধিকন্ত ঐ সময়ে 'উদ্বোধনে'র জন্ম যে-সকল প্রবন্ধ আসিত উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে এত ভ্রম-প্রমাদ থাকিত যে, একথানি প্রামাণিক গ্রন্থরচনা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ যাহাই হউক, স্বামী সারদানন্দের এই অমূল্য অবদান বাঙ্গালার ধর্ম ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-অন্থ্যানের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষা, শাল্রীয় প্রমাণ ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ তাঁহার নিপুণ লেখনীতে পরম্পরসংবদ্ধ হইয়া পঞ্চথণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থথানিকে ধর্মজীবনের পঞ্চামৃততুল্য করিয়াছে—এই পীযুষপানে বহু পাঠক অমর্থলাভ করিয়াছেন।

'লীলাপ্রনঙ্গ' কিরপে পরিবেশের মধ্যে রচিত হইয়াছিল তদ্বিধয়ে গ্রন্থকার স্বন্ধং বলিয়াছেন, "যথন 'লীলাপ্রসঙ্গ' লেখা হয়, কত দিকে গগুগোল ছিল—মা উপরে রয়েছেন, রাধু রয়েছে, ভক্তের ভিড়, হিসাবপত্র রাখা, আবার বাড়ি তৈরী করায় অনেক টাকা ধার হয়েছে। নীচের ছোট ঘরটতে 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখছি—তথন আমার সঙ্গে কেউ কথা কইতে সাহস পেত না, সকলেই ভন্ন করত। আমার অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবার সময়ই ছিল না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে, 'চট পট সেরে নাও' বলে সংক্ষেপে শেষ করতাম। লোকে মনে করত ভয়য়র অহয়ারী।" তঃখের বিষয়, এই অমুপম পুস্তকথানি অসম্পূর্ণ। তাঁহাকে উহা সম্পূর্ণ করিতে অমুরোধ জানাইলে তিনি অতি বিনীতভাবে উত্তর দিতেন, "ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো হবে।" তিনি এই কথাই সর্বদা সকলকে স্বরণ করাইয়া দিতেন যে, তিনি নিজের ইচ্ছায় উহা রচনা করেন নাই—রচনাকালে সর্বতোভাবে ঠাকুরের হত্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন; ঠাকুর আপন যন্ত্রেকে হেরূপ চালাইয়াছেন, য়য় সেইরূপই করিয়াছে মাত্র। ভাঁহার কর্মপ্রের্গার ছিতীয়

উৎস ছিলেন মাতাঠাকুরানী। মায়ের লীলাসংবরণের পরে তাঁহার কর্মশক্তি সহসা কেন্দ্রন্তই হইয়া শুকাতা প্রাপ্ত হয়; স্থতরাং গ্রন্থ লিথিবে কে? কিন্তু উহা পরের ঘটনা। আপাততঃ আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-রচনার তৎকালীন পরিবেশের কথাই আলোচনা করিতেছি।

কর্মে অকর্ম-দর্শনে সিদ্ধকাম শরৎ মহারাজের মন এরপ উপাদানে নির্মিত ছিল যে, জনকোলাহলের মধ্যেও উহা শাস্তভাবে স্বকার্যসাধন করিত। একদিন 'উদ্বোধনের' আফিস্বরে জন কয়েক যুবক যৌবনস্থলভ উচ্চৈঃস্বরে হাস্তকৌতৃক করিতেছে, এমন সময়ে গোলাপ-মা কার্যোপলক্ষে সেথানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ভৎ সনাপূর্বক বলিলেন, "তোমাদের ধন্তি আকেল! উপরে মা রয়েছেন, নীচে শরৎ রয়েছে—আর ভোমরা এমন হৈ-চৈ করছ?" গোলাপ-মার স্বরও তথন একটু অস্বাভাবিক উচ্চ পর্দায়ই উঠিয়াছিল। উহা শরৎ মহারাজের কর্ণে পৌছিলে তিনি বলিলেন, "তুমিও বেশ তো, গোলাপ-মা! ছেলেরা অমন হৈ-চৈ কয়ে, তাই বলে কি তাতে কান দিতে আছে? আমি তো পাশেই আছি; আমি কিছুতে কান দিই না, কিছু শুনতেও পাই না। কানটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, 'তুই তোর প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া কিছু শুনিস না।' কান তো কই কিছুই শোনে না!" এই অনাসক্তির ভাব সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল বলিয়াই সেরপ অবস্থায় 'লীলাপ্রসঙ্কের' ক্যায় ভাবগন্তীর গ্রন্থরচনা সন্তব হইয়াছিল।

এই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষপ্রবরের অক্সাক্ত গুণাবলীও তাঁহার সমস্ত কর্মকে স্থানর ও সাফল্যমণ্ডিত করিত। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী অতি স্থানয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি নিয়ত প্রাতঃস্নান-সমাপনাস্তে ভিজা কাপড়-গামছা রৌদ্রে দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণাম ও শ্রীশ্রীমায়ের পদবন্দনা করিয়া নীচে নামিতেন। অনস্তর ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখিয়া যাইতেন। ইত্যাবকাশে সকলের সহিত চা পান করিতেন এবং কখন কখন ধূমপানও করিতেন।

٩

এই কর্মবাস্তভার জন্ম কোনদিনই তাঁহার দেড়টার আগে পাওয়া হইত না। আহারান্তে ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রামের পর আবার লিখা মারস্ত হইত এবং সন্ধ্যার সময় তিনি দপ্তর গুটাইতেন। ইহার পর ভক্তসমাগম হইত। প্রয়োজন হইলে তিনি বেলুড় মঠে যাইতেন এবং ছই-এক দিন সেধানে থাকিয়াও যাইতেন। এতয়াতীত উৎসবাদিতে অবশ্রই যাইতেন।

তাঁহার কর্মজীবনের সাফল্যের একটি কারণ ছিল নিরভিমান এবং স্থীয় পদগৌরবে অপরের মন্ত্রগুত্তকে অবমানিত না করা। ১৯১৮ অব্দে স্থামী উমানন্দ পত্র লিখিয়া বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসেন। ঘটনাক্রমে ঐ লিপিথানি অপঠিত অবস্থায় পুরাতন চিঠির সহিত মিশিয়া যায় এবং স্থামী সারদানন্দের ধারণা জন্মে যে, উমানন্দ না জ্ঞানাইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। তাই কর্তবাামুরোধে সেদিন তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন; কিন্তু পরে যথন উক্ত লিপি হস্তগত হইল তখন তিনি স্থামী ব্রহ্মানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে জ্ঞানাইলেন যে, তিনি সম্পাদকের কার্যের অনুপ্রক এবং ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া শিয়স্থানীয় উমানন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন।

কর্মীদিগকে স্বাধীনতাদান, তাহাদের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস ও তাহাদের প্রতি সেহপরায়ণ হওয়াই কার্যসাফলার রহস্ত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাই তিনি জনৈক কর্মাধ্যক্ষকে লিথিয়াছিলেন, "সকলের আত্মা চিরস্বাধীন বলিয়া তাহার মূনে সকল বিধয়ে সর্বদা স্বাধীনতালাভের ইচ্ছার উদয় হয়। যথার্থ নেতা কথন তাহার ঐ স্বাধীনতালাভের ইচ্ছায় বাধা দেন না। কেবল ঐ স্বাধীনতালাভ করিলে যাহাতে সে উহার সদ্বাবহার করিতে পারে, তাহার চেষ্টাই করিয়া থাকেন।" আর একবার তিনি লিথিয়াছিলেন, "ক্রোধ, বিরক্তি, কাহারও ক্রটিতে অসহনীয়তা, মনমুথ এক রাথিতে না পারা এবং সর্বোপরি প্রেমের দ্বারা না হইয়া কৌশলে সকলকে

বশে রাথিবার চেষ্টা অতি স্হজেই আশ্রমভঙ্গের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।" এই সব কথা সারদানন শুধু উপদেশচ্ছলে বলিয়াই বিরত হইতেন না— স্বীয় জীবনে কার্যতঃ ইহার প্রমাণ দিতেন। ১৯২০ অবেদ শেব অস্তুথের সময় শ্রীশ্রীমা 'উদ্বোধনে' আছেন। পরিচিত ও অপরিচিত ভক্ত-সমাগমে মান্তের প্রায়ই অস্ত্রবিধা হইতেছে দেখিয়া সারদানন্দজী ব্যবস্থা করিলেন যে, বিশেষ বিচারপূর্বক দর্শনের অহুমতি দেওয়া হইবে। একদিন জনৈকা অপরিচিতা মহিলার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া তিনি একজন সেবকের সহিত তাঁহাকে উপরে যাইতে বলিলেন। উক্ত সেবক অন্ত কার্যে ব্যাপৃত থাকায় স্বয়ং না যাইয়া নবাগত এক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। স্বামী সারদানন্দ ইহা শুনিয়া প্রাগুক্ত সেবককেই পুনর্বার আদেশ করিলেন; তথাপি সেবক গোপনে ঐ ব্রহ্মচারীকেই পাঠাইলেন। অল্প পরেই যোগীন-মা উপর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "এ কাকে উপরে পাঠালে।" সকলে গিয়া দেখেন, দেই মহিলাটি শ্রীশ্রীমান্বের শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আঠনাদ করিতেছেন। তথনই তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইল এবং শরৎ মহারাজ পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী সেবককে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে, এরূপ অবাধ্য হইলে তাহার বেলুড় মঠে চলিয়া যাওয়া উচিত। সন্ন্যাসী কিন্তু প্রত্যুত্তরে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি মান্বের সেবার কর্তব্যামুরোধেই সেথানে আছেন, নতুবা তখনই চলিয়া যাইতেন। শিষ্যস্থানীয়ের এতাদৃশ রুঢ় বাক্যে সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও সন্নাদীর উক্তির পুনরুক্তি করিয়াই স্বামী সারদানন্দ শাস্তভাবে বলিলেন, "ঐ জন্তই তো সকলে এখানে আছে, আর ঐ জন্মই একটু-আধটু বলাবলি।"

তাঁহার দৃষ্টিতে কাহারও মতামত অবজ্ঞার বস্তু ছিল না। একদিন তিনি যথন বয়স্ক একজন সাধুর সহিত কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে-ছিলেন, তথন তথায় উপস্থিত জনৈক যুবক সাধু নিজের অজ্ঞাতসারেই

সহস৷ কথায় যোগ দিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলে শরৎ মহারাক্ত তাঁহার দিকে ফিরিয়া উৎসাহদানপূর্বক তাহার সমস্ত বক্তব্য শুনিয়া লইলেন। কার্যে উৎসাহ দিবার ধারাও ছিল তাঁহার অপরূপ। পূর্বোক্ত যুবককে তিনি একদা অক্সত্র ধর্মোপদেশকরপে যাইতে আদেশ করেন। যুবক তাহাতে বলেন যে, তাহার মত অল্পজ্ঞান ও অল্পবয়স্ক সাধুর পক্ষে উপদেষ্টা হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। স্বামী সারদানন্দ ইহার উত্তরে বলেন থৈ, নিজের অক্সতা সম্বন্ধে এই সচেতন ভাবই তাহার সাফল্যের কারণ হইবে—এই দৈক্ষের ফলে তিনি অধিক শিক্ষা এবং শ্রীভগবানের অধিক রূপালাভ করিতে যত্নপর হইবেন। তাঁহার অপরকে স্বমতে আনিবার কৌশলও লক্ষ্য করিবার বস্তু ছিল। এক সময়ে পূর্ববঙ্গে দেবাকার্যের জন্ম মঠের সাধুদিগকে প্রেরণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তথন বেলুড় মঠে পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সবেমাত্র পাঠাদি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা বাবুরাম মহারাঙ্গের মন:পৃত না হওয়ায় তিনি আপত্তি উত্থাপন করেন। গুরুত্রাভার এই যুক্তিদম্মত বাধার প্রতিকারকল্লে স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়া বাবুরাম মহারাজের সহিত বন্ধুভাবে আলাপে অগ্রসর হইলেন। তিনি জানাইলেন যে, তিনি গুরুলাতার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে সর্বতোভাবে প্রস্তুত; কিন্তু পূর্ববঙ্গের অবস্থা বিবেচনা করিলে হাদয় বিদারিত হয়। অমনি বাবুরাম মহারাজ বলিয়া উঠিলেন যে, সমস্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া তিনি স্বয়ং যাইতে প্রস্তুত। তাঁহাকে কিন্তু যাইতে হইল না— তাঁহার আহ্বান ও উৎসাহে বহু সেবক তথনই পূর্ববঙ্গে বাত্রা করিলেন।

নিঃসম্বল সন্ধাসী সারদানন্দ প্রায় সমস্ত জীবনই অভাবের মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন। অর্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার এমন বৈরাগ্য ছিল যে, স্বামীজীর গ্রন্থ হইতে লব্ধ কিছুই তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেন না। একসমন্ধে তাঁহাকে বাতব্যাধিতে ভুগিতে দেখিয়া 'উদ্বোধনের' ম্যানেজার

এক জোড়া মূল্যবান পাহকা অর্পণ করেন। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি অত টাকা শোধ করতে পারব না, তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" অতঃপর ম্যানেজার যথন জানাইলেন যে, তিনি উহা ক্রমে শোধ করিতে পারেন, তথন আশ্বস্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং যথাসময়ে টাকা শোধ করিয়া দিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর ভক্তসমাগম ও দীক্ষাদির ফলে যথন অর্থাদির কিঞ্চিৎ স্চ্ছলতা হইয়াছিল, সে সময়ের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার জীবন এইরূপ কঠোরতার মধ্যেই অতিবাহিত হয়। বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি কারণও তাঁহাকে তাঁহাদেরই মতন চলিতে বাধ্য করিত। এক সময়ে তিনি সদলবলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে চড়িয়া পুরী যাইতেছিলেন। ঐ ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী একজন অমুরাগা শিযাস্থানীয় ব্যক্তি তাঁছাকে তদবস্থ দেখিয়া একথানি উচ্চশ্রেণীর টিকেট কিনিতে চাহিলে সারদানন মহারাজ ভদ্রভাবে উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তথন ঐ ব্যক্তি নিজের স্থান ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। তথন শরৎ মহারাজ বিরক্তিসহকারে জানাইলেন যে, সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া তিনি যাইতে অপারগ। ফলত: তিনি শেষ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করিলেন। স্বামীজী বলিরাছিলেন, "শিরদার তো সরদার।" সারদানন্দ 'শির' দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাই 'সরদার' হইয়াছিলেন। একদা কাশী সেবাশ্রমের কোন সেবক জানাইলেন যে, তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া গরীবদের মধ্যে তণুসবিতরণে অপারগ। অমনি সারদানন অমানবদনে ঝুলি লইয়া কার্যে অগ্রসর হইলেন। সে অক্টত্রিম হৃদয়বত্তার সমুধে কুন্তু চিত্তের অভিমান পরাজয় স্বীকার করিল। স্বামী সারদানন্দের সৎসাহস ও আশ্রিতবাৎসল্যও অপূর্ব।

স্বামী সারদানন্দের সৎসাহস ও আশ্রিতবাৎসল্যও অপূর্ব। ১৯০৯ অবেদ শ্রীযুক্ত দেবত্রত বস্তু ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র রামক্বফ মিশনে সাধু হইবার জন্ম আদিলেন। তুইজনেই মানিকতলার বোমার মামলার আসামী। এই বিপ্লবীদিগকে আশ্রের দিলে ইংরেজ সরকারের কোপ অনিবার্য; আবার

পূর্বাকুষ্ঠ পছা সরলভাবে পরিত্যাগ করিয়া যদি কেই সাধুদ্দীবন যাপন করিতে চাহে, তবে তাহাকে প্রত্যাখ্যানের ফলে বিবেকের দংশন অবশুদ্ধাবী। এই উভয় সঙ্কটে পতিত ইইয়া তাঁহার কর্তব্য স্থির করিতে বিলম্ব ইইল না। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং একদিকে পুলিসের কর্মচারী এবং অপরদিকে মঠের প্রাচীন সাধুরুদ্দকে তাঁহার সহদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া যুবকদ্বয়ের ধর্মদ্দীবনের সর্বশ্রকার কন্টক দূর করিলেন।

১৯১০ গ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে শ্রীযুক্তা যোগীন-মার কন্সার মৃত্যু হইলে মাতৃহীন পুত্র তিনটির পাঠের অস্থবিধা হইতেছে দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ তাহাদিগকে 'উদ্বোধনে' আনিয়া রাখিলেন এবং সর্ববিধ দায়িত্ব নিজ হস্তে লইলেন। এই গুরুভার তিনি সানন্দে দীর্ঘকাল বহন করিয়াছিলেন। ছেলেরা রাত্রে তাঁহারই কক্ষে শয়ন করিত। তাহাদের ঠাণ্ডা সহ্য হইত না বলিয়া শম্বনগৃহের বাতাম্বনাদি রুদ্ধ রাখিতে হইত। তিনি নিজে সূলকায় বলিয়া তাঁহার পক্ষে বিপরীত ব্যবস্থা আবশুক হইলেও বালকদের তথায় অবস্থানকালে তিনি বদ্ধকক্ষেই বাস করিতেন৷ এই গৃহত্যাগী, সংসারসম্বন্ধহীন সন্মাসীর এত সহিষ্ণুতা, এত সাহসের উৎস কোথায় ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। জনৈক ভক্তকে উপদেশচ্ছলে তিনি বলিয়া-ছিলেন, "যদি কাজই করতে চাও, তবে ভগবানের উপর নির্ভর করে নিজের পায়ে দাঁড়াও। কোন মানুষের মুখ চেয়ে থেকো না---আমারও না। কেউ তোমায় সাহায্য না করলেও তুমি একলা ঐ কাজ করে দেহপাত করবে—এরপ তেজ, সাহস ও ভগবানে নির্ভর নিয়ে যদি কাজ করতে পার তো কর।" স্বামী সারদানন্দ তাহাই করিতেন।

শেষ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—বিশেষতঃ বাতব্যাধিতে প্রোয়ই ভূগিতেন। তাই চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্য ও বিশ্রামলাভের ব্যক্ত তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্যের মার্চ মাসে পুরীধামে যাইয়া জুলাই পর্যস্ত প্রায় পাঁচ মাস অবস্থান করেন। তিনি নিত্য ভজগন্নাথদর্শনে যাইতেন এবং বিগ্রহের সম্মুথে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভজিগদ্গদচিত্তে মহাপ্রভুকে প্রাণের প্রার্থনা জানাইতেন। মন্দিরাদিতে গমন করিলে তিনি যাত্রীদের অমুকরণে খুঁটিনাটি অমুষ্ঠানটি পর্যস্ত নিষ্ঠাসহকারে করিতেন—যেমন কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে সিংহদ্বারে প্রণাম, দ্বারের শিকল কপালে ঠেকানো, ঘন্টাবাছ ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়িত না। পুরীতে রথষাত্রার দিনেও তিনি স্থলকায়ে গলদ্বর্ম হইয়া রথের দড়ি লইয়া কিছুক্ষণ রথ টানিতেন।

পুরীর একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী সারদানন্দ তথন সদলবলে বলরামবাবৃদের 'শনীনিকেতন' নামক বাটীতে ছিলেন। একদিন সান্ধাভ্রমণাস্তে রাত্রি আটটায় দেখানে ফিরিয়া দেখিলেন যে, বৃন্দীর রাজা
বাড়িটি দখল করিয়াছেন—ছারে সান্ধ্রী বসিয়াছে, প্রবেশ নিষেধ। সারদানন্দ
ইচ্ছা করিলেই নবাগতদিগকে বাড়ি ত্যাগ করিতে বলিতে পারিতেন।
কিন্তু মাজিতক্রচি সয়্যাসী তাহা না করিয়া ভ্রমভাবেই কথা বলিতে
লাগিলেন। রাজার প্রাইভেট্ দেক্রেটারী কিন্তু প্রকৃত অবস্থা না ব্রিয়াই
উন্মা দেখাইতেও ক্রাট করিলেন না। তবু স্বামী সারদানন্দ ধৈর্ম
না হারাইয়া শুধু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "এ বৃন্দী নয়, ইংরেজ্ঞ রাজ্য।"
অবশেষে দেক্রেটারীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি নিজেদের অসহায়
অবস্থা ব্র্ঝাইয়া বলিলেন। অগত্যা সারদানন্দ সম্প্রতীরে বল্রামবাবৃদের
অপর একথানি বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। এক সপ্তাহ পরে রাজ্যা চলিয়া
গেলে সকলে আবার পূর্বোক্ত বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মুগ্রাশয়ের পীড়া হয়; কিন্তু পীড়ার যন্ত্রণা অসম হইলেও উহার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। মাতাঠাকুরানী তথন 'উদ্বোধন'-এর উপরে বাস করিতেছেন; পাছে মা তাঁহার জন্ম বিব্রত হন—এই চিস্তায়

শরৎ মহারাজ্ব নিঃশব্দে সব সহ্য করিতেন। সোভাগ্যের বিষয় এই যে, রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তীর্থদর্শনোপলক্ষে প্রথমে গয়া ও তথা হইতে কাশী হইয়া বৃন্দাবনে য়ান এবং অতঃপর তুইদিন মথুরায় ও তিন দিন প্রয়াগে কাটাইয়া প্রায় তুই মাস পরে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় পুনরাগমনের কয়েক দিন পরেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের পূর্বপ্রাপ্ত আহ্বান শিরোধার্য করিয়া জয়রামবাটী গেলেন। সেখানে মায়ের নৃতন বাটীর বহিঃপ্রকোষ্ঠে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। প্রত্যাবর্তন-কালে মাতা-ঠাকুরানীও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। পথে কোয়ালপাড়া আশ্রমে কোতলপুরের সাব রেজিস্ট্রার আসিয়া মায়ের বাড়ির দলিল রেজেস্ট্রি করিলেন—দলিল-খানি শ্রীশ্রীজগজাত্রীর নামে শ্রীমায়ের অর্পণনামা।

এই সময়ে মিশনের সমূথে এক বোর বিপদ সম্পৃষ্ঠিত। বাঙ্গালা সরকারের শাসনবিবরণীতে উল্লিখিত হইল যে, বাঙ্গালার বিপ্লবিগণ স্বামী বিবেকানন্দের জালাময়ী লেখা ও বাণী হইতে প্রচুর উৎসাহ পায় এবং তাঁহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে। ততুপরি বাঙ্গালার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে চাকার দরবারে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মারাত্মক মন্তব্য করিলেন যাহাতে জনসাধারণের মনে আতঙ্ক জাগিল যে, মিশনের সম্পর্কে থাকিলে রাজরোমে পড়িতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তথন দাক্ষিণাত্যে; স্মৃতরাং স্বামী সারদানন্দকেই এই অবস্থার সমুখীন গইতে হইল। তিনি একথানি স্মারকলিপি পাঠাইলেন, মিস্ ম্যাক্লাউড প্রভৃতি বন্ধুদের সাহায্যে সরকারী মহলে মিশনের প্রকৃত অবস্থা জানাইলেন এবং স্বয়ং গভর্নর ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের ভ্রম অপসারিত করিলেন। ইহার ফলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ লর্ড কারমাইকেল স্বামী সারদানন্দকে একথানি পত্র

#### স্বামী সারদানন্দ

লিখিয়া জানাইলেন, "রামক্ষ মিশন ও তাহার সভাদের কোনরাপ নিন্দাবাদ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি জানি মিশনের যাবতীয় কার্য রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। জনসাধারণের যে সেবা তাঁহারা এযাবৎ করিয়া আসিতেছেন, সকলের নিকট আমি তাহার প্রশংসা ব্যতীত কিছুই শুনি নাই।" ইহাতে আশু বিপদ কাটিয়া গেল বটে; কিছু অমুস্থ দেহ লইয়াই শরৎ মহারাজ্যকে এই কঠিন শ্রম ও উদ্বেগ বরণ করিতে হইয়াছিল; অতএব ২৯শে মার্চ বাত ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় তাঁহাকে শয়াগ্রহণ করিতে হইল। নীরবে য়য়্রণা সহ্য করিয়া একপক্ষকাল পরে তিনি পথ্য পাইলেন।

১৯১৭ এটিাব্দের শেষভাগে স্বামী তুরীয়ানন্দ পুরীতে বিশেষ অস্তুস্থ হইয়া পড়েন এবং স্বামী সারদানন্দকে পার্ছে পাইবার আকাজ্জা প্রকাশ করেন। তদমুসারে তিনি পুরীতে যাইয়া একমাস অবস্থানপূর্বক তাঁহার সেবাদি করেন এবং অতঃপর তাঁহাকে 'উদ্বোধনে' আনিয়া রা**থেন**। তথন প্রেমানন্দও অস্কুস্থ অবস্থায় বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। ইংগাদের উভায়েরই তত্ত্বাবধান স্বামী সারদানন্দকে করিতে হইত এবং ইহা তিনি সাগ্রহে এবং দক্ষতার সহিতই করিতেন। সেবার সহিত তাঁহার একটা প্রাণের যোগ ছিল। সাধু-ব্রহ্মচারী যিনিই অন্তস্থ হউন না কেন, তিনি ইহা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন যে, সে সংবাদ সারদানন্দের কর্ণগোচর হইলে সর্বপ্রকার স্থবন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। সজ্যের বাহিরের অনেকেও এই সেবার অধিকারী হইতেন। একবার গঙ্গাতীরে তপস্থানিরতা গৌরী-মা বসস্তরোগে আক্রান্ত হইয়া অয়ত্মে পড়িয়া আছেন—এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি অবিলয়ে তথায় যাইয়া নিজহত্তে সেবার ভার লইলেন। কলেজে অধ্যয়নকালে শরৎচন্দ্র একদা জানিতে পারেন যে, স্বামীজীর গৃহে এক ব্যক্তি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং বাটীর লোক সকলেই সেবা করিয়া

ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অমনি তিনি সেই বাটীতে গেলেন এবং সর্ব-প্রকার সেবা করিয়া তুই সপ্তাহে রোগীকে স্কুন্থ করিলেন। রোগীরা তাঁহার স্নেহে সহজেই বশে আসিত। কেহ হয়তো ইঞ্জেক্শন নিতে চায় না; সারদানন্দ রোগীর শ্যাপার্শ্বে বিসয়া আদরের স্থবে নানা কথা বলিয়া সম্মত করাইলেন। আর একজন অহিতকর কিছু থাইবার জন্ম ব্যাকুল; সারদানন্দের সৌম্য মৃতি, সম্মিত বদন এবং সম্বেহ নয়ন দেখিয়া সে চিকিৎসকের নির্দেশ মানিতে সম্মত হইল। তুভিক্ষ ও মহামারীর সময়েও এই কারুণা রামক্রম্থ মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দকে বিচলিত করিত। ঐ সময়ের তাঁহার একথানি পত্র শুনিয়া করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ত্বংথে বিগলিতা হইয়া সাঞ্রলোচনে গদ্গদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "শরতের দিল দেখলে ? নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, শরতের মত এমন হৃদয়বান দিলদ্রিয়া লোক ভারতবর্ষে নাই—সমস্ত পৃথিবীতে নেই।" সেবার মূল মন্ত্র স্বামী সারদানন্দের একথানি পত্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, "পরের টাকা পরকে দিবি; তুই কি দিবি ? তুই দিবি তোর হৃদয়, প্রাণ-মন, ভালবাসা।"

শেষবয়দে সহস্তে দেবা করা তাঁহার পক্ষে সন্তব ছিল না—শুধু
খবরাখবর লইয়াই তুই থাকিতে হইত। এইরপ অবস্থায়ও একদিন অকস্মাৎ
দ্বিপ্রহরে অপরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে রাস্তায় নামিতে দেখিয়া সেবকও
পশ্চাতে চলিলেন। কিয়দ্র অগ্রসর হইয়াই শরৎ মহারাজ সেবকের
উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে আসিতে বারণ করিলেন; কিস্ত সেবকের আগ্রহদর্শনে আর আপত্তি করিলেন না। ক্রমে তিনি এক হোটেলে উপস্থিত হইয়া দোতলায় এক ফ্লারোগীর বিছানায় বসিলেন।
তাঁহাকে পার্শ্বে পাইয়া রোগীর আনন্দ ধরে না—সে তাঁহার
যথোচিত অভ্যর্থনার জন্ম কত রকমেই না চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার কথার নৈদ্ধে সঙ্গে চারিদিকে থু থু ছড়াইয়া পড়িতেছিল। স্বামী সারদানন্দের উহাতে ক্রক্ষেপ নাই। অবশেষে সে কিছু ফল কাটিয়া থাইতে দিলে তিনি উহা নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করিলেন। সমস্ত দেখিয়া সেবক তো শুন্তিছ প্রত্যাবর্তনকালে এই অবিমৃষ্যকারিতার জক্ত সে অনুযোগ করিতেও ছাড়িল না। সারদানন্দ শুধু সহজ্ঞতাবে বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, শ্রনা ও ভালবাসার সঙ্গে দেওয়া জিনিস থেলে কোন ক্ষতি হয় না।" সেবকের বৃঝিতে বাকী ছিল না যে, এই কথা ষতই সত্য হউক না কেন, রোগার মনে আঘাত না দেওয়াই তাঁহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এথানে শুধু গুরুবাক্যাম্বার্মী আচরণই উদ্দেশ্য ছিল না, জদয়বত্রার স্পর্শে সে আচার মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯১৮ অব্দে শ্রীশ্রীমায়ের অস্থবের সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদানন্দকে তুইবার জ্বরামবাটী যাইতে হয়। দ্বিতীয় বার (৭ই মে, ১৯১৮) শ্রীশ্রীমা তাঁহার সহিত 'উদ্বোধনে' আসেন।

পরবৎসর বান্ধালার গভর্নর রোনাল্ডসে মঠদর্শনে আসেন। অভ্যাস-বশতঃ তিনি পাত্রকাসত ঠাকুরঘরে ঘাইতে উন্নত হইলে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং প্রাচা ও পাশ্চান্তা উভয় রুষ্টির প্রতি শ্রন্ধাপরায়ণ স্বামী সারদানন্দ স্বরং তাঁহার পাত্রকা উন্মোচন করিয়া সৌজন্ত, নিরভিমানিতা ও দেবগৃহের প্রতি সম্মানের পরাকান্তা দেখাইলেন।

১৯২০ ইং-র ২৭শে কেরুয়ারী শ্রীশ্রীমা শেষ অমুথ লইয়া 'উদ্বোধনে' আসেন এবং সকলের সমস্ত চেষ্টা বার্থ করিয়া ২:শে জুলাই রাত্রি দেড়টার স্বস্বরূপে লান হন। মহাপ্রয়াণকালে শ্রীশ্রীমা আপন সস্তানদিগকে সারদানন্দের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন; স্বতরাং শোক ভূলিয়া তাঁহাকে তাহাদের সান্ত্রনা ও সত্পদেশদানে নিরত হইতে হইল। স্ত্রীভক্তেরাও তাঁহারই নিকট আবেদন-নিবেদন করিতেন। তিনিও শ্রীশ্রীক্ষগদন্ধার মূত্তি

ইংলিগকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া সর্বদা তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নিকট স্থীভক্তদেরও কোন সঙ্কোচ থাকিত না।

শ্রীশ্রীমাম্বের প্রতি তাঁহার কঠব্য ইহাতেই সমাপ্ত হয় নাই। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিমন্দিরনির্মাণ অনেকাংশে তাঁহারই পরিকল্পনামুষায়ী হইয়াছিল। অতঃপর জ্বরামবাটীতে একটি মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও আশ্রমস্থাপন তাঁহার অন্ততম প্রধান কর্তব্য হইল। ইতোমধ্যে ১৯২২ অব্দের ১০ই এপ্রিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহরক্ষা করিলে শরৎ মহারাজের সম্মুখে এক কঠিন সমস্থা উপস্থিত হইল। প্রাচীন সন্ন্যাসীরা অনেকেই তাঁহাকে মঠ ও মিশনের সভাপতি হইতে বলিলেন; কিন্তু তিনি ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে জানাইলেন, "স্বামীজী আমায় মঠের সেক্রেটারী করে গেছেন, আমি সে পদ ত্যাগ করব না।" বস্তুতঃ তিনি শেষদিন পর্যন্ত সেক্রেটারীই থাকিয়া গেলেন—সভাপতি হইলেন স্থামী শিবানন্দ। এই সভাপতিপদ গ্রহণ না করার হয়তো অক্ত কারণও ছিল—তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভালবাসার জনের৷ একে একে অনেকেই চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার মন কার্য হইতে বিশ্রাম লইবার জব্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল; এই অবস্থায় আরব্ধ কর্তব্য সমাপন করা চলে, নৃতন দায়িত্বগ্রহণ অসম্ভব। এ সময়ে তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, "মা চলে গেলেন, মহারাজও গেলেন —কোন কাজেই যেন উৎদাহ পাই না, প্রবৃত্তিও জাগে না।" যাহা হউক, জন্মরাম্বাটীর পরিকল্পিত মন্দিরের কার্য তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টাম সমাপ্ত হইলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সমাপ্ত হইল। সেই দিন সদলবলে সারদানন্দ জয়রামবাটীতে উপস্থিত থাকিয়া কল্লতক হইলেন-মায়ের অদীম করুণা স্মরণপূর্বক তিনি ইহলোকের ও পরলোকের সমন্ত ভাঙার খুলিয়া দিলেন। চারিদিকে দীয়তাং ভূজ্যতাং রব; আর নিবিচারে দীকা, সর্গাস ও ব্রহ্মচর্য চলিতে লাগিল।

#### স্বামী সারদানন্দ

নবৰকে নবীন শক্তিপীঠস্থাপনান্তে কর্তব্যমুক্ত স্বামী সারদানন্দ কলিকাতার প্রত্যাবর্তনপূর্বক আত্মচিস্তায় ডুবিয়া গেলেন—কার্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ক্রেমেই শিথিলতর হইতে লাগিল। সমাধিমগ্ন হইয়া তিনি নিতাই অধিকাধিক উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাতেই অবস্থিত রহিয়াছেন এবং নিত্য ঐরূপ অবস্থিতির জন্ম তাঁহার মন অধিকত্তর লোলুপ হইতে থাকিল। এদিকে বুদ্ধশরীরে রোগেরও বুদ্ধি হইয়াছিল। এইরপ মানসিক ও শারীরিক অবস্থাসন্দর্শনে ভক্তগণ তাঁথাকে বিশ্রামলাভের জন্ম অনুনয়-বিনয় করিয়া ভূবনেশ্বরে পাঠাইলেন (১২ই নভেম্বর, ১৯২৪)। দেখানে শরীর স্বস্থ হইল; কিন্তু শ্রীযুক্তা গোলাপ-মার অস্থপের সংবাদে অচিরে কলিকাতায় ফিরিতে হইল। তাঁহার আগমনের নয় দিন পরেই (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৪) গোলাপ-মা দেহরক্ষা করিলেন। তারপর শরৎ মহারাজ কাশীধামে গমন করেন, মার্চ মাসে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুরীধামে যাত্রা করেন এবং তথা হইতে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতাম ফিরিয়া আদেন। ১৯২৫ ইং-তে তাঁহাকে সম্পূর্ণ কর্মবিরত বলিলেই চলে। তাঁহার ঐ সময়ের একথানি পত্তে তৎকালীন মনোভাব স্থুম্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে: "আমি এখন কর্ম হইতে এক প্রকার অবসর লইয়া রহিয়াছি। আবার যদি কোনও দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ কোনও কাথের জক্ম নিঃসন্দেহে পাই, তাহা হইলে নবীন উৎসাহে লাগিব এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তিসামর্থ্যও পাইব। যদি ঐরপ না পাই, তাহা হইলে আমার দারা যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে জানিবে।"

কিন্তু কার্য সমাপ্তপ্রায় হইলেও তিনি জানিতেন যে, তাঁহাদের অবর্তমানে সজ্যের কর্ম ও অধ্যাত্মপ্রোত যাহাতে পূর্ণবৈগে, নির্ধারিত প্রণালীতে প্রবাহিত হয় তজ্জন্ত তাঁহাদিগকেই ব্যবস্থা করিয়া যাইতে ,হইবে। এতহদেশ্রে তিনি সকলের সহযোগে ১৯২৬ অব্বে বেলুড় মঠে একটি মহতী

সভার আহ্বান করেন। উহাতে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বহু সাধু ও ভক্ত সমবেত হইয়া সভ্যের ভাবী কল্যাণের বিষয় আলোচনা করেন। সভার সভাপতি হইলেন স্বামী শিবানক এবং সম্পাদক হইলেন স্বামী সারদানক। অতঃপর ক্রেমবর্ধ মান রামক্রফ-সভ্যের পরিচালনা একজনের পক্ষে সন্তবপর নহে জানিয়া অধিবেশনের স্বল্লকাল পরেই সকলের সম্মতিক্রমে তিনি একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনপূর্বক উহার হস্তে দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব তুলিয়া দিলেন। এইবার তাঁহার কর্তব্য সত্যই সমাপ্ত হইল। এখন হইতে তাঁহার জীবনধারার একটি পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করিলেন—এখন হইতে তিনি সর্বদা সম্পূর্ণ আত্মন্থ। ইহাতে ডাক্তার ও ভক্তগণ প্রমাদ গণিলেন এবং ধাানজপাদি কমাইয়া একটু শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে অমুরোধ জানাইলেন; কিন্তু শরৎ মহারাজ মৌন প্রফুল্লতার সহিত মন্তক আন্দোলনপূর্বক সকলকে নিরস্ত করিলেন।

তাঁহার শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটিতেছে, ইহা তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু পরের উদ্বেগ জন্মাইতে তিনি সর্বদা অপারগ; স্থতরাং সেবকদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় লইয়া যেন বিশেষ আলোচনা না হয়। অর্থাৎ ভক্তদের সক্রাতসারেই তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; ১৯২৭ গ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট সকালে তিনি যথানিয়মে জপধ্যানে বসিলেন। অন্য দিন দ্বিপ্রহর অতীত হইলেও, তাঁহার জপধ্যান চলিত; আজ কিন্তু অচিরে আসনত্যাগপ্রক ঠাকুরম্বরে প্রবেশ করিলেন। সেথানে প্রায় অর্ধবিন্টা অতিবাহিত হইল। সকলে দেখিল—ইহাও অস্বাভাবিক। ফিরিবার পথে দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই পুনর্বার প্রবেশ করিলেন এবং মাতাঠাকুরানীর পটের সম্মুথে কিরৎক্ষণ মৌন প্রার্থনা জানাইয়া পুনর্বার দ্বারাভিমুথে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু দ্বার অতিক্রম না করিয়াই পুনর্বার পূর্বস্থানে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনায়

#### স্বামী সারদানন্দ

রত হইলেন। এইরপ করেকবার হইতে লাগিল। অবশেষে যথন স্বকক্ষে আসিলেন তথন মুথে এক অপূর্ব শান্তি বিরাজিত। সমস্ত দিন সাধারণ-ভাবেই কাটিয়া গেল। অনন্তর সন্ধ্যারতির পর সেবক কিছু কাগজপত্র লইয়া ঘরে আসিলে তিনি উহা আলমারিতে রাখিতে গেলেন। অমনি অকস্মাৎ শরীর অস্তৃত্ব বোধ হওয়ায় সেবককে একটি ঔষধ প্রস্তুত্ত করিতে এবং কাহাকেও কোন সংবাদ না দিতে বলিয়া শ্যা গ্রহণ করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ বাণী ও শেষ কার্য। চিকিৎসক আসিয়া তির করিলেন, সন্ধ্যাসরোগ হইয়াছে, আরোগ্যের আশা মাই। এইভাবে প্রায় ত্রেয়াদশ দিন অতিবাহিত হইলে ১৯শে আগসট রাত্তি হইটার সময় যোগিবর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ মহাসমাধিতে প্রবেশ করিলেন।

# স্বামী রামক্ষানন্দ

हगनी जिनात महान-रेहाপूर धामनिवामी वाभूनी-उपाधिधारी अपूक কালীপ্রদাদ চক্রবর্তীর তিন পুত্র ছিলেন—রামানন্দ, রাজচন্দ্র ও ঠাকুরদাদ। রামানন্দের পুত্র গিরিশচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্র বা স্বামী সারদানন্দের পিতা এবং রাজচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন শশিভূষণ বা স্বামী রামক্বঞ্চানন্দের পিতা। শ্রীযুত গিরিশচক্র কলিকাতার বাটী নির্মাণ করিয়া সেখানেই বাস করিতে থাকেন: কিন্ত শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রামে থাকিয়া যান। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অতি উন্নত তান্ত্রিক সাধক এবং কোল সমাজে তন্ত্রবিস্থার জন্ত তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি পাইকপাড়ার রান্ধা ইন্দ্রনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন; রাজা তাঁহাকে গুরুর ক্যায় শ্রদ্ধা করিতেন এবং সাধনার জন্ম যখন যাহা প্রয়োজন হইত তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রামের অনতিদূরে ৺ঘণ্টেশ্বরের মহাশাশানে, কলিকাতাসু∽ কেওড়াতলার শ্রাণানে, অথবা রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনায় রভ কালীঘাটে এক গভীর রাত্রে ৮কালিকাদেরী তাঁহাকে বালিকাবেশে দর্শন দিয়া কুতার্থ করিয়াছিলেন। শশিভ্যণের জননী অতিশয় উদারহৃদয়া ও সরলা ছিলেন: তিনি এত লজ্জাশীলা ছিলেন যে, নিকট আত্মীয়ের সম্মুখেও স্বোমটা দিতেন। তাঁহার বর্ণ ছিল গোর এবং শশীও তাহাই পাইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহে নারায়ণ, মনসা, শীতলা, সিংহবাহিনী প্রভৃতি দেবদেবীর নিত্যপূজা হইত এবং প্রতিবৎসর কালীপূজা হইত।

শশিভ্ষণ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই (১২৭০ বঙ্গাব্দের ২৯শে আধাঢ়, চাক্র আধাঢ় রুফা ত্রয়োদশীতে, রবিবার, শেষরাত্রে ৪টা ৫৬ মিনিটে)



यागी तामकृष्णनन

স্থাম ইছাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রগাঢ় ধর্মভাবপূর্ণ আবেন্টনীর মধো
বাল্যকাল অতিবাহিত করিরা শনী অতিশয় ভগবৎপরায়ণ হইয়ছিলেন।
শৈশবে পূজাদি অভ্যাদের ফলে পরবর্তী কালে একাসনে অন্তপ্রহর অতিবাহিত
করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ছিল। গ্রাম্য বিন্তালয়ের পাঠসমাপনাস্তে
তিনি ইংরেজী শিক্ষার জন্ম কলিকাতায় শরৎচক্রের গৃহে আসেন এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকারপূর্বক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর
আলবার্ট কলেজ হইতে এফ. এ. পাশ করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে বি. এ.
পড়েন। ছাত্রজীবনে শনী ও শরৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আরুষ্ট হইয়া কেশবচক্রের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন। উভয়েই সমাজের সদস্য হইয়াছিলেন এবং শনী কিছুদিন কেশবচক্রের পুত্রের গৃহশিক্ষকতা করিয়াছিলেন।
শৈশবের ক্রায় বাল্য ও যৌবনেও শনীর ধর্মভাব স্কুপরিস্ফুট ছিল। 'চৈতন্তচরিতামৃতে' আরুষ্ট হইয়া তিনি আজীবন নিরামিষাহারের সঞ্চল্ল গ্রহণ করেন
ও শেষদিন পর্যন্ত তাহা প্রতিপালন করেন।

বাল্যকালে স্বাভাবিক পরিবেশের প্রভাবে এবং বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র সেনের আকর্ষণে শশীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও সম্পূর্ণ শাস্ত হইল না; বরং তাঁহার বৃভূক্ষা বৃদ্ধি পাইল মাত্র। অবশেষে সহপাঠী কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী জ্ঞানাইলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশধের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক পত্রিকায় দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অপূর্ব বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে—একদিন তাঁহার দর্শনের জন্ম তথায় যাইতে হইবে। তদকুসারে শরৎ ও শশী বন্ধুসহ ১৮৮০ খ্রীপ্রামেকৃষ্ণ অতি নাসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।' যুবকদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি

১ এই বিবরণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমরা ব্রহ্মচারী প্রকাশ-প্রণীত 'স্বামী সারদানন্দ' (১৫-১৬ পৃ:), আবৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত 'Life of Sri Ramakrishna' (৪৭২ পৃ:) ও ভগিনী দেবমাতা-রুচিত 'Sri Ramakrishna and His Disciples (৯৫ পৃ:)— এই তিনটি বিবরণের মধ্যে যথাসাধ্য সামঞ্জন্ত সাধন করিয়া ইহা লিখিলাম।

প্রীতিসহকারে গ্রহণ করিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সমাজে যাতারাত আছে শুনিয়া শুশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সাকার ভালবাসেন কিংবা নিরাকার। শুণী উত্তর বিলেন, "ঈশ্বর আছেন কিনা তাই জানি না— তাঁর আবার সাকার না নিরাকার ?" সরল ও নির্ভীক উত্তরে সম্ভষ্ট হইয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "বাপ-মা আঞ্চকাল ছেলেদের অল্প বগ্নদে বিয়ে দিয়ে দেয়; যাই তারা স্থূল-কলেজ থেকে বেরোয়, অমনি অনেক ছেলে-মেয়ের বাপ হয়ে পড়ে। তথন পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্ম চাকরির সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।" অমনি উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে কি, মশায়, বিয়ে করা অস্তায়? এটা কি ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাঞ্জ ?" গৃহে একথানি বাইবেল সংরক্ষিত ছিল এবং উহার এক অংশে চিহ্ন দেওয়া ছিল; পরমহংদদেব ঐ প্রশ্নের উত্তরে পুস্তকখানি খুলিয়া চিহ্নিত অংশটি পাঠ করিতে বলিলেন। উহাতে লিখিত ছিল. "অবিবাহিত ও বিধবাদিগকে আমি বলিতেছি যে, বিবাহ না করাই ভাল--েষেমন আমি নিজে অকৃতদার রহিয়াছি। কিন্তু তাহারা যদি সংযম অবলম্বন না করিতে পারে, তবে বিবাহ করাই ভাল; কারণ বাসনার আগুনে পুড়িয়া মরা অপেক্ষা বিবাহ করাই উত্তম।" পাঠ শেষ হইলে পরমহংসদেব বুঝাইয়া দিলেন যে, বিবাহই সর্বপ্রকার বন্ধনের মূল। জনৈক শ্রোতা পুনর্বার আপত্তি তুলিলেন, "আপনি কি তা হলে বলতে চান যে, বিয়ে করাটা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাঞ্চ? বিশ্বে না করলে স্পষ্ট থাকবে কি করে?" শ্রীরামক্ষণ সহাস্তে উত্তর দিলেন, "তার জন্ম তোমায় ভাবতে হবে না। যারা বিয়ে করতে চায়, তারা করবে বই কি? ও আমাদের মধ্যে একটা কথা হয়ে গেল! আমার যা বলবার আমি বলেছি; তুমি স্থাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও।" সেদিন বিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে যুবকদের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করা হইল না; স্বতরাং বিদায়কালে ঠাকুর

#### স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

শশী প্রভৃতিকে বলিয়া দিলেন, "আবার এসো, কিন্তু একা একা; ধর্মের সাধন গোপনীয়।"

প্রথম দিনেই ঠাকুর শনীর মন জন্ধ করিয়া লইলেন। এই আকর্ষণের ফলে তিনি কলেঞ্চের ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি অনেক কথা বলিতেন; কিন্তু অতঃপর যুবকমনে বহু সন্দেহ উঠিলেও এবং সন্দেহনিরসনের জন্ম দক্ষিণেশ্বরে গেলেও ঠাকুরকে ভগবৎপ্রসক্ষে নিমগ্ন ও ভক্তপরিবেষ্টিত দেখিয়া আর বিশেষ বাক্য-স্ফুর্তি হইত না। তাঁহাকে দেখিলেই ঠাকুর বলিতেন, "বদ, বদ।" তিনিও বসিতেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই মনের সংশয় বিদূরিত হইয়া তৎস্থলে অপূর্ব শান্তি বিরাজ করিত। ক্রমে স্থােগ ব্রিয়া ঠাকুর তাঁহার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহার হাদয়-মন চিরতরে এক উচ্চতর স্তরে তুলিয়া লইলেন। একদিন বস্তুবিশেষের সন্ধানে শুশী ক্রতপদে ঠাকুরের কক্ষ অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন, এমন সময় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "তুই যাকে চাস—দে এই, সে এই, সে এই।" চকিতে শশীর দৃষ্টি অনুসন্ধের বস্ত হইতে সদানন্দময় ঠাকুরের প্রতি আকুষ্ট হইল। তিনি বুঝিলেন, ঠাকুরই জীবনের একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু—আর সব অনুসন্ধান এই বুহৎ অনুসন্ধানেরই রূপান্তর মাত্র।

দক্ষিণেশ্বরে ঘাতায়াতের ফলে শনী ক্রমে নরেক্রাদি যুবক ভক্তদের সহিত পরিচিত্ত ও প্রেমস্থতে সংবদ্ধ হইলেন। একসময় নরেক্রের মুধে স্থাদী কাব্যের প্রশংসা শুনিয়া মূল কাব্যপাঠের আগ্রহে তিনি ফার্সী ভাষা শিথিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন কালীবাড়িতে এতই মনোযোগসহকারে ঐ ভাষা আয়ন্ত করিতেছিলেন যে, ঠাকুর তিন বার ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে শনী নিকটে আসিলে তিনি জানিতে চাহিলেন, এত .নিবিষ্ট-মনে কি করা হইতেছিল। ফার্সী পড়িতেছিলেন শুনিয়া তিনি সাবধান

করিয়া দিলেন, "অপরা বিভায় ডুবে যদি পরা বিভা ভুলে যাস তো তোর হাদয় ভক্তিহীন হয়ে যাবে।" শশীর ফার্সী পড়া আর অগ্রসর হইল না।

ঠাকুর বরফ থাইতে ভালবাসিতেন; তাই এক গ্রীম্মের দিনে কলিকাতায় বরফ কিনিয়া শনী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। বরফ থণ্ডটিকে তিনি এতই যত্মসহকারে গামছা জড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন যে, উহা গলিতে পারে নাই। ঠাকুর তাঁহার ঐকান্তিকতা ও বৃদ্ধি এবং রোজে দেহ ঘর্মাক্ত ও মুথ শুদ্ধ দেখিয়া ব্যথিতকঠে তারিফ করিয়া বলিলেন, "আহা, তোর বড় কট হয়েছে! ছাখ, যার হাতে জল গলে না, লোকে তাকে কপণ বলে; কিন্তু আমি দেখছি তুই রূপণ নস, তুই দাতা!"

ফলতঃ দক্ষিণেশ্বরে বারংবার যাতায়াত ও ঠাকুরের সেবাদির ফলে শশী তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্যতীত ইংহাদের অলৌকিক সম্বন্ধ তো ছিলই। ঠাকুর ধলিয়াছিলেন, শনী আর শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি ক্লফের (অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের) দলে ছিল।"—('কথামৃত' ৪।৩৩ )। শশীকে আদর করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে বলিতেন; কিন্তু অধ্যয়নে নিরত এবং সাংসারিক অসচ্ছলতাবশতঃ পাঠের জন্ম অর্থসংগ্রহে বাস্ত শশীর পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। কিন্তু ক্রেমে এমন সময় উপস্থিত হইল যথন সাংসারিক চিন্তাকে ছাপাইয়া তাঁহার হৃদয়ে শ্রীরামক্ষণ্ডেমই পূর্ণরূপে উদ্বেশিত হইল। ঠাকুর গলরোগ লইয়া যথন খ্রামপুকুরে আসিলেন এবং পথ্য-প্রস্তুতির জন্ম শ্রীশ্রীমাও তথায় সাসিলেন, তথন "রাত্রিকালে ঠাকুরের সেবা করিবার লোকাভাব দূর করিবার জ্ঞস্ত ভক্তগণ মনোনিবেশ করিল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তথন ঐ বিষয়ের ভার স্বয়ং গ্রহণপূর্বক রাত্রি-কালে এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিজ দৃষ্টাস্তে উৎসাহিত করিয়া গোপাল ( ছোট ), কালী, শনী প্রভৃতি কয়েকজন কর্মঠ যুবক-ভক্তকে ঐরপ করিতে আরুষ্ট করিলেন।"—('নীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাব', ২৬৬ পৃ: )।

## স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

অভিভাবক প্রথমে ততটা আপত্তি করেন নাই; কিন্তু পরে যথন কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শনী বাড়িতে আহার করিতে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিলেন, তথন তিনি নানাবিধ বাধাস্পষ্টি করিতে লাগিলেন। শনী কিন্তু নিজ্ঞ সঙ্গল্ল ছাড়িলেন না। তিনি তথন বি. এ. পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাই জনৈক বৃদ্ধ প্রতিবেশী যথন উপদেশ দিলেন, "পরীক্ষাটা দিয়েই গুরু-সেবা কর না", তথন শনীর উত্তর পাইলেন, "আমি যদি তার আগে মরে যাই? ততদিন আমার মৃত্যু হবে না, একথা কি আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন?"

শ্রামপুকুরের পরে কানীপুর। শনী এখানেও গুরুসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ঠাকুরের অস্তথ সম্বন্ধে শনী বলিতেন, "জগতের হঃথ দেখে যীশু কুশ-বিদ্ধ হয়েছিলেন; ঠাকুরও জীবের হঃথে রোগভোগ করছেন।" রোগের কারণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজম্ব মত যাহাই থাকুক না কেন, সেবাকার্যে তিনি সর্বদাই অগ্রনী ছিলেন। একদিন ঠাকুরের জামদল থাইতে ইচ্ছা হইল। তথন শীতকাল—জামরুল কিরূপে পাওয়া যাইবে? শশী সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, এক বাগানে উহা আছে; অমনি উহা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। জামরুল পাইয়া ঠাকুর সবিশ্বয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময়ে জামরুল কোথায় পোলি রে?" কোথায় আর পাইবেন? সত্যসঙ্কল্প ঠাকুরের যেথানে অভিলাষ আর বীর ভক্ত যেথানে সেবক, সেথানে কোন্ বস্তু অলভা হয়?

ঠাকুরের সেবার নিযুক্ত শনীর আহারাদি পর্যন্ত ভুল হইয়া যাইত। কত দিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেন, "নেরে থেয়ে নাও, আমি এখন ভাল আছি—আমার এখন কোন দরকার নেই, খেয়ে এস।" এমন বহু বার হইয়াছে, যখন শনীকে অবিরাম বীজন করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার হাত হইতে পাথা লইয়া লাটুকে দিয়াছেন। দেহতাাগের পূর্বে একদিন শনীকে তিনি

স্নেহবিগলিত স্বরে বলিলেন, "তাখ, তোরা এই সেবা দিয়ে আমার বেঁধে রেথেছিস। তোরা যদি বলিস তা হলে একবার সেথানে দেখে আসি।" সকলেই ব্ঝিলেন, ঠাকুর লীলাসংবরণের ইন্ধিত করিতেছেন—আর যেন বলিতেছেন যে, ভক্তের আকর্ষণই তাঁহাকে মঠ্যধামে ধরিয়া রাথিয়াছে।

ঠাকুরের সেবায় শশী কতথানি মগ্ন হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরকে কতথানি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শেষদিনের নিদারুণ ঘটনাবলীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেদিন বৈকালে সাত মাইল ছুটিয়া ডাক্তারের বাড়ি গিয়া যথন জানিলেন যে, ডাক্তার অক্তত্র গিয়াছেন, তথন আবার এক মাইল ছুটিয়া গিয়া পথে তাঁহাকে ধরিলেন এবং ডাক্তার যদিও জানাইলেন যে, তাঁহার তথনই কাশীপুরে যাওয়া অসম্ভব, কারণ অন্তত্ত জরুরী কাঞ্জ আছে, তথাপি শনী তাঁহাকে টানিয়া কাশীপুরে লইয়া গেলেন। যথাবিধি পরীক্ষান্তে ডাক্তার চলিয়া গেলে সেদিনও পূর্বামুত্রপ দৈনন্দিন সেবাদি চলিতে লাগিল--কেহই ভাবিতে পারিলেন না যে, শেষদিন সমাগত। অথবা অপরে যাহাই ভাবুক না কেন, শনী অন্ততঃ চিন্তা করিতে পারেন নাই যে, প্রিয়তমের সহিত তাঁহাদের বিচ্ছেদ আসন্নপ্রায়। সে রাত্রিতে ঠাকুর সাধারণ আহার অপেক্ষা একটু বেশীই থাইলেন: শশী থাওয়াইয়া দিলেন। মহাপ্রস্থানের কোন ইন্সিত না পাইয়া তিনি ভাবিলেন, ঠাকুর সে রাত্রে বরং একটু ভালই আছেন। এমন কি, পরিশেষে যথন সতাই শেষমুহুর্ত আসিল, শুণী তুথনও মুনে করিলেন, ঠাকুরের গভীর সমাধি হইয়াছে; কারণ তিনি দেখিলেন, ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়া এক আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে—এত আনন্দোচ্ছাদ তিনি পূর্বে কথনও দেখেন নাই। রাত্রিশেষে বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিয়া যথন কহিলেন যে, মন্তকে ও মেরুদত্তে ঘত মালিশ করিলে সমাধিভঙ্গ হইতে পারে, শুনী তথন তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অবশেষে ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন, আর আশা

#### স্বামী রামকুঞানন্দ

নাই। অপরার প্রায় পাঁচটার সময় ঠাকুরের পৃতদেহকে মাল্য-চন্দন-পুলে সাজাইয়া শাশানে লইয়া যাওয়া হইল। বাস্তবকে বিশ্বাস করিতে অপটু শনী চিত্রার্পিতের স্থায় প্রজনিত চিতার পার্থে বিদয়া রহিলেন। লাটু তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিলেন, নরেন ও শরৎ অনেক প্রবোধ দিলেন—শনী তথনও কিংকর্তব্যবিসূঢ়! চিতা নির্বাপিত হইলে তিনি নীরবে ভন্মান্তি তুলিয়া একটি তাত্রকলসীতে রাখিলেন এবং উহা মস্তকে বহন করিয়া উন্থানবাটীতে ঠাকুরের শব্যায় স্থাপন করিলেন। শনীর বিশ্বাস—ঠাকুর যান নাই; স্থতরাং ঠাকুরের দ্রব্যাদি স্যত্নে রক্ষিত হইল এবং ভন্মান্থিপূর্ণ কলসীতে নিয়মিত পূজা চলিতে লাগিল।

ভস্মাবশেষ ঐ অবস্থায় সাত দিন থাকার পর রামচন্দ্রপ্রমুখ প্রবীণ ভক্তদের সিদ্ধান্তাত্রযায়ী উহা কাকুড়গাছিতে লইয়া যাইবার কথা উঠিল। নিরঞ্জন ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন, আর শশী বলিলেন, "কলসী দেব না।" নরেন্দ্রের মধ্যস্থতায় তথনকার মত বিবাদ মিটিল এবং রাম বাবুর প্রস্তাবই গুণীত হইল: কিন্তু অপর সকলের অজ্ঞাতসারে শশী ও নিরঞ্জন অন্ত এক পাত্রে "অধে'কেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বাহির করিয়া লইয়া" উহা বলরাম বাবুর বাটীতে নিত্যপূজার জন্ম পাঠাইয়া দিলেন ('উদ্বোধন', ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ প্র: )। অতঃপর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট জন্মষ্ট্রিমীর দিনে প্রথম কলসীটি কীর্তনস্গ রামবাবুর কলিকাতার বাটী হইতে কাকুড়গাছির উত্তানে লইয়া যাওয়া হইল—কীঠনের পশ্চাতে শশী অধিকাংশ পথ কলসীটি নিজ মস্তকে বহন করিয়া চলিলেন। অবশেষে কাঁকুড়গাছিতে যথোচিত পুঞ্জাস্তে যথন উহা সমাহিত করিয়া উহার উপর মাটি ফেলা হইতে লাগিল, তথন শলী কাদিয়া উঠিলেন, "ওলো, ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে।" শশীর কথায় সকলেরই চক্ষে জল আদিল—তাই তো, ঠাকুর যে সদা-বিদ্যুমান, সদা-সচেতন।

ইহার পর শশীকে গৃহে ফিরিয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে হইল; কিন্তু নরেক্রাদির আহ্বান আবার তাঁহাকে কয়েক মাদ পরেই বরাহনগর মঠে লইয়া গেল। এখানে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মাদ মাদে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাত্তকা-সম্মুথে অপর কয়েক জনের সহিত সন্ন্যাসগ্রহণান্তে তিনি রামক্রফানন্দ' নামে পরিচিত হইলেন। নরেক্রনাথের ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বয়ং ঐ নাম গ্রহণ করিবেন; কিন্তু শশীর সেবা ও ভক্তির দাবী মানিয়া লইয়া তাঁহাকেই উহা দিলেন।

বরাহনগরে আসার পর শশী মহারাজ নিত্য শ্রীগুরুর পূজাদি-অবলম্বনে একদিকে যেমন সকলের মনে গভীর ভক্তিভাব জাগাইতেন, অপরদিকে তেমনি তাঁহাদের কায়িক স্থথমাচ্ছন্যের প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। মঠস্থাপনেব পরেই দেখা গেল যে, তীব্র বৈরাগ্য ও তীর্থদর্শন-অভিনাষে গুরুত্রতারা প্রায়ই এদিক সেদিকে চলিয়া যাইতেছেন—কেবল স্বামী রাম-কৃষ্ণানন্দ একমনে গুরুদেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তথন অভাবেব দিন। এক দিপ্রহরে চারিজন সর্নাসী রিক্তহস্তে ভিক্ষা হইতে ফিরিলেন—মঠের ভাগুরও দেদিন শূর। অতএব আহারের আশা ত্যাগ করিয়া সকলে 'দানাদের ঘরে' কীর্তনে মাতিলেন। এদিকে শনী মহারাজের ভাবনা হইল, ঠাকুরকে কিছু না দিলে তো চলে না। তিনি অপরের অজ্ঞাতসারে পরিচিত এক প্রতিবেশীর নিকট গেলেন। ঐ বাড়ির অক্সান্ত সকলেই মঠের বিরোধী; কাজেই প্রতিবেশী জানালা গলাইয়া পোয়াটাক চাল, করেকটি আলু ও একটু বৃত দিলেন। শশী মহারাজ উহা রন্ধনপূর্বক ঠাকুরকে ভোগ দিলেন এবং পরে ঐ প্রসাদের দারা গোল গোল পিণ্ড পাকাইয়া 'দানাদের ঘরে' কীর্তনমগ্ন অভুক্ত গুরুলাতাদের মুখে একটি একটি পিণ্ড গুঁ বিয়া দিলেন। এই অপূর্ব প্রসাদের আস্থাদে পরম পরিভৃপ্ত হইয়া তাঁহারা স্বিশ্ময়ে জিজাসা করিলেন, "ভাই শ্নী, ঐ অমৃত কোথায়

পেলে, ভাই ?" স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই ব্লিয়াছিলেন, "শনী ছিল মঠের প্রধান খুঁটি। সে না থাকলে আমাদের মঠবাস অসম্ভব হ'ত। সন্নাসীরা ধ্যানভন্ধনে প্রায়ই ডুবে থাকত এবং শনী তাদের আহার প্রস্তুত করে অপেক্ষা করত; এমন কি, মাঝে মাঝে তাদের ধ্যান থেকে টেনে এনে থাওয়াত।"

বিশেষ কারণ না ঘটিলে শনী মহারাজ মঠ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। একবার ঠাকুরের ভক্ত স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র মৃত্যুশ্যা হইতে তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি তাঁহার গৃহে যাইয়া প্রায় এক ঘণ্টা ঠাকুরের কথায় কাটাইয়াছিলেন। এই নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া আচার্য বিবেকানন্দ এক সময়ে লিথিয়াছিলেন, "শনী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে! তাঁহার দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ।"

স্বামী রামক্ষণনন্দ প্রভৃতিকে বীশুগ্রীষ্টের প্রতি ভক্তিপরায়ণ জানিরা ধর্মান্তরিত করার লালসার মুক্তিফৌজের (Salvation Army) তুই-একজন বাঙ্গালী প্রচারক একসময় মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন; কিন্তু অবশেষে বাইবেলে রামক্ষণানন্দের ব্যুৎপত্তি-দর্শনে যুক্তির পথে কার্যোদ্ধারের সন্তাবনা নাই বুঝিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রালোভন দেখান। ইহাতে তাঁহার ধৈর্যের সীমা উল্লিজ্যিত হওয়ায় তিনি চিরতরে তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেন।

অবসরবিনোদনের জন্ত শশী মহারাজ এক অদ্তুত উপায় অবলম্বন করিতেন—তিনি সময় পাইলেই অঙ্ক ক্ষিতেন বা সংস্কৃত পড়িতেন। মঠে সমাগত ব্বক্গণ তাঁহার নিকট অধ্যয়নবিষয়ে প্রচুর উৎসাহ পাইত। ঐ সময় স্বামী বিরজানন্দ, বোধানন্দ, বিমলানন্দ ও আত্মানন্দ মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন। শশী মহারাজ তাঁহাদের সহিত ধর্মালাপ করিতেন এবং ঠাকুরের সেবা ও মঠের খুঁটিনাটি কাজের স্থ্যোগ দিতেন। বিরজানন্দকে গণিতে কাঁচা জানিয়া তিনি গ্রীম্মের ছুটিতে মঠে থাকিয়া তাঁহার নিকট

গণিত শিখিতে বলেন। তদম্যায়ী বিরজ্ঞানন্দ দেখানে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার জগবদ্ব্যাকুল মন তখন অধ্যয়ন অপেক্ষা ঠাকুরসেবা ও মঠের কার্যেই অধিক মগ্ন হইয়া পড়িল; আর স্বামী রামক্রফানন্দেরও তো থ্ব বেশী অবকাশ ছিল না। অতএব ছুটির মধ্যে আর বই খোলা হইল না; কিন্তু বিরজ্ঞানন্দের বৈরাগ্যের উৎস থুলিয়া গেল—তিনি কিয়ৎকাল পরেই মঠে যোগ দিলেন।

মঠে ঠাকুরপূজাদি চালাইয়া যাওয়ার প্রায় সমস্ত দায়িত্ব স্বামী রামক্ষণানন্দ লইয়াছিলেন। ঠাকুরসেবার কোন প্রকার ক্রটি তিনি সহ্ করিতে পারিতেন না। রঙ্গপ্রিয় নরেক্রনাথ ইহা জ্ঞানিতেন; তাই মাঝে মাঝে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া মজা দেখিতেন। একদিন জনৈক ভক্ত ঠাকুরপূজাকে শীতলাপূজাদির সহিত তুলনা করিয়া বাঙ্গ করিতে থাকিলে কুন্ধ শশী মহারাজ্ঞ ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ঐরপ ভক্তের অর্থসাহায় চান না। অমনি স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন, "তবে ভিক্ষা করে নিয়ে আয়।" শশীও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তাই করব।" স্বামীজী তথন ক্রত্রেম কোপসহকারে যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন যে, মঠের ভাইদের যে স্থলে অয়বস্থের অভাব, সে স্থলে পূজার জন্ম অধিক থরচা করা অথৌক্তিক। তর্ক বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া লাটু মহারাজ মধাস্থতা করিতে অগ্রসর হইলে স্বামীজী তাঁহাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিলেন; কিন্তু সঙ্গেদ কথা বলিয়া কেলিলেন, যাহাতে হাসির হিল্লোল উঠিয়া সেদিনকার বিতর্ককে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

স্বামী রামক্বফানন্দের ঠাকুরপূজা একটা দেখিবার জিনিস ছিল। ঠাকুরকে তিনি শুধু বিধি-অমুঘায়ী পূজা করিয়াই তৃপ্ত হইতেন না; তাঁহাকে জীবস্ত জানিয়া তদমুরূপ সেবা করিতেন। গ্রীম্মে নিজের কট্ট হইলে তিনি পাধা লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেন এবং নিজে গলদ্বর্ম হইতে থাকিলেও উহাতেই আরাম বোধ করিতেন। ভোরে উঠিয়া দায়ের উন্টা দিক
দিয়া তিনি ঠাকুরের জন্ত দাঁতনকাঠি থেঁতো করিয়া দিতেন। একদিন
বাল্যভোগ দিতে যাইয়া দেখেন ধে, সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা) উহা
ঠিকভাবে থেঁতো করেন নাই। অমনি মনে আঘাত পাইয়া সচ্চিদানন্দের
সন্ধানে বাহির হইলেন আর বলিতে লাগিলেন, "আজ তুই আমাদের
ঠাকুরের মাড়ি দিয়ে রক্ত বের করেছিস!"

আলমবাজ্ঞারে আগমনের পর স্বামী রামক্বঞ্চানন্দের দায়িত্ব বর্ষিতই হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আসিয়া মঠের ভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এক হিসাবে মঠের কর্নধার। তবে স্থপের বিষয় এই যে, আলমবাজ্ঞারে আসার পর এক বংসর পরে মঠের স্বার্থিক অভাব অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এই মঠ হইতেও স্বামী রামক্বঞ্চানন্দ বিশেষ কোথাও যাইতেন না—এমন কি, উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ৮কাশীধামও তিনি দর্শন করেন নাই। একবার তিনি নিক্দেশ হইয়াছিলেন, কিন্তু চিন্তান্থিত গুরু-লাতাদিগকে তাঁহার সন্ধানে দক্ষিণেশ্বর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় নাই। দক্ষিণেশ্বরের ৮কালীমন্দির হইতেই সেবারে তিনি মঠে ফিরিয়াছিলেন। আর একবার তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে তীর্থদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন; কিন্তু বর্ধমান জিলার মানকুত্ব পর্যন্ত পৌছিয়াই অন্তন্ত হইয়া পড়েন এবং সংবাদ পাইয়া স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ভাঁহাকে লইয়া আসেন।

মঠ-জীবনের তৃঃথ-কণ্টের মধ্যেও যুবক সন্ন্যাসীদের আনন্দের অভাব ছিল ।
না। মঠের বাড়িটি ভৃতের বাড়ি বলিয়া ঐ অঞ্চলে স্থপরিচিত ছিল।
সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা হইত এবং কেহ ভৃতও
দেখিয়াছিলেন। এক গভীর রাত্রে সকলে নিদ্রিত আছেন, এমন সময়
শুনিলেন ছাদে বিকট গড় গড় শন্দ হইতেছে। শন্দ শুনিয়া অনেকে ভ্রম
পাইলেন এবং রামক্রফানন্দকে বলিতে লাগিলেন, ভাই, কোথায় নিয়ে এলে?

এ যে সতাই ভ্তের ভাঁটা-থেলা চলছে।" ইহাতে উত্তেজিত শনী মহারাজ "তোর ভ্তের বাপের প্রাদ্ধ করছি" বলিয়া একটি বড় লাঠি-হাতে মার মার শব্দে হপ হপ করিয়া একেবারে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখেন ডাম্বেল ও লঠন রহিয়াছে। তখন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভ্তে বৃঝি আবার লঠন নিয়ে ভাঁটা খেলে? অবশেষে অহুসন্ধানে জ্ঞানা গেল যে, উহা স্বামী সারদানন্দ ও সদানন্দের কীতি।

পূজায় প্রীতি থাকিলেও জ্ঞানার্জনের প্রতি স্বামী রামক্বফানন্দের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়ছে। আলমবাজারে দ্বিপ্রহরে আহারান্তে তিনি প্রীরামক্বফের উপদেশাবলীকে অমুষ্টু পূছন্দে সংস্কৃতে অমুবাদপূর্বক 'বিদ্যোদর' নামক পার্ক্ষিক সংস্কৃতপত্রে ছাপাইতেন। এতদ্বাতীত 'ইনোসেন্ট্ এটাট্ হোম' ও 'ইনোসেন্ট এটাব্রড্' ইত্যাদি হাশ্মরসময় ইংরেজী গ্রন্থ উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া সকলকে আনন্দ দিতেন। সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার এমনই প্রীতি ছিল যে, একদা কাশীর প্রমদাদাস বাব্র নিকট হইতে যথন সংবাদ আসিল যে, মাসিক ৪০০টাকায় একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত পাওয়া যাইতে পারে, তথন দারিদ্রাবশতঃ ঠাকুরের জক্ত চারি পয়সার মিছরি জোটানো কঠিন জানিয়াও তিনি ঐপ্রত্থাবে সম্মত হইলেন। অবশ্য অক্তকারণে ঐ প্রস্তাব তথন কার্যকর হয় নাই।

তাঁহার গুণে মুদ্ধ স্বামীজী ১৮৯৫ গ্রিষ্টাব্দে তাঁহাকে আমেরিকার কার্যের জন্ম আহ্বান করেন; কিন্তু তথন তাঁহার গায়ে চর্মরোগ—চুলকাইলে মাছের আঁশের মত বাহির হইত এবং শীতকালে উহা বাড়িত। অতএব তাঁহার বাওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে আলমবাজার মঠে দিধা উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া, স্বামীজী এক পত্রে লিখিলেন, "শশী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বটে, কিন্তু তোমরা থালি শশীর আসা সম্ভব কিনা তাহাই বিচার করছ। শশীকে

আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি। He is the only faithful and true man there (ওধানে সে-ই একমাত্র বিশ্বস্ত ও খাঁটি লোক)." শনীর তবু যাওয়া হইল না; কলিকাতার তদানীস্তন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক জার্মাণ ডাক্তার সাল্জার মত দিলেন যে, শীতপ্রধান দেশে তাঁহার যাওয়া চলিবে না, গ্রীষ্মপ্রধান দেশই ভাল।

স্বামী রামক্ষানন্দের অসীম রুদ্ধ ক্ষমতার দ্বারোদ্বাটনে আচার্য বিবেকানন্দ ঐভাবে তথন অসমর্থ হইলেও স্থযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং আমেরিকা হইতে প্রথমবারে মঠে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই স্বীয় সঙ্কল্প কাষে পরিণত করিলেন। মাদ্রাজের ভক্তগণ সেথানে একটি মঠস্থাপনের জন্ম অন্তরোধ জানাইলে স্বামীঙ্গী তাঁহাদের ব্রাহ্মণস্থলভ নিষ্ঠা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদের কাছে আমার এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব, যে তোমাদের সর্বাধিক গোঁড়া ব্রাহ্মণের চেয়েও গোঁড়া, অথচ পূজা, শাস্ত্রজান, ধ্যানধারণাদিতে অতুলনীয়।" তাঁহার মনে তথন রামরুফা-নন্দের কথাই জাগিয়াছিল। আলমবাজারে আসিয়া তিনি তাঁহাকে প্রথমে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্ত বলিলেন, "শনী, তুই আমাকে খুব ভালবাদিদ, না ?" শশী মহারাজ ঘাই বলিলেন, "হা", অমনি স্বামীজী আদেশ করিলেন, "তবে চিৎপুরের ফৌজনারী বালাখানার মোড় থেকে ভাল টাটকা নরম পাউকটি নিয়ে আয়।" শণী মহারাজের নিষ্ঠা থাকিলেও শুচি-বাই ছিল না; অধিকন্ত নেতার আদেশে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। তাই প্রকাশ্র দিবালোকে পাঁউকৃটি কিনিয়া আনিলেন। নির্দেশপালনে তৎপর দেখিয়া নেতা তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "ভাই, তোকে মাদ্রাজে থেতে হবে।" দ্বিকৃত্তি না কবিয়া স্বামী রামকুষণানন্দ সম্মত হইলেন এবং ১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মানের শেষে জাহাজে করিয়া স্বামী সদানন্দের সহিত মাদ্রাজে পৌছিলেন।

সেখানে তিনি প্রথমতঃ আইদ্ হাউদ্ রোডে একটা ভাড়া-বাড়িতে ছিলেন; পরে স্বামীজীর ভক্ত এদ্ বিলগিরি আয়াঙ্গার মহাশয়ের 'আইদ্ হাউদ্' নামক ত্রিতল ভবনের একতলার ঘরগুলি বিনা ভাড়ায় পাইয়া উহাতে উঠিয়া গেলেন। কলিকাতা আদিবার পথে স্বামীজীর পাদস্পর্শে এই ভবনটি পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। বাড়িটির প্রকৃত নাম ছিল 'কাসল্ কার্নান্'। কোনও আমেরিকান কোম্পানি বরফ রাখিবার জন্ম সমুদ্রকৃলে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন; তাই উহার নাম হয় 'আইদ্ হাউদ্' বা বরফগৃহ। পরস্ক পরিকল্পনা কার্যে পরিণত না হওয়ায় উহা বাসগৃহরূপেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। বাড়ির প্রাচীরগুলি প্রশন্ত থাকায় উহা গ্রীম্মকালে বিশেষ আরামপ্রদ ছিল।

মাজান্তে আসার সঙ্গেসকেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পটন্থাপনপূর্বক পূজাদি আরম্ভ করিলেন; অব্যবহিত পরেই বক্তৃতাদিও চলিতে লাগিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টান্দের মধ্যভাগে বঙ্গানে স্থানে স্থানে রামক্বফ মিশন গ্রিক্ষান্দের আরম্ভ করিলে তিনি ঐ কার্যের জন্ত পত্রিকায় আবেদন প্রকাশ-পূর্বক ও অন্যান্ত উপায়ে অর্থসংগ্রহে মন দিলেন। এইরূপে ক্রমেই তাঁহার কার্যক্ষেত্রের প্রসার হইতে লাগিল। আবার মাজাজের 'ইয়ংমেন্স্ হিন্দু এসোসিয়েশনে' তিনি ধারাবাহিকভাবে যেসকল বক্তৃতা দেন তাহা 'ব্রহ্মবাদিন'ও 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রন্থয়ে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি বিহুৎসমাজে স্থপরিচিত হইতে থাকিলেন। অধিকন্ত নগরের বিভিন্ন স্থানে শান্ত্রালোচনাও চলিতে লাগিল। এইরূপে ত্রিপ্রিকেন ও মায়লাপুর অঞ্চলে গীতা ও উপনিষদ্ব্যাথ্যা, পুরাসোর্যাকাম্ ও চিন্তান্ত্রিপেটে গীতাব্যাখ্যা ও ওয়াই এম্ এইচ্ এসোসিয়েশনে 'যোগস্ত্র' ব্যাখ্যা চলিত। আবার প্রতি একাদশীতে মঠে ভক্তন হইত। এই বৎসর একবার ভরামেশ্বরদর্শনে গমন ব্যতীত তিনি প্রায় সব সময় শ্রীরামক্ষক্রের ভাবধারাপ্রচারে ব্যাপ্ত ছিলেন।

#### ষামী রামকৃষ্ণানন্দ

উৎসবাদির আয়েজনও তিনিই করিতেন। ১৮৯৯ গ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ রবিবার মান্তাজ শহরে শ্রীরামক্বফের যে প্রথম জনাতিথি-উৎসক হয়, উহাতে সর্বশ্রেণীর হিন্দু, এমন কি, মুসলমানরাও যোগ দিয়াছিলেন। ১৯০২-এর জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর তাঁহার উপ্তমে ও মাননীয় আনন্দ চালু মহাশয়ের পৌরোহিত্যে পাচাইয়াপ্লা কলেজে বিবেকানন্দ শ্বতিসভার অধিবেশন হয়। পরবর্তী বৎসর হইতে শ্রীরামক্বফোৎসবের স্থায় বিবেকানন্দোৎসবও নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক ক্লাসের ক্রান্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া একাদশ হইল।
সাধারণতঃ প্রত্যেক ক্লাসের জক্ত দেড় ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু
বিষয়বস্ত ক্লামগ্র হইলে তুই ঘণ্টা বা ততােধিক সময়ও অতিবাহিত
হইত। শ্রোতা সাধারণতঃ ২০ হইতে ৫০ জন হইত। কিন্তু স্বামী
রামক্রফানন্দের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না; তিনি শ্রীরামক্রফকে শুনাইতেছেন
মনে করিয়াই শাল্রপাঠ করিতেন। কোন দিন ত্র্যোগ।দিবশতঃ শ্রোতা
উপস্থিত না থাকিলেও তিনি যথারীতি পাঠ করিয়া মঠে ফিরিতেন।
এইরূপে তাঁহার ঐকান্তিক উত্তম ও উৎসাহ তথনকার দিনে পাশ্চান্তা ভাবে
ভাবিত দক্ষিণের সমাজে কিরূপ নৃত্ন ভাববক্তা আনিয়াছিল তাহা সহজেই
অক্রমেয়। শুধু অনুমান কেন, প্রত্যক্ষতঃ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত।
১৯০১ খ্রীষ্টান্দে আমরা দেখিতে পাই যে, নগরের বহির্ভাগেও বিভিন্ন দ্রবর্তী
অঞ্চলে ছয়টি বিবেকানন্দ সোসাইটি তাঁহার তত্ত্বাবধানে চলিতেছে ( যথা—
বানিয়াম্বাদি, নিকুন্দি, আরাসাম্থি, বাক্লর, ক্ষ্ণগিরি ও ধ্রমপুরী)। এই
সকল সমিতিতে সামশ্বিক বক্তৃতা ও ক্লাসের সহিত পূজা, ভজন ও দরিজ
ছাত্রিদিগকে সাহাযাদানের কার্য পরিচালিত হইত।

এই সকল উৎসব ও অক্সান্ত কাব্দে তাঁহার ঐকান্তিকতা ও ঠাকুরের প্রতি নির্ভর প্রতিপদে ফুটিয়া উঠিত। একবার শ্রীরামক্নফের উৎসব প্রায়

আসিয়া পড়িয়াছে, তথনও দরিদ্রনারায়ণের সেবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই দেখিয়া অধীর রামক্বফানন্দ মধ্যরাত্রে উঠিয়া মঠের অলিন্দে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের তায় রুদ্ধ আবেগে ধীর অথচ গন্তীর পদক্ষেপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অকমাৎ নিদ্রাভক্ষে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ব্যিলেন, এই নিশীথে তিনি তাঁহার প্রাণের বেদনা অস্তরের দেবতার প্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন; কিন্তু নিকটে ঘাইতে সাহস হইল না। সোভাগ্যক্রমে পরদিন জনৈক অন্তরাগী প্রচুর অর্থ পাঠাইয়া দেওয়ায় উৎসব সর্বাঙ্গীণ স্ক্রসম্পন্ন হইল।

তিনি কিরপ প্রতিকৃল অবস্থায় তথন কার্য পরিচালনা করিতেন তাহা অনুধাবন না করিলে তাঁহার এই কালের চরিত্রের দৃঢ়তা সহজে উপলব্ধ হইবে না। একদিন কার্যান্তে ঘর্মাক্তকলেবরে মঠে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুরকে ভোগ দিবার মত কিছুই নাই। তথন গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া বন্ধবার গৃহে রুদ্ধ অভিমানে পুরুষসিংহ পদচারণ করিতে করিতে ঠাকুরকে বলিলেন, "পরীক্ষা হচ্ছে ? আমি তোমায় সমুদ্রের তীর থেকে বালি এনে ভোগ দেব এবং তাই প্রসাদ পাব। পেট নিতে না চায় আঙ্গুল দিয়ে ঠেলে সে প্রসাদ গলায় ঢোকাব।" ঠাকুরের দয়ায় সেদিন ততদুর অগ্রসর হইবার পূর্বেই গৃহদ্বারে করাঘাত ২ইল এবং তিনি দরজা খুলিয়া দেখিলেন যে, ঠাকুরের ভোগের জন্ম সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া এক ভক্ত উপ্তস্থিত। আর একবার ঠাকুরের ভোগের সময় আগতপ্রায়, কিন্তু ঘৃত নাই। শশী মহারাজ চিন্তাকুল হৃদয়ে পায়চারি করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ক্লাসের জনৈক ছাত্র আসিয়া জানাইলেন, তিনি মঠের কোনও একটা অভাব মিটাইতে চান। রামক্কফানন্দ প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তির আগ্রহ দেখিয়া পরে স্বীকৃত হইয়া ঘৃতের অভাবের কথা জানাইলেন। ছাত্রটি সেইমাসে উহা তো দিলেনই, পরে প্রতিমাসে উহা

#### স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

পাঠাইতে থাকিলেন। বস্তুতঃ খ্ব ঘনিষ্ঠভাবে বাঁহারা মিশিতেন, তাঁহারা ভিন্ন অপর কেহ এসব কটের কাহিনী জানিতেও পারিতেন না। ভদ্রতা হিসাবে কেহ যদি জানিতে চাহিতেন মঠ চলে কি করিয়া, তিনি নিরুদ্ধের সহাস্থে উত্তর দিতেন, "ঠাকুর সব জুটাইয়া দেন।" তিনি আরও বলিতেন, "অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে যদি নাই চলে, তবে ভগবানের সাহায্যই চাওয়া উচিত।" স্পতরাং তাঁহার মান-অভিমান সব ছিল ঠাকুর-স্বামীজীকে লইয়া। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর নিজ্ঞ জীবনের হঃও জানাইতে গিয়া তিনি একদিন স্বামীজীর চিত্রের দিকে তাকাইয়া সক্রোধে বলিয়াছিলেন, "তুমিই তো আমায় এখানে পাঠিয়ে এই বিপদে ফেলেছ।" আবার তথনি সান্তাঙ্গ প্রণাম করিয়া স্বামীজীর নিকট ক্বতাপরাধের জন্ত ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

সপ্তাহে একাদশটি ক্লাস চালানো এবং মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাপ্রদান, দারিদ্রাবশতঃ ও তথনকার দিনে স্বল্লব্যয়ের যানবাহনের অভাবে এইসব কার্যক্ষেত্রে পদব্রজে গমন, আশ্রমে নিজের রন্ধনাদির ব্যবস্থা করা—এই সমস্তের সহিত্ত প্রাণপণে যুঝিয়া তিনি বেদান্তপ্রচারে মত হইয়াছিলেন। কর্মক্লান্ত শরীরে মঠে ফিরিয়া সব দিন রন্ধনের প্রবৃত্তি হইত না; তথন বাজার হইতে কটি আনিয়া তদ্বারাই রাত্রের আহার শেষ করিতেন। ক্লানে যাইবার সময় তাঁহাকে এক মাইল হাঁটিয়া বাজারে যাইতে হইত এবং তথনকার দিনের বাহন ঝটকাগাড়ি একা ভাড়া করিবার সামর্য্য না থাকার হই জনের সহিত্ত উহতে উঠিতে হইত। সেই অপূর্ব বাজ্যের মত গাড়িতে তাঁহার সবল, স্থদীর্য, স্থ্ল দেহথানিকে সন্ধীর্ণ পথে প্রবেশ করাইয়া কোন প্রকারে ন্যাজ্ঞদেহে বিদ্যা থাকিতে হইত; আবার চালু বাক্স হইতে পড়িয়া যাইবার ভরে সর্বদা সাবধান থাকিতে হইত। এইরূপ কায়িক ও মানসিক ক্লেশের মধ্যে মান্তাজ্ঞ-মঠের গোড়াপত্তন হয়। কেহ ধিদ জিজ্ঞাসা করিত, "স্বামীজী, এত ক্লেশ আপনি কিরূপে সন্থ করেন?" তিনি উত্তর দিতেন, "এ শরীয়টা তো

একটা ষন্ত্র মাত্র, তাও আবার অচেডন; আর ষন্ত্রীর জক্মই তো ষন্ত্র, ষন্ত্রীকে বাদ দিলে তার থাকা না থাকা ছই-ই সমান। মনে কর, একটা কলম যদি বলে, 'আমি শত শত চিঠি লিখেছি' তবে সত্যি কি উহা তাই করেছে ? উহা তো কিছু লিখেনি, লিখেছে সে ব্যক্তি, যে তাকে ধরে আছে।"

এই নিরভিমান, নীরব কর্মীর স্থেশ স্থদুরবিস্তৃত হইয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে মহীশূর রাজ্যের বান্ধালোর শহরের উপকণ্ঠে আলম্বরে লইয়া গিয়াছিল। আমন্ত্রণ পাইয়া তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তি পঞ্চাশটি কীর্তনের দল লইয়া তাঁহাকে রেলস্টেশনে স্বাগত জানাইলেন এবং শোভাষাত্রা করিয়া বাসস্থানে লইয়া গেলেন। এই কালে তিনি তিন সপ্তাহ সেথানে অবস্থানপূর্বক প্রায় দাদশটি বক্তৃতা দেন ও প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা করেন। সেই বৎসরই তাঁহাকে মহীশুর নগরেও শ্রীরামক্বফের বার্তাবহরূপে যাইতে হইল। সেখানে তিনি পাঁচটি বক্তৃতা দেন। তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজে সমাগত পণ্ডিতদের এক সভায় স্থললিত সংস্কৃতে নিভাঁকচিত্তে শ্রীরামক্ষের ধর্মসমন্বর সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তাহা বিশেষ উল্লেথযোগ্য। অনুদারপন্থী পণ্ডিতসমাজে ঐ সময়ে ঐরপ বক্তৃতা দেওয়া কেবল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বাঙ্গালোরে সে যাত্রায় যে উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহার ফলে তাঁহাকে পরবৎসরও সেথানে কয়েকটি বক্তৃতা ও ক্লাস করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি অপর একজন সন্নাসীকে সেখানে রাখিয়া মাদ্রাজে ফিরিয়া আদেন।

১৯০২ বা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্রিবান্রমে যান এবং একমাস অবস্থান-পূর্বক জনসাধারণের মধ্যে চারিটি বক্তৃতা করেন ও নগরের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বাটীতে নিয়মিত গীতাব্যাখ্যা করেন। উহার ফলম্বরূপ একটি বেদাস্ত সমিতি স্থাপিত হইয়া ঐ অঞ্চলে শ্রীরামক্ষের ভাববর্তিকা দীর্ঘকাল প্রজ্ঞলিত রহিয়াছিল। পরে ১৯২৪ অবদে সেখানে স্থায়ী মঠ স্থাপিত হয়। ত্রিবান্ত্রম্ হইতে তিনি ক্সাকুমারীদর্শনেও গিয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যথন কলিকাতার আদেন তখন মেট্রোপলিটান কলেজে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হয়। কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ঐ বৎসর এবং পরবৎসর তাঁহাকে দক্ষিণাঞ্চলের বহু স্থানে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী মান্তাব্দের মায়লাপুর নামক পল্লীতে স্বামী রামক্রফানন্দ কতৃ কি যে 'রামক্রফা বিদ্যাথিভবন' প্রভিষ্ঠিত হয়, উহা বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলের এক স্পর্হৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইলেও স্মরণ রাথিতে হইবে যে, উহার পশ্চাতে আছে স্বামী রামক্রফানন্দের হাদয়বত্তা, অমুপ্রেরণা ও কর্মপ্রচেষ্টা। কোয়েস্বাটোরে একবার প্লেনের আক্রমণে একটি পরিবারের বয়য় সকলের প্রাণনাশ হইয়া কয়েকটি নিঃসহায় শিশুমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্দর্শনে তাঁহার কোমল হাদয় কাঁদিয়া উঠিল এবং তিনি তাহাদের লালনপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। ইহা হইতেই 'রামক্রফা মিশন ষু ডেণ্টেস্ হোমে'র স্বত্রপাত। রামক্রফানন্দ সর্বদা কার্ষে বাস্ত থাকিলেও তাঁহার এই স্লেহের প্রতিষ্ঠানটিতে সপ্তাহে অস্ততঃ একবার গিয়া বালকগণকে ধর্মশিক্ষা দিতেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুনের শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবক-সমিতি হইতে তাঁহার নিকট আহ্বান আদে। তদন্তসারে তিনি ২০শে মার্চ রেঙ্গুনে পৌছিয়া পাঁচ দিন অবস্থানপূর্বক পাঁচটি বক্তৃতা দেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। একদিন ঠাকুরের জন্ত চাঁপাফুলের সন্ধানে তিন-চারি মাইল হাঁটিয়া যাইবার পথে স্কপ্রসিদ্ধ ঔপক্রাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার দেখা হয়। শরৎচন্দ্র এই বুথা শ্রমের তাৎপর্য জ্ঞানিতে চাহিলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বুঝাইয়া দিলেন—

"পূজা-উপাসনা সকলই গো ফাঁকি। শুধু এই স্থযোগে তোমারেই ডাকি॥"

রেঙ্গুনে কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

২৯শে মার্চ মান্ত্রাব্দে ফিরিয়া সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি বোম্বে শহরে ঠাকুরের উৎসব করিতে চলিলেন। সেথানে মাত্র প্রতি বুধবারে ঠাকুরের পূজাদি হইত—স্বামী রামক্রফানন্দ স্বহস্তে নিত্যপূজার প্রবর্তন করিলেন, উৎসবসমাপনাস্তে তিনি পুনঃ মান্ত্রাব্দে ফিরিলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে প্রথম বারে স্বদেশে আসিলে স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া শশী মহারাক্ত কলন্থা যাইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাঁহার সহিত কাণ্ডী, অমুরাধাপুরম্ ও জাফনা প্রমণান্তে ভারতে আসিলেন। অতঃপর দক্ষিণদেশের করেকটি বিশেষ স্থান দেখিয়া জুলাই শাসে মাদ্রাক্তে পৌছিলেন। আগস্ট মাসে স্বামী অভেদানন্দকে লইয়া তিনি মহীশূরে গেলেন এবং উভয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সেই বারেই বাঙ্গালোরে বর্তমান আশ্রমগৃহের ভিত্তিস্থাপন হইল। অতঃপর অভেদানন্দ পুরীধামে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত মিলনার্থে চলিয়া গেলেন। তুই দিন পরে শশী মহারাক্ত সেথানে উপস্থিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল পরে এই অভিবান্থিত গুরুলাভূমিলনের আনন্দ কয়েক দিন উপভোগান্তে মাদ্রাক্তে কিরিয়া আসিলেন। ঐ বংসর প্রেমানন্দন্তী তাঁথদির্শনমানসে মাদ্রাক্তে আসিলে রামক্রফানন্দলী তাঁহার যথাসপ্তব স্থব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে কাঞ্চী, পক্ষিতীর্থ ও রামেশ্বরে গেলেন।

ইহার পর ৃষামী রামক্নফানন্দের প্রধান কার্য হইল মাদ্রাজ্ব ও বাঙ্গালোরে তুইটি স্থায়ী মঠ গড়িয়া তোলা। বাঙ্গালোরে ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে মার্কিনদেশীয়া মহিলা ভগিনী দেবমাতা তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্ম মাদ্রাজে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। স্থামী রামক্রফানন্দ অর্থ-সংগ্রহার্থে তাঁহাকে লইয়া বাঙ্গালোরে উপস্থিত হইলেন। মাসাধিক কাল অবিরাম পরিশ্রমের ফলে বাটীর কার্য আরম্ভ করার মত যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে মহীশ্র রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সহযোগিতার আশ্রমনির্মাণ আরম্ভ হইল। এই কঠোর পরিশ্রমের সময়ও তাঁহার চিরাচরিত জীবনধারা অব্যাহতভাবেই প্রবাহিত হইত। নগরে সব সময়ে তাঁহারা সফলকাম হইতেন না; অনেক ক্ষেত্রেই কুবাক্য শুনিতে হইত। ইহা সত্ত্বেও থৈর্ঘসহকারে কার্যসমাপনাস্তে আশ্রমে ফিরিয়া স্বামী রামক্ষণানন্দ ঠাকুরের ভোগের জন্ত তরকারি কুটিতে বসিতেন অথবা কোন কোন দিন স্থান্ধি পূষ্প চয়্মনাস্তে দেবমাতার দ্বারা মালা গাঁথাইয়া সাদরে ঠাকুরকে পরাইয়া দিতেন। এইকরপে দিনের কর্ম প্রভুর চরণে অর্পণপূর্বক তিনি আপন মনকে মান-অভিমান ও সাফল্য-বৈফল্য হইতে মুক্ত রাথিতেন।

মাদ্রাজ মঠের জ্বন্তুও তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। স্থায়ী বাড়ির জন্ম কিছু অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল। এদিকে বিলগিরির দেহত্যাগের পরে সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। বাড়িটি নিলামে উঠিল। উহা ক্রন্থ করার মত অর্থ মঠে নাই; অতএব বন্ধুরা চেষ্টা করিলেন যাহাতে অন্ততঃ কোনও ভক্তের হাতে উহা যায়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দিতায় মূল্য ক্রমেই বর্ধিত হইয়া ভক্তটির ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল। স্বামী রামক্বফানন্দ তথন নিকটেই একথানি বেঞ্চিতে ব্যাছিলেন এবং জনৈক ভক্ত মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিলামের অবস্থা বুঝাইয়া দিতেছিলেন। অবস্থার দ্রুত অবনতি হইতেছে দেখিয়া ভক্তটি স্বভাবতঃই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন: কিন্তু স্বামী রামক্ষণানন্দ যেমন সাক্ষিস্বরূপে বসিয়াছিলেন, তেমনি রহিলেন এবং অনুদ্বেগে বলিলেন, "তুমি ভেবো না; বাড়ি কে কিনবে বা কে বেচবে তাতে কিছু যায় আসে না। আমার অভাব অল্ল। যে-কোন জায়গায় মাথা গুঁজে আমি ঠাকুরের নাম ও গুণগান করে দিন কাটাতে পারি।" বাড়ি হস্তচ্যুত হইয়া গেল। নিরুপায় শশী মহারাজ ঠাকুরকে লইয়া প্রাসাদেরই ক্ষুদ্র বহিবাটীতে উঠিয়া গেলেন।

সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই জনৈক ভক্ত ব্রডিজ্ রোডের উপর একথণ্ড ভূমি দান করিলেন এবং সংগৃহীত অর্থের দারা বাটীনির্মাণ আরম্ভ হইল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর স্বামী রামক্ষঞানন্দ নিজন্থ বাড়িতে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। ঠাকুরের একটু স্থায়ী স্থান হওয়ায় সেদিন তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উহা ঠাকুরেরই বাটী, উহাকে সর্বথা ও সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাথিতে হইবে এবং কোনও প্রকারে দেয়ালে পেরেক প্রভৃতি পুতিয়া উহার সৌন্দর্য নষ্ট করা চলিবে না। মঠপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিকটস্থ ৮কপালীশ্বর শিবের মন্দিরে বিশেষ পূজা দেওয়া হইল, মঠে ভক্তদের মধ্যে পরিকোষপূর্বক প্রসাদ-বিতরণ হইল এবং অপরাহে সভায় স্থার পি এদ শিবস্বামী আয়ার প্রভৃতি বক্তৃতা করিলেন। স্বামী রামক্নফানন্দের জীবনের উহা এক অতি গৌরবময় দিন, আর ঐ দিবদই দাক্ষিণাত্যে রামক্বঞ্চ মঠ ও মিশনের কার্য স্থূদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সাফল্যের জক্ত প্রায় সবটুকু প্রশংসাই তাঁহার প্রাপ্য। ভাবিয়া অবাক হইতে হয় যে, বরাহনগর ও আলম-বাঞ্চারের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধজীবন শ্রীরামক্নঞ্চের একনিষ্ঠ পূজারীর হাদয়ে কত শক্তিই লুকায়িত ছিল! অন্তর্দ্র বিবেকানন্দ সতাই বলিয়া-ছিলেন, "শশী খুব executive ( কাজের লোক )।"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ আসিয়া দেখিল তাঁহার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তিনি মোটেই গ্র্বামূভব করিলেন না। তিনি জানিতেন, তিনি ঠাকুরের শ্রীহন্তের যন্ত্রমাত্র এবং সজ্বরূপী ঠাকুরের সেবায় তাঁহার প্রাণ সমর্পিত। এই ভাবটি সকলের মনে দৃঢ়ান্ধিত করিবার জন্ম তিনি শ্রীরামক্রফ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে দক্ষিণদেশে লইয়া আসেন এবং তাঁহার স্থ্প- স্বাচ্ছন্দা ও অনায়াস শ্রমণের জন্ম অকাতরে শ্রম ও অর্থব্যয় করেন।

#### স্বামী রামকুঞানন্দ

এদিকে বান্ধালোরের আশ্রমবাটীর কার্য সমাপ্ত হওয়ায় মহারাজ সেথানে বাইয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জায়য়ারী উহার দ্বারোদ্যাটন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার পৌরোহিত্যে একটি বৃহতী সভা হয় এবং উহাতে রাজ্যের কেওয়ান, স্বামী রামরুফানন্দ ও ভগিনী দেবমাতা বক্তৃতা করেন। পরবৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্যের তীর্থপ্রমণে নির্গত হইলে রামরুফানন্দ সর্বপ্রযত্মে তাঁহার দর্শনাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। মাদ্রাজ্ঞ ও মাত্রা দর্শনান্তে শ্রীশ্রীমা রামেশ্বরে যান এবং শশী মহারাজের আগ্রহে ১০৮টি স্বর্ণ বিস্বপত্রের দ্বারা মহাদেবের পূজা করেন। পরে তিনি বান্ধালোরে বাইয়া নৃতন মঠবাটীতে বাস করেন। ঐ সময় রামরুফানন্দও সঙ্গে ছিলেন। তিনি প্রত্যাহ সদ্যপ্রশৃতিত স্থগন্ধি পূজা মাতৃচরণে অর্পণাস্তে নতজাম হইয়া প্রণাম করিতেন।

স্বামী রামক্বঞ্চানন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরণস্পর্শে দক্ষিণদেশ পবিত্র হইবে এবং তাঁহাদের দর্শন ও উপদেশে প্রারন্ধ কার্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইবে। এই উভয় সাধ তাঁহার পূর্ণ হইল। অতঃপর স্বস্তির নিঃখাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "এই আমার শেষ।" সে কথার অর্থ কত গভীর তাহা তখন কেহ অবধারণ করে নাই। কিন্তু বিধাতা অচিরেই তাহা সকলকে ব্ঝাইয়া দিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কলিকাতা ফিরিবার স্বল্লকাল পরেই শশী মহারাজের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইতঃপূর্বেই চতুর্দশ বৎসর আপ্রাণ পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল; এখন বহুমূত্র, কাশী ও জর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ১৯১০ খ্রীষ্টান্দের শেষভাগে তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্ম বান্ধালোর আশ্রমে গেলেন; কিন্তু স্বান্থ্যের উন্নতি হইল না। প্রত্যুত ডাক্টার অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার হুরারোগ্য যক্ষারোগ হইয়াছে। অগত্যা গুরুত্রাকৃগণ ও বন্ধুগণের পরামর্শে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইল। স্বামী ব্রন্ধানন্দ তখন

পুরীধামে ছিলেন। তিনি স্টেশনে যাইয়া ট্রেনে স্বামী রামক্ঞানশের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও বলিলেন, "শনী, এসব কি ? সব ঝেড়ে ফেলে দাও।" রামক্ঞানন্দ উত্তর দিলেন, "রাজা, তুমি আশীর্বাদ করলেই হবে।" কে জানে কোন্ ভাষায় কি বলা হইল ? মহারাজ এ কথার পুরুরার্তি করিলে শনী মহারাজও তাহাই করিলেন। তারপর নানা প্রকারে সমবেদনাপ্রদর্শনাস্তে মহারাজ বলিলেন, "ডাক্তার কবিরাজ যেমনটি বলবে ঠিক তেমনটি করবে।" শনী মহারাজ এই আদেশ যেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আদেশ অমুষায়ী সংসারের সমস্ত মায়িক সম্বন্ধও অচিরেই 'ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন।'

১৯১১ গ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন রোগী কলিকাতার উদ্বোধন মঠে পৌছিলে অবিলয়ে বিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইরা তাঁহাকে দেখানো হইল। চিকিৎসক অভিমত দিলেন—শরীর তিন মাদের বেশী থাকিবে না। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ম কবিরাজ হুর্গাপ্রসাদ সেনও আসিরাছিলেন। সেন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি স্বপ্নে শাশান, তুলসীকানন প্রভৃতি দেখেন কি?" স্বামী রামক্রফানন্দ উত্তর দিলেন, "ও সব দেখি না; তবে ঠাকুর, মা, স্বামীজী, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি দেখি।" সবিশ্বরে ভাবি, কি উচ্চমুরেই না তাঁহার অবচেতনাও বাঁধা ছিল!

রোগের শেষ কয়দিন তিনি নিদারুণ কৡভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার গাত্রে শুদ্ধ বিথাউল হওয়াতে অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন ও ছটফট করিতেন; কিন্তু তথনও তাঁহার মুথে নির্গত হইত "জয় প্রভু, জয় গুরুদেব।" সেবক যথারীতি কাজ না করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন সত্য, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহার অসীম স্লেহের অভাব ছিল না। জনৈক সেবকের গামছা ও মাহুর নাই দেখিয়া উহা আনাইয়া দিয়া তিনি তাহাকে সঙ্গেহে বলিলেন, "এই মাহুরে তুমি একটু শোও।" রাত্রিজাগরণে

নিদ্রালু সেবক অচিরেই ঘুমাইরা পড়িলেন। এদিকে স্বামী রামক্বঞ্চানন্দও
নিদ্রিত হইলেন; নিদ্রান্তে সেবককে বলিলেন, "তোমাকে ঘুমুতে দিরে
আমারও একটু ঘুম হল।" "ভক্তের জ্ঞাতি নাই"—ঠাকুরের এই কথা শ্বরণ
করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণবংশজাত শলী মহারাজ এই সময়ে অব্রাহ্মণ সেবকের
হল্ডেও বিনা দ্বিধার আহার করিতেন; বলিতেন, "তুমি ঠাকুরের ভক্ত ও
ব্রহ্মচারী; তোমার হাতে খেতে আমার কোন আপত্তি নেই।" রথযাত্রার
দিনে সেবকের হাতে কিছু পর্যা দিয়া বলিলেন, "রথ দেখে এসো এবং
ছ-চার পর্যার কিছু কিনে এনো।" সেবক তাঁহাকে কেলিয়া ঘাইতে
আপত্তি করিলে কহিলেন, "কাশীপুরবাগানে ঠাকুরও আমাকে রথঘাত্রার
দিন ঐরপ করতে বলেছিলেন।…রথযাত্রা দেখে তাঁর জন্ত তুপর্মা দামের
একটি ছুরি (লেবু কাটার জন্তু) এনেছিলাম। তাতে প্রসন্ধ হয়ে তিনি
বলেছিলেন, "এইগুলি মেনে চলতে হয়। গরীব লোকে হুপর্মা পাবার
জন্ত দোকান দেয়। এই সব মেলাতে ছ-চার পর্যার কিছু কেনা উচিত।"

বস্তুতঃ শেষ কয়দিনে স্বামী রামক্ষণানন্দের জীবনের সর্বপ্রকার মহজু যেন অনার্তসৌন্দর্যে সকলের সম্মুথে উন্মোচিত হইয়ছিল। স্বামী প্রেমানন্দ তুই-একদিন অন্তর বেলুড় হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। একদিন তিনি আসিয়া শ্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে শ্লী মহারাজ্ব তাঁহার হাত-পা টিপিয়া দিয়া সেবা করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তুপ্ত না হইয়া তাঁহার জক্ত সেবককে শুদ্ধ মেওয়া দিতে বলিলেন। বাবুরাম মহারাজ্ব নিঃশেষে উহা থাইয়া চলিয়া গেলে শ্লী মহারাজ্ব পাএটি হাতে লইয়া দেখিলেন, কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা—মনের ভাব, প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। কিছুই নাই দেখিয়া সেবককে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন যে, তিনি প্রেমানন্দকে যথেই ফল না দিয়া অস্তায় করিয়াছেন। অতঃপর শৃত্ব পাএটি তিনি, হাতে মৃছিয়া সর্বাঙ্কে মাখিলেন।

## এরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা

চিকিৎসায় কোনও ফল হইতেছে না দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ একবার তাঁহাকে জানাইলেন যে, অপর একজন ডাক্তার একটু চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহেন। উত্তরে স্বামী রামক্ষঞানন্দ বলিয়া পাঠাইলেন, "এ দেহ-মন-প্রাণ ঠাকুরের চরণে অর্পণ করেছি! তাঁর প্রতিনিধি রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ আছেন; তাঁদের নির্দেশ মত যেন চিকিৎসা হয়। এই বিষয়ে আমার নিজের কোন মতামত নেই।"

শরীরত্যাগের ছই-তিন দিন পূর্বে সকালে আট-নয়টার সময় তিনি অকত্মাৎ ব্যস্তভাবে সেবককে বলিলেন, "ঠাকুর, মা, স্বামীঞ্জী এসেছেন; আসন পেতে দে;" সেবক কিছুই না বুঝিয়া শুন্তিত হইয়া রহিলেন। শশী মহারাক্ষ আবার বলিলেন, "দেখতে পাচ্ছিদ না ? ঠাকুর এসেছেন—মাত্রর পেতে দে, আর তিনটে তাকিয়া দে;" সেবক আদেশপালন করিলে শশী মহারাজ কোন অদৃশু দৃশুের দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া তিনবার প্রণাম করিলেন এবং পরে বলিলেন, "তাঁরা চলে গেছেন।" শ্রীমা তখন জয়য়াম- বাটাতে। শশী মহারাজ তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন; তাই স্বামী ধীরানন্দ তাঁহাকে আনিতে যান; কিন্তু মা আসিতে পারেন নাই। এই অলৌকিক স্ক্র দর্শনের কথা তিনি পরদিন পুলিন বাবুকে বলেন এবং ঐ বিষয়ে একটি গানরচনার অন্ধরোধ জানাইয়া গিরিশ বাবুকে গানের এই প্রথম পঙ্কোটি বলিতে বলেন, "পোহাল ছঃখরজনী।" মহাকবি গান রচনা করিয়া দিলেন এবং স্পুণায়ক পুলিন বাবুর মুথে স্বামী রামক্ষঞানন্দ মুদ্রিতনয়নে আবিষ্ঠমনে বেহাগরাগিণীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সঙ্গীতটি শুনিলেন—

"পোহাল তঃখরজনী:

গেছে 'আমি'-'আমি' ছোর কুম্বপন ;
নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ ;
হের জ্ঞান-অরুণ-বদন বিকাশে, হাসে জননী॥

#### স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

বরাভয়করা দিতেছে অভয়;
তোল উচ্চ তান, গাও জয় জয়;
বাজাও হন্দুভি, শমনবিজয়; মার নামে পূর্ব অবনী॥
কহিছে জননী, 'কেঁদো না, রামরুফপদ দেখ না।
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা;
( হের ) মম পাশে করুণার হুটি আঁথি ভাসে।
ভূবন-তারণ গুণমণি।' "

২০শে আগস্ট (৪ঠা ভাজ ) মহাসমাধির করেক ঘণ্টা পূর্বে তিনি ঠাকুরের চরণামৃত পান করিলেন। একটার সময় তাঁহার মুখমগুল আরক্তিম এবং সর্বশরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—মাথার চুলগুলি পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। ১টা ১০ মিনিটে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। স্বামী ব্রন্ধানন্দ তাঁহার মহাসমাধির সংবাদ পাইয়া বিষাদ-গন্তীর স্বরে বলিলেন, "একটা দিক্পাল চলে গেল; দক্ষিণ দিক্টা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।" আর মাজাজের পাচাইয়ায়া কলেজে শোকসভায় নগরবাসীরা সমবেত হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন—"দক্ষিণ ভারতের নৈতিক ও আধাাত্মিক কল্যানের জন্ম স্বামী রামক্ষণানন্দ জীবনপাত করিয়াছেন। মাজাজের হিন্দুসমাজ শোকসন্তপ্ত-হৃদরে স্বীকার করিতেছে যে, তাঁহার মহাপ্রয়াণে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দাশুভক্তির এক অপূর্ব অত্যুজ্জন আদর্শ এ যুগের জন্ম রাথিয়া গিয়াছেন। কি ঠাকুরঘরে, কি বক্তৃতামঞ্চে, কি লোক-ব্যবহারে—সর্বত্র অনন্মসাধারণ গুরুভক্তিই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রধান উৎস। ঠাকুরঘরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করিতেন এবং পুস্পচয়ন, পূজা, আরাত্রিক, প্রণামাদি প্রত্যেক কার্যে এত বিভোর হইয়া পড়িতেন যে, উপস্থিত

ভক্তগণের মধ্যেও দে গভীর ভাব প্রসারিত হইত। একদা এক উচ্চপদত্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলেন, পূজান্তে তিনি ঠাকুরকে নিবিষ্টমনে পাথা করিতেছেন এবং গন্তীরস্বরে উচ্চারণ করিতেছেন—'সৎ গুরু', 'সনাতন গুরু', 'পরম গুরু।' দীর্ঘকাল যাবৎ যদিও পূজারীর দৃষ্টি আগন্তকের প্রতি আরুষ্ট হইল না, তথাপি ভদ্রলোকের অন্তর অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল; অতএব ভাবভঙ্গ না করিয়াই তিনি উদ্দেশ্যে প্রণামান্তে বিদায় লইলেন। আরাত্রিকের সময় স্বামী রামক্বন্ধানন্দ যথন 'জয় গুরু' উচ্চারণপূর্বক দীপারতি করিতেন, তথন দর্শকের হৃদয়েও ভক্তির হিল্লোল উঠিত, আর সে আলোকে উদ্ভাদিত হইয়া তিনি অসীম তৃপ্তিলাভ করিতেন। মাদ্রাজের অস্থ্ গর্মে স্থূলকায় শশী মহারাজের কট্ট হইত; কিন্তু ইহার প্রতিকার ছিল অপরাহে ও রাত্রে পাথা লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করা। ঠাকুরের প্রসাদ ভিন্ন তিনি কিছু গ্রহণ করিতেন না। বহুমূত্র-রোগের সময় ডাক্তাররা রুটি খাইতে উপদেশ দিলেন; কিন্তু ঠাকুরকে রুটি নিবেদন করা হয় না বলিয়া তাঁহার উহা পাওয়া হইল না। মঠের নৃতন বাড়ি হইবার তুই বৎসরের মধ্যেই ছাদ ফাটিয়া বর্ষায় জল পড়িতে লাগিল। এক রাত্রে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে ঠাকুরের শয়নঘরে যাইয়া রামক্ষঞানন্দ দেখিলেন, তাহার উপর জল পড়িতেছে। সেই সময়ে স্থানান্তরিত করিলে পাছে ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে তিনি সারারাত্রি উপরে ছাতা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন এবং ভোরে বৃষ্টির বিরাম হইলে ঠাকুরকে অন্তত্ত্র লইয়া গেলেন। ইহাই কি 'মৃন্যয়ে চিনায়দর্শন ?' একরাত্রে মশার কামড়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া রামক্বঞানন্দ দেখিলেন, মশারির মধ্যে মশা ঢুকিয়াছে। তথনই মনে হইল, ঠাকুরেরও তো ঐরপে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে; অতএব সেধানেই মশা তাড়াইতে চলিলেন ৷ প্রসাদবিতরণে তাঁহার অসীম আগ্রহ ছিল; সমাগত ব্যক্তিকে উহার কিছু না কিছু

তিনি অবশ্রই দিতেন—এমন কি, মুটে-মজুর পর্যন্ত ইহাতে বঞ্চিত হইত না।

গুরুত্রাতাদের প্রতি তাঁহার শ্রদা পূজার আকারেই আত্মপ্রকাশ করিত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ষাইবার পথে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ভুরীয়া-নন্দের জাহাজ মাদ্রাজে নোক্ষর করিবে জানিয়া শনী মহারাজ তাঁহাদের জন্ম পনর সের ময়দা কিনিয়া স্বহস্তে নিমকি, গজা প্রভৃতি আহার্য প্রস্তুত করিলেন। তথন পাচক বা ভৃত্য ছিল না, রাখিবার সামর্থ্যও ছিল না। অতঃপর ঐ সমস্ত খাছাদ্রব্য লইয়া কয়েকজন ভক্তের সহিত তিনি নৌকাযোগে জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথন কলিকাতায় প্লেগের আশঙ্কা ছিল বলিয়া জাহাজের কাহাকেও নামিতে বা জাহাজে কাহাকেও উঠিতে দেওয়া হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া শুশী মহারাজ বলিলেন, "মহাত্মা-ঘয়ের পদম্পর্শ হইল না; অন্ততঃ তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাই— মাঝিকে জাহাজ প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে বল।" আর একবার এর্ণাকুলমে জনৈক ভক্তের বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্বামী রামক্ষঞানন্দ জানিতে চাহিলেন, স্বামীজী যথন ঐ বাটীতে আসিয়াছিলেন, তথন কোথায় শয়নোপবেশনাদি করিয়াছিলেন। যথন জানিলেন যে, তাঁহারা যেখানে দাঁড়াইয়া আছেন উহাই সেই স্থান, তথন তিনি ধূল্যবলুষ্ঠিত হইয়া ও মস্তকে ধূলি ধারণ করিয়া বলিলেন, "ইহা পবিত্র স্থান।" স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ মান্তাজে পৌছিবার পূর্বেই স্বামী রামক্ষণানন্দ সেই রাত্রে ধ্যান-যোগে শুনিলেন, স্বামীজী স্থপরিচিত স্বরে বলিতেছেন, "শুনী, শুনী, আমি শরীরটা থুথুর মত ফেলে দিয়েছি।" স্বামীক্ষীর অন্তর্ধানের কম্বেক বৎসর পরে (১৯১১ খ্রীঃ, ২৯শে জামুম্বারী) তিনি তাঁহার স্মরণে 'অনিত্যদ্রবোষু বিবিচ্য নিত্যং' ইত্যাদি যে সংস্কৃত স্তব রচনা করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি তাঁহাকে নরহিতার্থে অবতীর্ণ

নরাবতাররপে অভিনন্দন জানাইয়া সর্বশেষে অমর প্রণামমন্ত্র সংযোজিত করিয়াছিলেন—

> "নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দ-স্থরয়ে। সচ্চিৎস্থস্থরপায় স্বামিনে ক্লেশহারিণে॥"

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের মাদ্রাঞ্জ আগমন-উপলক্ষে স্বীয় কক্ষটি তাঁহার উদ্দেশ্যে স্থসজ্জিত করিয়া শশী মহারাজ বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর ও তাঁর মানসপুত্র এ ঘরে থাকবেন; আমি প্রবেশপথে হলঘরে থেকে তাঁদের দেবা করব—এর ্চেয়ে আর অধিক কি চাই ?" মহারাজের আগমনান্তে জনৈক ভক্ত যথন জিজাসা করিলেন, "নৃতন স্বামীজীর वकुर्ञाम हरव कि?" ज्थन मशस्यवम्य मनी महाद्राक कानाहेलन, "বক্তৃতায় আছে কি ? এঁর মত মানবের দর্শন-ম্পর্শনেই অপরের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চারিত হয়।" ব্রহ্মানন্দজীর মাদ্রাজ মঠে অবস্থানকালে রামক্নফানন্দ প্রভাহ আরাত্রিকের পর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেন এবং সাধু-ব্রহ্মচারী ও অপর সকলের মনে এই বিশ্বাস অঙ্কিত করিয়া দিতেন যে, মহারাজের দেবার দারা ঠাকুরেরই সেবা করা হয়। জনৈক ভক্ত একদা ঠাকুরের জন্ম কিছু ফল ও ফুল আনিলে রামক্বফানন্দ উহা মহারাজকে নিবেদন করিলেন এবং ভক্তটিকে পরে বুঝাইয়া দিলেন যে, মহারাজের মধ্য দিয়া ঠাকুরই উহা গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস রাথিতেন। একবার তিনি নবাগত একজন সাধুকে বলিয়াছিলেন, "শনী মহারাজের সঙ্গে তিন বৎসর কাটাও, তা হ'লে সাধুজীবনে তোমার কিছু অপ্রাপ্য থাকবে না।"

শনী মহারাজ বাহিরের সৌন্দর্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া অস্তরের সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হইতেন। সান্ধ্য স্থর্যের শোভা কেহ তাঁহাকে দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এই সময় ঈশ্বরের চিন্তা করা উচিত, তাঁর স্থান্টর নহে।"

## স্বামী রামকুঞানন্দ

হিমালয় সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, "হিমালয় কি ?—পাহাড়ের উপক্ পাহাড় স্থূপীক্বত ! শপৃথিবীতে দর্শনধোগ্য এমন কি আছে ? ঈশ্বরই এই বিষে একমাত্র দর্শনীয় বা চিন্তনীয়।" আর ছিল তাঁহার বিনয় ও ঈশ্বর-নির্ভর। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যথন ব্রন্ধানন্দজীকে মাদ্রাক্তে আনিবার জন্ম পুরীধামে যাইতেছিলেন, তথন গাড়িতে তাঁহার জন্ম আসন সংরক্ষিত হয় নাই। অনেক কণ্টে দ্বিতীয় এক প্রকোষ্ঠে উপরের একটি আসন পাওয়া গেল। ঐ কামরার নীচের আসনদ্বয়ে তুইজন ইংরেজ ছিলেন; তাঁহারা তাঁহার স্থুলতা ইত্যাদির উল্লেখপূর্বক নিজেদের মধ্যে বিরুদ্ধ ও সরহস্ত সমালোচনা করিতে থাকিলেন, যেন এইরূপ স্থূলকায় একজন উপরের আসন গ্রহণ করিলে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাঁহাদের বিপদ ঘটতে পারে। স্টেশনে উপস্থিত দেবমাতা ইহাতে প্রতিবাদ করিলে স্বামী রামক্ষধানন্দ বলিলেন, "তুমি ভেবো না, জগদম্বাই আমায় দেখবেন।" এদিকে যাত্রার সময় অতীত হইলেও ট্রেন ছাড়িল না; শোনা গেল, ইঞ্জিন লাইনচাত হইয়াছে, যাত্রীদিগকে গাড়ি বদলাইতে হইবে। নূতন গাড়িতে রেলকর্মচারী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্ম একটি প্রথম শ্রেণীর নীচের আসন স্থির করিয়া দিলে তিনি তথায় উপস্থিত দেবমাতাকে সহাস্তে বলিলেন, "আমি তোমায় বলেছিলাম না, মা-ই আমার সব স্থথ-স্থবিধা করে দেবেন ?"

তিনি সহজে কাহারও দেশবগ্রহণ করিতেন না। মাদ্রাঞ্চে জনৈক ধনবান ব্যক্তি কিছু অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় উহা আনিবার জন্ত তাঁহাকে বহুবার ধনীর গৃহে যাতায়াত করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। সঙ্গী জনৈক ভক্ত ইহাতে ধনীর প্রতি রুষ্ট হইলে তিনি অমানবদনে কহিলেন, "আমরা আমাদের কর্তব্য করছি মাত্র।" শেষ যেবারে ভদ্রলোক স্পিষ্ট জানাইয়া দিলেন, "আপনারা আর আসবেন না, যদি পারি কিছু

পাঠিয়ে দেব," সেবারে সন্ধীর ক্রোধ চরমে উঠার তাঁহার মুধ রক্তিম হইল। পরস্ক পথে আসিয়া স্বামী রামক্রফানন্দ তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন, "ভেতরে যদি আমরা ক্রোধ পোষণ করি, ওর অনিষ্ট হবে; অর্থ না দেওরাতে আমাদের মনে যেন তার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব না জাগে।" একবার এক ভদ্রলোক তাঁহাকে ও একজন ব্রন্ধচারীকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিরাছিলেন। ষ্পাসময়ে উভয়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন, গৃহস্বামী অমুপস্থিত। সংবাদ পাইয়া তিনি আসিয়া সলজ্জভাবে ষ্থন বলিলেন যে, নিমন্ত্রণের কথা ভূলিয়া গিয়াছিলেন, স্করাং কোন আয়োজন হয় নাই, অদোষদর্শী রামক্রফানন্দ তথন তাঁহার দ্বারা বাজার হইতে কিছু খান্ত আনাইয়া উহাই গ্রহণপূর্বক অম্লানবদনে মঠে ফিরিলেন।

স্বামী রামক্ষণানন্দের বহির্গমনের স্থযোগে দেবমাতা একবার তাঁহার গৃহ পরিষ্ণার করিয়া ও বস্তাদি ধৌত করিয়া স্থানরভাবে সাঞ্জাইয়া রাখিলেন। মঠে ফিরিয়া তিনি যথন অমুসন্ধানানন্তর ইহা দেবমাতার কার্য বলিয়া জানিলেন, তথন সম্ভষ্ট না হইয়া বরং এই বলিয়া দেবমাতাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, সন্মাসীদের ব্যবহার্য শয্যা বা বস্তাদি নারীর স্পর্শ করা অমুচিত—স্ত্রীলোক ভক্ত হইলেও সন্মাসী তাহার নিকট কোন ব্যক্তিগত সেবা লইবে না। অর্থসহন্ধেও তিনি অমুক্রপ সাবধান ছিলেন—তিনি উহা স্পর্শ করিতেন না, তাঁহার প্রতিভ্রানীয় অপরে অর্থগ্রহণ বা ব্যয়াদি করিত।

মঠে যোগদানজন্ত যেসব যুবক আসিত তাহাদের প্রতি একদিকে তিনি যেমন ছিলেন সদয়, অপরদিকে তেমনি তাহাদের চরিত্রে সন্মাসজীবনের আদর্শ দৃঢ়ান্ধিত করিয়া দিবার জন্ত তিনি ছিলেন কঠোর। জনৈক সন্মাসীকে তিনি একদিন আন্দামানের একথানি পত্রে 'পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ' এই ঠিকানা লিখিতে বলিলে সন্মাসী শুধু 'পোর্ট ব্লেয়ার' লিখিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লেখকের সমূচিত শান্তিবিধান করিলেন। কিন্তু পরদিনই মঠে পাকা আম আসিলে যথন সর্বোত্তম আমটি পরিবেশক তাঁহার পাতে দিল, তথন তিনি উহার স্থাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বা, বেশ মিষ্টি" এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা উক্ত সন্ন্যাসীর পাতে তুলিয়া দিলেন। পরে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, গুরু বা গুরুতুলা ব্যক্তির নির্দেশ পালন না করিলে আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি হয় না---এই জন্মই পূর্বদিন তাঁহার কল্যাণার্থে তিনি ক্রোধ করিয়াছিলেন। একটি থ্বক ভবঘুরে বৈরাগীর দলে যোগ দিবার পর তুর্ব্যবহারে জর্জবিত হইয়া স্বামী রামক্ষণনন্দের আশ্রয়ভিক্ষা করে। তিনি আশ্রয় দিলেন বটে ; কিন্তু সে দিন কয়েক পরেই পূর্বাভ্যাসবশত: অহুমতি ব্যতিরেকেই অক্তত্র চলিয়া গেল। পুনর্বার পূর্বেরই ক্যায় আশ্রমে আসিয়া ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে আবার স্থযোগ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ স্নেহের স্পর্শে যুবকটির মতিগতি পরিবর্তিত ছইল এবং সে স্থসংযত সন্ম্যাসজীবন অবলম্বন করিল। স্বামী রামক্ষঞানন্দ নবাগতদের অন্তর দেখিতেন, শুধু বাহিরের আচরণে প্রাস্ত হইতেন না। নবাগত এক যুবককে মঠের সকলেই ভালবাসিতেন। তিনি তাহাকে স্নেহ করিলেও তাহার সেবা গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে সকলেই অবাক্ হইতেন। অবশেষে একদিন সে মঠ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি মনোভাব খুলিয়া বলিলেন, "ছেলেটা তমোগুণী। সে উপোস করে লুকিয়ে থায় আর ধ্যানের নাম করে মাত্র পেতে ঘুমায়। মন, মুথ এক না হলে ধর্মপথে উন্নতি হয় না।" এক নবীন সাধু পূৰ্বাশ্ৰমে মাতৃদৰ্শনে যাইয়া বাড়ি হইতে কিছু নৃতন বস্ত্র ও একথানি দিক্ষের চাদর লইয়া আদেন। শনী মহারাজ তাঁহাকে ঐ সকল ফেলিয়া দিতে বলেন; কারণ স্বগৃহের প্রাচীন স্মৃতির সঙ্গে সন্মাদীর মনকে বিভড়িত রাধা অন্তায়।

তাঁহার নিজ্ঞীবনও সর্ববিষয়ে বড়ই স্থানিরন্ত্রিত ছিল। সকালে তিনি গীতা ও বিষ্ণু-সহস্রনাম নিয়মিত পাঠ করিতেন। স্বামী প্রেমানন্দের সহিত তীর্থভ্রমণকালে মঠের বাহিরে গিয়া প্রথম রাত্রিতেই তিনি দেখিলেন যে, গ্রন্থ তুইথানি আনা হয় নাই। অমনি একজনের সাহায্যে তখনই বই তুইখানি সংগ্রহ করাইলেন। তিনি সর্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন এবং অপরেও উহাতেই মগ্ন থাকুক, ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত চেষ্টা। ১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দে যথন দেবমাতাকে লইয়া জিনি বাঙ্গালোৱে ষান তথন দেবমাতার অস্থথ হইলে তাঁহার পার্শ্বে বিদয়া পুরাণাদি কথা শুনাইতেন। তথন তাঁহারা মহীশুররাজের অতিথিরূপে বাস করিতে-ছিলেন। একদিন জনৈক রাজকর্মচারী আদিয়া ভগিনী দেবমাতার সহিত নানা বিষয়ে গল্প জুড়িয়া দিলেন। এদিকে শশী মহারাজ কি এক অস্বস্তিতে অবিরাম উস্থুস করিতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া দেবমাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি অস্তুত্ব বোধ কচ্ছেন ?" তিনি অকপটে উত্তর দিলেন, "আমি ভালই আছি; কিন্তু তোমাদের আলোচনা আমার আদৌ ভাল লাগছে না।" সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎপ্রেমিক সন্ন্যাসীর এই স্বাভাবিক বিরক্তিতে আগন্তক ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ না হইয়া প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিলেন।

উপদেশগ্রহণ বা শাস্ত্রব্যাখ্যাদি-শ্রবণার্থে আগত ব্যক্তিদের আচরণের প্রতি তাঁহার প্রথর দৃষ্টি থাকিত এবং জিজ্ঞাস্ত্রসমূচিত ব্যবহারে ক্রটি হইলে তৎক্ষণাৎ উহা সংশোধন করিয়া দিতেন। জ্বনৈক আগস্তুক মঠে আসিয়া এঞ্চনি সংবাদপত্র খুলিয়া পাঠ করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, "রেখে দাও তোমার কাগজ-পড়া। এসব পড়ার যায়গা তো ঢের আছে। মঠে এসেছ, এখন ভগবানের চিন্তা কর।" ধর্মপিপাস্ত্রদের কোনপ্রকার তুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রম দিতেন না। একদিন এক ব্যক্তি লটারীতে কিছু

## ় স্বামী রামকুঞানন্দ

অর্থলাভ করিয়া পঞ্চদশ মূদ্রা মঠের সাহায্যে দান করিতে চাহিলে উহা তিনি গ্রহণ করিলেন না; অসত্পায়ে লব্ধ অর্থ দেবসেবায় ব্যয় করা তাঁহার মতে গহিত ছিল।

পরধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ ছিল। বাইবেল তিনি অতি মনোযোগসহকারে অধ্যরনপূর্বক উহার সমস্ত ভাবরাশি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাইবেল-ব্যাখ্যাকালে প্রতিবাক্যে এত তেজ্ঞ ও ভাব অনুস্থাত থাকিত যে, গ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরাও মুগ্ধ হইতেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্ধ্যাসী বলিয়া স্থপ্রথিত স্বামী রামক্ষণানন্দ অনেক ক্ষেত্রে গীর্জার গিয়া বেদীর সম্মুথে গ্রীষ্টানী রীতিতে নতজ্ঞান্থ হইয়া প্রার্থনাদির দ্বারা মান্তাজ্ঞবাসীকে চমৎক্রত করিতেন। এক সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত কতিপয় মুসলমান ছাত্র মঠে আশ্রের গ্রহণ করিলে তিনি তাহাদের সহিত মহম্মদের বাণী লইয়া এরূপ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা আরম্ভ করিলেন যে, ছাত্রেরা উহাতে আক্রম্ভ হইয়া এক সপ্তাহ যাবৎ প্রতিসন্ধ্যায় ঐ বিষয়ে আরপ্ত আলোচনা শুনিতে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একাধারে উপদেষ্টা, বক্তা ও লেখক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, ইংরেজী ও সংস্কৃতে বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। উহার কিছু কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার প্রণীত 'রামান্তলচরিত' তাঁহার প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং বঙ্গভাষায় উহা এক অমূল্য সম্পদ। বস্তুতঃ রামান্তল্প ও তাঁহার শ্রীদন্দোর সম্বন্ধে ইহাই উক্ত ভাষায় একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। ইংরেজীতে যে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'Universe and Man' (বিশ্ব ও মানব), 'Sri Krishna the Pastoral and King-maker' (রাখাল ও নৃপতিশ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ), The

Soul of Man' (মানবাত্মা) ইত্যাদি সমধিক প্রাদিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রথম গ্রন্থে আছে বেদান্তের করেকটি স্থুল তত্ত্বের আলোচনা, দ্বিতীয় গ্রন্থে শ্রীক্ষক্ষের বৃন্দাবন ও দারকালীলা এবং তৃতীয় পুস্তকে মানবের স্বরূপ আলোচনা।

স্থানী রামক্ষণনন্দ দীর্ঘদাবী ছিলেন না—উনপঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি ইহধান ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনের মূল্য শুধু দীর্ঘতার পরিমাপে স্থিরীকৃত হয় না। বিশেষতঃ অধ্যাত্মজগতে সময় অপেকা ভগবদমুরক্তির গভীরতাই অধিক আদরণীয়। শশী মহারাজের জীবনে প্রতিভা ও অমুভূতি একত্র মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিল। রামকৃষ্ণসঙ্গেত তাই এই অমর জীবন চিরপ্রেরণা গ্রাদান করিবে।



স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অভেদানন্দের পূর্ব নাম ছিল কালীপ্রসাদ চক্র। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রসিকলাল চন্দ্র উত্তর কলিকাতার ২১ নং নিমু গোস্বামীর লেনে বাস করিতেন। ইংরেজীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' নামক উচ্চ ইংরেজী বিভালয়ে শিক্ষকতা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার কৃতবিত ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বিশ্বনাথ দত্ত ( স্বামী বিবেকাননের পিতা ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। রসিকলালের প্রথমা পত্নী বিহারীলাল নামক একটি পুত্রসম্ভান রাথিয়া লোকান্তরিত হন। এই পুত্র তুর্ভাগ্যক্রমে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ও স্বীয় সহপাঠী কালীচরণ ব্যানাজী প্রভৃতির প্ররোচনায় গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলে বিপত্নীক রসিকলাল নয়নতারা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। স্থালা ও ধর্মপ্রাণা নয়নতারা মা কালীর নিকট একটি পুত্রসম্ভানের জন্ত আকুল প্রার্থনা জানাইয়া ১৮৬৬ গ্রীষ্টান্দের ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার (১২৭৩ সালের ১৭ই আশ্বিন, ক্লফা নবমী তিথিতে) কালীপ্রসাদকে লাভ করেন। সন্তানটি আঙ্গিনাতে প্রস্ত হয়। নবজাত পুত্র সর্বাঙ্গে নাড়ী-বিজ্ঞড়িত হইয়া যেন পদ্মাসনে মৃতপ্রায় বসিয়া ছিল। অবশেষে চক্ষে नक्षार्व पितन (म कॅापिश छिनि। या कानीत श्रमाप नक छाँशत नाय रहेन कानी अभाग।

মাত্র দেড় বৎসর বয়সে আমাশয়রোগের আক্রমণে কালীপ্রসাদেব প্রাণসংশয় হইয়াছিল। ভগবৎক্রপায় কবিরাজী চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য-লাভ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার হাতেথড়ি হয় এবং যথাসময়ে

তিনি লাহাপাড়ার গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় প্রবেশপূর্বক তুই বৎসর পাঠাভ্যাস করেন। অতঃপর আহিরীটোলায় যত্র পণ্ডিতের বন্ধবিত্যালয়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। বন্ধবিত্যালয়ের পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। মেধাবী, ধীর ও শাস্তম্বভাব কালী-প্রসাদ প্রত্যেক বিত্যালয়েই পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন এবং কথনও কথনও ডবল প্রমোশনও পাইতেন।

পাঠাভ্যাদকালে কালীপ্রদাদ সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ আরুষ্ট হন। বিভালয়ের বিধিবদ্ধ সামান্ত শিক্ষাতে সম্ভষ্ট না হইয়া তিনি হাতীবাগান টোলে হেরম্ব পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ পাঠ করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক তাঁহার সংস্কৃতাত্মরাগে আরুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একথানি 'ছন্দোমঞ্জরী' পড়িতে দেন। বলা বাহুল্য যে, বাল্যের এই ছন্দোজ্ঞানের ফলেই তিনি পরবর্তী কালে বহু স্থললিত সংস্কৃত স্থোত্র রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। বিভালয়ের পাঠাভ্যাসকালে শঙ্করাচার্যের দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া কালী প্রসাদের মনে পণ্ডিত ও দার্শনিক হইবার আকাজ্ঞা জাগিল। দৈবক্রমে চৌদ্দ বৎসরের বালক কালীপ্রসাদ পিতার পুস্তকাবলীর মধ্যে একথানি গীতা পাইয়া উহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এতদ্বাতীত তিনি শশ্ধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বঞ্চতা শুনিয়া যোগশাস্ত্রের প্রতি আরুষ্ট হইলেন এবং চূড়ামণি মহাশয়ের পরামর্শানুসারে পাতঞ্জল যোগস্ত্র পড়িবার উদ্দেশ্যে কালীবর বেদান্তবাগীশের নিকট উপস্থিত হইলেন। কর্মব্যক্ত বেদান্তবাগীণ তাঁহাকে স্নানের পূর্বে তৈলমর্দনকালে আসিয়া যোগসূত্রের মর্ম শুনিয়া ঘাইতে বলিলেন। কালীপ্রসাদ ইহাতেই সম্মত হইলেন এবং যোগস্ত্রপাঠান্তে ঐ ভাবেই 'শিবসংহিতা'ও পাঠ করিলেন। যোগশাস্ত্রপাঠে তিনি জানিলেন যে, উপযুক্ত গুরুর নিকট যোগাভ্যাস করা আবশ্যক। তদমুসারে গুরুর সন্ধানে মন আকুল হইয়াছে এমন সময় সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের নিকট তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামক্ষয়ের সংবাদ পাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার আগ্রহে তিনি (সন্তবত: ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে) একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পদব্রজ্ঞে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। পথ অজ্ঞাত। অনেক দ্র চলার পর যথন জানিলেন যে, দক্ষিণেশ্বর পশ্চাতে ফেলিয়া আদিয়াছেন, তথন আবার বিপরীত দিকে ইাটিয়া বিপ্রহরে কালীবাড়ির উত্তরের প্রবেশবার অতিক্রমপূর্বক বেলতলা ও পঞ্চবটীর পার্শ্ব দিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, পরমহংস মহাশয় কলিকাতায় গিয়াছেন, রাত্রে ফিরিবেন। অগত্যা তিনি হতাশমনে ক্রাস্তদেহে পরমহংসদেবের গৃহের উত্তরের বারান্দায় বিসয়া আছেন, এমন সময় আর একজন যুবক সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইনিই শশী বা পরবর্তী কালের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। শশীর সঙ্গলাভ করিয়া কালীপ্রসাদের বিশেষ স্থবিধা হইল। কালীবাড়ির কর্মচারীদের সহিত পরিচয় থাকায় শশী উভয়ের জন্ম প্রসাদ সংগ্রহ করিলেন এবং পরমহংসদেবের কথাপ্রসঙ্গে সময়ও স্থন্দর কাটিয়া গেল।

রাত্রি নয়টার শ্রীরামর্কষ্ণ লাটুর সহিত ফিরিয়া নিজকক্ষে ক্ষুদ্র শয়াটিতে উপবেশন করিলেন। অতঃপর কালীপ্রসাদ শ্রীরামর্কষ্ণের নির্দেশে আহুত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রধাম করিলেন। ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আত্মপরিচয় নিয়া জ্ঞানাইলেন, "আমার যোগসাধনার ইচ্ছা আছে। আপনি আমায় শিখাবেন কি?" পরমহংসদেব এই প্রশ্নে স্বলক্ষণ মৌন থাকিয়া উত্তর দিলেন, "তোমার এই অল্ল বয়সেই যোগশিক্ষার ইচ্ছা হয়েছে—এ অতি ভাল লক্ষণ। তুমি পূর্বজ্ঞানে যোগী ছিলে। কিছ তোমার একটু বাকী ছিল। এই তোমার শেষ জন্ম। আমি তোমার যোগশিক্ষা বেগাশিক্ষা বেগাশিক্ষা বিশ্রাম কর; কাল এসো।" অমুরাগের নবোদ্রে

বিনিদ্র রঞ্জনী-যাপনাস্তে কালীপ্রসাদ পরমহংসদেবের আহ্বানে ব্রাহ্মমূহুর্কে শ্রীগুরুসকাশে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছেন এবং যোগশাস্ত্রের সহিত পরিচিত আছেন। তৎপরে তিনি সানন্দে কালীপ্রসাদকে উত্তরের বারান্দায় লইয়া গিয়া একখানি তক্তাপোলে যোগাসনে বসাইলেন এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি ছারা জিহবায় বীজ্ঞমন্ত্র লিথিয়া দিয়া দক্ষিণ হস্ত ছারা বক্ষ:স্থল হইতে শক্তিকে উধর্ব দিকে আকর্ষণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কালী প্রসাদ গভীর ধানে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার শক্তিকে আকর্ষণপূর্বক অধোদিকে নামাইয়া দিলে তিনি বাহ্নভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যানাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন এবং ধ্যানে যেসব দর্শনাদি হয় তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন; অধিকন্ত কালীপ্রসাদকে অবিবাহিত জানিয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর কালীপ্রসাদ কালীমন্দিরে কিয়ৎক্ষণ ধ্যানাস্তে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। বিদায়কালে ঠাকুর তাঁহাকে মিষ্টি প্রসাদ দিয়া বলিলেন, "আবার এসো। যদি পয়সা যোগাড় না হয়, তবে এথান হতে দেওয়া হবে।" সেদিন এক ভদ্রলোক গাড়ি করিয়া কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছামুসারে তিনি কালীপ্রসাদকে গাড়িতে তুলিয়া লইলেন।

বাড়িতে অনুসিয়া ঠাকুরের উপদেশান্তসারে কালীপ্রসাদ প্রত্যহ সকাল ও রাত্রিতে ধ্যান করিতে এবং ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া স্বীয় অনুভূতি নিবেদন করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্বভাবতঃ পড়াশুনায় অমনোযোগ আদিল ও বাড়ির লোকের দৃষ্টি আরুষ্ট হওয়ায় তাঁহারা বাধা দিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদ কিন্তু তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া সাধনায় রত থাকিলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে গমনাগমনের ফলে তাঁহার অনেক

ভক্তের সহিত পরিচয় ঘটিল এবং ঠাকুরের বিবিধ সেবার স্থযোগ পাইয়া তিনি ধশু হইলেন। ঠাকুর ঝাউতলায় গমনকালে অনেকসময় তাঁহার স্বন্ধে হাত দিয়া চলিতেন, আবার কখন কখন ঐ ভাবে ভ্রমণকালে অনেক উচ্চ তত্ত্ব শিখাইতেন। এতদ্বাতীত ভক্তদের বাড়ি ঘাইয়া সদা-লোচনা করিতেও উপদেশ দিতেন। একদিন কালী দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া নিবেদন করিলেন যে, খাানে তিনি ঈশ্বরের সর্বতঃপ্রসারী চক্ষুদ্বর দর্শন করিয়াছেন। অপর একদিন ঠাকুরের শ্রীচরণে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি অহভব করিলেন যেন, পরমহংদদেব জ্ঞানাতারূপে তাঁহাকে স্তম্পান করাইতেছেন। অক্তদিন রাত্রে ধ্যানকালে তিনি বোধ করিলেন. তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া উধব লোকে চলিয়াছে। বহু মনোরম দৃশু দেখিতে দেখিতে একটি স্থন্দর প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় সর্বধর্মের প্রতীক ও মূর্তবিকাশ রহিয়াছে। সেই প্রাসাদের এক বিরাট কক্ষে প্রবেশান্তে দেখিলেন, চতুষ্পার্শ্বে বেদীতে বিভিন্ন ধর্মের দেব, দেবী ও অবতারগণ বসিয়া আছেন; আর মধ্যন্থলে দাঁড়াইয়া আছেন শ্রীরামক্ষণ। ক্রমে সব দেব, দেবী ও অবতার শ্রীরামক্নফের জ্যোতির্ময় বিরাট দেহে একীভূত হইলেন। এই সমস্ত শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়ে গেল; এখন হতে তুই অরূপের ঘরে উঠলি, আর রূপ দেখতে পাবি না।"

কালী প্রসাদ যে শুধু দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুরের দর্শনে যাইতেন তাহাই নহে; ঠাকুর কলিকাতায় ভক্তগৃহে আসিলে তিনিও সেধানে মিলিত হইতেন। এইরূপে তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন কাঁকুড়গাছিতে রামবাবুর উভানে গিয়াছিলেন; এরা জুলাই রথযাত্রার দিনে বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে রামবাবুর কলিকাতার গৃহে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শেষোক্র দিনে কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের

সক্ষে আসিয়া তাঁহার আনেশে নিরঞ্জনের সহিত নরেক্রনাথকে ডাকিবার ক্ষম্ম নরেক্রভবনে গিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম হইতেই ঠাকুরের গলায় ব্যথা আরম্ভ হইল—টোক গিলিতে, আহার করিতে, কথা বলিতে কট্ট হয়, আর গয়ারে হুর্গন্ধ। গোলাপ-মা বলিলেন, "কলকাতার হুর্গাচরণ খুব বড় ডাক্তার; তাঁকে দেখালে রোগ সেরে যেতে পারে।" বালকস্বভাব ঠাকুর উহাতেই রাজী হইলেন। কালীপ্রসাদ সেই দিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপনাস্তে পরদিন প্রাতে লাটু ও গোলাপ-মার সহিত নোকারোহণে পরমহংসদেবকে ডাক্তারের নিকট লইয়া গেলেন এবং পরে আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরাইয়া আনিলেন। ঐ বৎসর ঠাকুর যেদিন পাণিহাটির মহোৎসবে যান, কালী সেদিনও ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন এবং মহোৎসবাস্তে নৌকাযোগে একই সঙ্গে সন্ধ্যার পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের পর শ্রামপুক্র। লাটু ও কালী দেবক হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের হরা আখিন কলিকাভায় আসিলেন এবং সাভ দিন বলরাম-মন্দিরে থাকিয়া ৫৫ নং শ্রামপুক্র রোডের ভাড়া-বাড়িতে গেলেন। কালী তদবধি গৃহসম্পর্কশৃক্ত হইয়া পরমহংসদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রামপুক্রের পর তিনি ঠাকুরের সহিত কাণীপুরে চলিলেন (১১ই ডিঃ, ১৮৮৫)। এখানে পরমহংসদেবের আদেশে নরেক্রনাথ প্রভ্যেকের কার্যক্রম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কালী হুই ঘণ্টা দিনে ও হুই ঘণ্টা রাত্রে সেবা করিতেন। ছিপ্রহরে ঠাকুরকে তেল মাথাইয়া গাড়ি-বারান্দার ছাদের উপর রোডে জলচোকীতে বসাইয়া স্নান করাইতেন এবং ঐ স্থ্যোগে শ্রীমুথনিঃস্ত তত্ত্বকথা শুনিতেন।

এই সময়ে নরেন্দ্রের প্রভাবে কালীর ভাবধারা কিরুপে পরিবর্তিত হইয়াছিল আমরা তাহার বিবরণ 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"আব্দ ফাব্ধনী শিবরাত্রি। বালক-ভক্তদিগের মধ্যে তিন-চারি ব্লন স্বামীব্রীর সহিত স্বেচ্ছার ব্রতোপবাস করিরাছে। দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, ৰূপ ও ধ্যান সাক্ষ করিয়া স্বামীজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার তামাক সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামীঞ্চীর ভিতর সহসা পূর্বোক্ত দিব্য বিভৃতির তাঁত্র অন্তভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অন্ত কার্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সমুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদাননকে বলিলেন, 'আমাকে থানিকক্ষণ ছুঁৱে থাক তো ।' ইতোমধ্যে তামাক লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বোক্ত বালক দেখিল, স্বামীজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অভেদানন্দ চকু মুদ্রিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্তদারা তাঁহার দক্ষিণ জাহু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাঁহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। তুই-এক মিনিট কাল ঐ ভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামীজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, 'ব্যস, হয়েছে। কিরূপ অনুভব করলি? অভেদানন্দ—ব্যাটারি ধরলে ধেমন কি-একটা ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাঁপে, ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল।' পরে সকলে ছই প্রহরের পূজা ও ধানে মনোনিবেশ করিলেন। অভেদানন ঐ কালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। ঐরপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইত:পূর্বে আর কথন দেখি নাই। তাহার দর্বশরীর আড়েষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্ম বহির্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল। ে রাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে বলিলেন, .'ঠাকুর ডাকিতেছেন।' শুনিয়াই স্বামীদ্রী বসতবাটীর দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের নিকট

চলিয়া গেলেন। স্থামীজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, 'কিরে? একটু জমতে না জমতেই ধরচ? এর ভিতর তোর ভাব চুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি বল দেখি? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নই হয়ে গেল। ছয় মাসের গর্ভ য়েন নই হল। এক ভাব দেয়ে পূর্বে ধর্ম-জাবনে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার তো একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই আবার অবৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও ব্ঝা কালসাপেক হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কথন কথন সদাচারবিরোধী অনুষ্ঠানসকল করিয়া ফেলিতে লাগিল।"

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে বে, কালী একবার ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব মানা করিলেও তিনি "আত্মা কাহাকেও মারেন না, কাহারও দ্বারা হতও হন না" ইত্যাদি গীতাবাক্য আরুত্তি করিয়া নিজ কার্যের সমর্থন করিলেন। অতঃপর একদিন ঠাকুর শ্যাায় শয়ন করিয়া কালীর সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় বিষম যন্ত্রণায় বিশেয়া উঠিলেন, "তাখ, বাইরে ওকে দাসের উপর দিয়ে চলতে বারণ কর; আমার বড় কট্ট হচ্ছে—ও যেন আমার বুকের উপর দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে।" কালী সেদিন প্রকৃত বেদান্তামুভ্তির মর্ম বুঝিলেন। কিন্তু বুদ্ধিদারা জ্ঞাত তত্ত্বের অমুভৃতিক্ষেত্রে আত্মলাভ করা সময়সাপেক্ষ। তাই 'অষ্টাবক্রসংহিত্যু'-পাঠে কালীকে নেতিপরায়ণ দেখিয়া বুড়োগোপাল একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন, "কালী নান্তিক হয়ে গেছে, কিছুই মানে

১। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের খামী শংকরানন্দ-প্রণীত 'বামী অভেদানন্দের জীবনকথা' গ্রন্থে (৪৭ পৃ:) মূল ঘটনা শীকৃত হইলেও এই ভাবসঞ্চারণ অশীকৃত হইরাছে এবং বলা হইরাছে বে, বিবেকানন্দ বামীজী ভখনও ঐক্লপ শক্তি অর্জন করেন নাই—প্রত্যুত ঐ সময়ে শুধু কুঞ্জিনীর জাগরণে ঐক্লপ উপস্থিত হইরাছিল।

না।" তারপর ঠাকুর কালীকে একাস্তে পাইয়া জিজাসা করিলেন, "হাারে, তুই নাকি নান্তিক হয়ে গেছিস?" কালী নির্বাক্! কিন্তু ক্রমে তিনি জানাইলেন যে, তিনি ঈশ্বর, শাস্ত্র, লোকাচার কিছুই মানেন না। ঠাকুর তাঁহার সরল ও নির্ভীক উত্তরে বিরক্ত না হইয়া বলিলেন, একদিন তুই সব মানবি! তুই একঘেরে হোসনি—আমি একদেরে ভালবাসি না।" অবশেষে সেবা করার স্থযোগে কালী একদিন ঠাকুরের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রবল আকাজ্জা নিবেদন করিলেন। ঠাকুরও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" পরে ধ্যানযোগে তিনি একদা ঐ জ্ঞানের আশ্বাদ পাইয়া ঠাকুরের নিকট সবিশেষ জানাইলে তিনি বলিলেন, "এই ঠিক ঠিক জ্ঞান।" ইহার পর কালীর মন হইতে নান্তিকতা চিরতরে বিদ্বিত হইল।

কাশীপুরে কালীর বৈরাগা একবার বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইয়াছিল।
ঠাকুর সেদিন বলিলেন, "আজ তোর বাবা এসেছিল, বল্লে তোর মা কেঁদে
কেঁদে সারা হছে। তা আমি অমুমতি দিছি, তুই বাড়ি গিয়ে
থাক।" কালী আদেশপালন করিয়া বাড়িতে গেলেন এবং সেখানে
পিতা-মাতার নিকট প্রচুর আদর্যত্তও পাইলেন। কিন্তু অলক্ষণেই যেন
মনে হইল—এই বিজ্ঞাতীয় আবহাওয়ায় তাঁহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।
বাধা হইয়া একরপ দোড়াইয়াই কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর
তাঁহাকে এত শীঘ্র স্বসকাশে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই বাড়ি
যাস নি?" কালী সব খুলিয়া বলিলে ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,
"বেশ করেছিস।"

একবার বিজয়ক্বফ গোম্বামী সম্নাসিবেশে কাশীপুরে আসিয়া বলিলেন যে, তিনি গ্রাধামের নিকট বরাবর পাহাড়ের এক গুহায় একজন হঠযোগী সাধু দেখিয়া আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হঠযোগশিক্ষায় উৎস্কুক কালী

কাহাকেও না জানাইয়া একাকী গন্ধা যাত্রা করিলেন। তিনি গন্ধা স্টেশনে নামিয়া নগ্নপদে ভিন-চারি মাইল পাহাড়ী সংকীর্ণ পথ অভিক্রমান্তে পাহাড়ের দীচে এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন ও সেখানে শিবমন্দিরের ধর্মশালায় রাত্রিযাপন করিলেন। ধর্মশালায় এক সন্ন্যাসীর সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে বির্জাহোমের মন্ত্র ও পুরীনামা সন্ন্যাদি-সম্প্রদায়ের পরিচায়ক 'মঠ', 'মড়ি' প্রভৃতি সংকেতগুলি লিখিয়া লইলেন। অবশেষে হঠযোগীর নিকট যাইতে উত্তত হইলে গ্রামবাদীরা নিষেধ করিল; কারণ আগন্তক দেখিলেই হঠযোগীর চেলা পাণ্ডর ছুড়িয়া মারে। ইহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া কালী সম্ভর্পণে চলিয়া অকম্মাৎ একেবারে যোগী ও তাঁহার চেলার নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রথমত: যোগী ও শিশ্য তাঁহাকে মারিতে উত্তত হইলেন, কিন্তু পরে তাঁহার সন্ন্যাসোচিত পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাকে শিক্ষাৰ্থী জানিয়া থাকিতে দিলেন। কালী কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইঁহারা অন্বোরপন্থী এবং যোগ সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান নাই; স্থতরাং তিনি ফিরিবার চেষ্টায় রহিলেন। এদিকে যোগী এমন উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া ছাড়িতে চাহেন না। 'তথন কালী জল আনিবার ভান করিয়া কলসীহস্তে গুহা হইতে বহির্গত হইলেন এবং দূরে গিয়াই কলদী পরিত্যাগপূর্বক ক্রতপদে নীচে নামিয়া গেলেন। অবশেষে কাশীপুরে ফিরিয়া ঠাকুরকে সবই জানাইলেন। ঠাকুর সম্বেছে বলিলেন, "যত ১ড় সাধু বা সিদ্ধ যোগী বে যেখানে আছে আমি সব জানি। চার খুঁট ঘুরে আয়; কিন্তু এখানে ( নিজের বুকে হাত দিয়া ) যা দেখছিস এমনটি আর কোথাও পাবি নি।" অতঃপর মান্তলের পাথীর দৃষ্টাস্ত দিয়া তিনি ব্ঝাইয়া দিলেন ষে, তুলনা না করিলে প্রকৃত মহত্ত বুঝা যায় না।

কাশীপুরে নরেন্দ্রের সহিত তারক, কালী প্রভৃতি বৌদ্ধ মতের আলোচনা করিতেন ও গ্রন্থাদি পড়িতেন। ব্রাহ্মসমাজের সাধু অঘােরনাথ-প্রণীত 'বৃদ্ধচরিতে' 'লালিত-বিস্তরের' বেদব শ্লোক উদ্ধৃত ছিল, কালী ভাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের শ্বতিকথায়' (২৬৮ পৃঃ) একটি ঘটনার উল্লেখ আছে—"একদিন তো কালী-ভাই ঠাকুরকে বৃদ্ধদেবের কথা জিগগেদ করলে। কালীভারের তথন ধারণা ছিল যে, বৃদ্ধদেব ঈশর মানতেন না। একদিন ভাই নিয়ে পুব তর্ক হল। ভাতে তিনি (ঠাকুর) বল্লেন, 'বৃদ্ধদেব নান্তিক কেন হবে গো তিনি যে স্থরপকে দেখেছিলেন, দেখানে অন্তি-নান্তির মধ্যের অবস্থা।'" বাহা হউক, বৃদ্ধের আলোচনার মন্ত কালী একবার নরেন্দ্র ও ভারকের সহিত বৃদ্ধগরায় গমনপূর্বক তিন-চারি দিন তপস্থায় কাটাইয়া আদিলেন (শিবানন্দ-প্রদঙ্গ দ্রহ্ব্য)।

কালীর সর্বদাই প্রবল জ্ঞানস্পৃহা ছিল। তিনি পরমহংসদেবের সেবার অবসরকালে সায়েন্স এসোসিয়েশনে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং কাশীপুর উদ্যানে বসিয়া ইংরেন্স পণ্ডিতদের ধর্ম, ক্যায় ও দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিতেন।

শ্রীরামক্ষের মর্তালীলা-সমাপনাস্তে ১৫ই ভাদ্র শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বোগাননাদির সহিত কালী বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তথায় অবস্থানের স্থোগে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বনে বৃন্দাবনপরিক্রমায় বাহির হইলেন। প্রায় একুশ দিন পরে পরিক্রমা শেষ হইল। অতঃপর কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি বরাহনগর মঠে উঠিলেন।

মঠের একটি ছোট ঘরে বাস করিয়া কালী মহারাজ অধিকাংশ সময় ধানে-জ্বপ ও শাস্ত্রপাঠাদিতে কাটাইতেন। তাই ঐ ঘরটির নাম হইয়াছিল 'কালী-ভপস্বীর ঘর।' এই সময়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থোত্ররচনায়ও মন দিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনই এই সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন, জুতা পরিতেন না, নিমন্ত্রণে যাইতেন না, কাহারও সহিত মিশিতেন না এবং

গীতা ও উপনিষদাদির এক-একটি শ্লোকের উপর দিনের পর দিন ধান করিয়া উহার মর্মার্থ উদ্ঘাটন করিতেন। তিনি আহারের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলিয়া শশী মহারাজ দরজায় ধাকা দিয়া ও ভৎ সনাকরিয়া তাঁহাকে আহারে প্রবৃত্ত করিতেন। ১৮৮৭ গ্রীষ্টাব্দের জামুয়ারী মাসে যথাবিধি সন্ন্যাসগ্রহণান্তে তাঁহার নাম হইল স্থামী অভেদানন্দ। সন্ন্যাসের পরেও তাঁহার তপস্থাদি সমভাবেই চলিতে থাকিল। একদিন মধ্যাহ্লের পরে মাস্টার মহাশয় আসিয়া দেখিলেন, বারান্দায় তপ্ত ধূলির উপর অভেদানন্দের দেহ অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। তিনি যোগীন মহারাজকে বলিলেন, "কালী মঠের কঠোরতা সন্থ করতে না পেরে দেহত্যাগ করেছে।" যোগানন্দ সহাস্থে বলিলেন, "ও কি মরে? এ শালা অমনি করে ধ্যান করে।"

১৮৮৭ খ্রীট্রাব্দে পরমহংসদেবের জ্বন্যোৎসবের পরে স্বামী সারদানন্দ ও
স্বামী প্রেমানন্দের সহিত কালী মহারাজ পুরীধামে ধান এবং এমার মঠে
স্বাশ্রম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে বৈষ্ণববাবাজীদের পরিত্যক্ত এক গুহার
তিনি কিছুদিন ধ্যান করিয়াছিলেন। ছয় মাস ঐ অঞ্চলে কাটাইয়া তাঁহারা
ভাদ্রমাসে বরাহনগরে প্রত্যাগমন করেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্বামী অভেদানন্দ ও অভুতানন্দ একবার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে নবীন সন্ন্যাসীদের আদর্শ ও প্রবাণদের ভাবধারা লইয়া এক তুম্ল বিতর্ক আরম্ভ হয়। রাম বাবুর বক্তব্য ছিল এই যে, ঠাকুরকে ধরিয়া থাকিলেই সব হইল. শাস্ত্রাভ্যাসাদি নিশ্রেয়েজন; আর নবীনদের মুখপাত্ররূপে স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্য ছিল এই যে, ঠাকুরকে ধরিয়া থাকিয়া ধ্যানভজনাদি তো করিতেই হইবে; এতদ্বাতীত বিভিন্ন শাস্ত্র ও মতবাদের সহিত্ত পরিচয় আবশ্রক। এই বিষয় লইয়া পরে অভেদানন্দকে ভক্তমহলে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইলেও

তিনি বিচলিত হন নাই। ফলত: মঠস্থাপনের প্রথমাবস্থায় তাঁহাদিগকে এরপ বহু প্রতিকৃল ভাবের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ এবং অপর কোন কোন গুরুভাতা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আঁটপুর হইয়া কামারপুকুর ও **জ**য়রামবাটী যান। সেখানে অভেদানন্দের মনে উত্তরাখণ্ড গমনের অভিলাষ জ্ঞান্মে এবং শ্রীশ্রীমায়ের অমুমতি লইয়া স্বামী নির্মলানন্দের সহিত তিনি তীর্থদর্শনে বহির্গত হন। উভয়ে গ্রাও ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া নগ্রপদে চলিলেন। অভেদানন্দের প্রতিজ্ঞা ছিল—অর্থ স্পর্শ করিবেন না, রন্ধন করিবেন না, জুতা বা জামা পরিবেন না, কাহারও বাড়িতে নিদ্রা ষাইবেন না এবং তিন অথবা পাঁচ বাড়িতে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করিয়া একাহারে থাকিবেন। এইরূপে চলিতে চলিতে তাঁহারা গান্ধীপুরে পেছিয়া পওহারী বাবার সহিত আলাপাদি করিলেন। এখানে হরিপ্রসন্ম বাবুর ( স্বামী বিজ্ঞানানন্দের ) সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তাঁহারা অযোধাা, হরিদ্বার, স্বীকেশ, উত্তরকাশী ও দেবপ্রয়াগাদি তীর্থভ্রমণাস্তে বদরিকাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ৬বদরী-নারায়ণদর্শনাম্ভে কেদারনাথে চলিলেন। এথানে এক পর্বতগুহায় কিয়দিবস একাকী তপস্থা করিয়া অভেদানন্দ মহারাজ এক উদাসী সাধুর সহিত গোম্থী যাত্রা করেন। গোমুখীদর্শনান্তে তিনি আবার উত্তরকাশী হইয়া যমুনোত্রী যান এবং তথা হইতে দেরাত্নের পথে স্বীকেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হারীকেশে অবস্থানকালে তিনি ঝুপড়ীতে বাস করিয়া কঠোর তপস্থা আরম্ভ করেন এবং ধনরাজ গিরির নিকট শান্ত্রাধ্যয়ন করেন। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ধনরাজ গিরি পরে স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, "অভেদানন্দ! অলোকিকী প্রজ্ঞা!" দৈবক্রমে স্বামী অভেদানন্দ অচিরেই ব্রস্কাইটিস ও জরে আক্রান্ত হইয়া শ্যাশায়ী হইলেন। তথন স্বামী সারদানন্দ ও সাল্লাল মহাশয় সেথানে ছিলেন; তাঁহারা সেবার ভার

# প্রীরামকুক-ভক্তমালিকা

শইলেন। পরে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশাস্থসারে স্বামী নির্মলানন্দ তাঁছাকে গোযানে হরিছারে লইয়া গিয়া কাশীর ট্রেনে তুলিয়া দিলেন ( মার্চ, ১৮৯০ )।

কাশীতে আদিয়া তাঁহার রক্তামাশয় হইল এবং তিনি ডাক্তার প্রিয় বাব্র বাড়িতে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন; অধিকম্ব তাঁহার সেবার জক্ষ একজন গুরুভাই স্বামীজীর নির্দেশে গাজীপুর হইতে তথার গেলেন। পরে স্বামী সদানন্দ সেবাভার গ্রহণ করেন। কালী মহারাজ আরোগালাভান্তে সদানন্দের সহিত এলাহাবাদে রুসীতে যাইয়া তপস্থা করেন। ঐ সময়ে তিনি সদানন্দকে বেদান্ত পড়াইতেন। অতঃপর সম্ভবতঃ জুন মাদে তিনি বরাহনগরে যান।

মঠে তিনি রাতদিন কেবল পড়াশুনা করিতেন। ফুরসত পাইলে নরেন্দ্রনাথের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিতেন। তর্কে তিনি অঁাটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তবে একদিন নরেন্দ্রনাথ একটু কোণ-ঠাসা হইয়া বলিলেন, "আজ এই পর্যন্ত, কাল ঠিক এথান থেকে শুরু হবে।" পরদিন নরেন্দ্রনাথ এইরূপ অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিলেন যে, অভেদানন্দ হার মানিয়া বলিলেন, "নরেনকে একদিনও যুক্তি দিয়ে হারাতে পারলুম না।" যুক্তিবিচারের ক্ষেত্র যাহাই হউক না কেন, নরেন্দ্রের হৃদয় সর্বদাই অভেদাননের প্রতি প্রেমপূর্ণ ছিল। ঐ দারিদ্রোর দিনে সাধুদিগকে যথেষ্ট কান্নিক শ্রম করিতে হইত ; কিন্তু কালী মহারাজের অধ্যয়ন প্রবণ মন ঐ সব ঝপ্পাটে ব্ৰাইতে চাহিত না। ইহাতে কেহ কেহ বিৰুদ্ধ সমালোচনা করিলে একদিন স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "তোদের একটা ভাই যদি পড়াশুনা নিয়েই থাকে, তো তোদের এত গাত্রদাহ কেন? নিয়ে আয় তোদের কত হাণ্ডা আছে; আজি মেঙ্গে দিচ্ছি।" ইহার কিছু পরেই স্বামী অথণ্ডানন্দের সহিত স্বামীজী হিমালয়ভ্রমণে নির্গত হইলেন এবং অভেদানন্দও কিছু পরে তীর্থ-ভ্রমণে চলিয়া গেলেন। স্বামী অভূতানন্দ

তথন বরাহনগর মঠে ছিলেন ; তিনি ও অপরেরা তাঁহাকে থাকিয়া হাইতে পীড়াপীড়ি করিলেও তিনি স্বীয় সন্ধল্প ত্যাগ করিলেন না।

কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, আগ্রা, চিত্রকৃট, সরযূ, জয়পুর, খেডড়ি, আবু ও গিরণার প্রভৃতি তীর্থ ও দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া স্থামী অভেদানন্দ জুনাগড় অভিমুখে অগ্রদর হইলেন। পথে পোরবন্দরে শঙ্কর পাণ্ডুরক্ষ মহাশয়ের নিকট সংবাদ পাইলেন যে, স্বামীজী ঐ অঞ্চলেই আছেন। স্থতরাং তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আগ্রহে তিনি অবিলম্বে জুনাগড়ে উপস্থিত হইলেন এবং দৌভাগাক্রমে মন্ত্রথরাম ত্র্যরাম ত্রিপাটী মহোদয়ের ভবনে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। জুনাগড়ে কিছুদিন একসঙ্গে কাটাইয়া অভেদানন্দ দারকাভিমুখে চলিলেন এবং স্বামীলী বোদাইয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বারকা ও প্রভাস-দর্শনাম্ভে অভেদানন্দ মহারাজ জাহাজে বোম্বাই গেলেন এবং তথা হইতে মহাবালেশ্বরে উপস্থিত হইয়া নরোত্তম মুরারজী পোকুলদাসের গৃহে আবার স্বামীজীকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি পুণা, বরোদা, নাসিক ও দণ্ডকারণা দর্শন এবং তাপ্তী, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোষা নদীতে অবগাহন করিয়া ক্রমে ৺রামেখরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাতুরা, কাঞ্চী, কুম্ভকোণ্ম প্রভৃতি তীর্থদর্শনাম্ভে মাদ্রাজে জাহাজে উঠিয়া কলিকাতায় আসিলেন। তথন মঠ আলমবাবারে উঠিয়া আসিয়াছে।

গুঙ্গরাতে ভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ যদিও তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, পাতৃকাব্যবহার করা আবশুক. তথাপি তিনি ঐ অঞ্চলে

২। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী শংকরানন্দ প্রণীত 'স্বামী অভেনানন্দের জীবনকথা'র (৮৭ হইতে ৯৬পৃঃ) সহিত এই বিবরণের অমিল আছে জানিরাও আমরা স্বামী শিবানন্দের ৮।১।৯ তারিথের পত্র, ব্রহ্মচারী প্রকাশ-প্রণীত স্বামী সারদানন্দের জীবনী, স্বামী বিবেকানন্দের ১৯।২।৯ , ৮।৩।৯ , ১৫।৩।৯ , ৩১।৩।৯ , ১০।৫।৯ , ৪।৬।৯ , ৬।৭।৯ ০ তারিথের পত্র ও স্বামী অথভানন্দের 'স্বৃত্তিকথা'র অসুসরণ করিলায়।

রিক্তপদেই চলিতেন। আহার ও জলপান সম্বন্ধেও তিনি বিরাগী সাধ্র স্থায় উদাসীন ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার পায়ে গিনিওয়ার্ম হয় এবং আলমবাজার মঠে আগমনের পর পা ছইটি ফুলিয়া রোগ ভয়ন্কর আকার ধারণ করে। এই রোগে তিনি চারি মাদ শ্যাশায়ী ছিলেন এবং দাতবার তাঁহার পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। তথন স্থামী সারদানন্দ প্রমুপ্ত গুরুত্রাতারা তাঁহার বিশেষ দেবা করিয়াছিলেন। রোগম্ভির পর এইবারে তাঁহার নিকট মঠজাবন বেশ আনন্দময় ছিল। তাঁর্যত্রমণাস্তে অনেকেই তথন মঠে অবস্থান করিতেছিলেন এবং মঠের উপ্ত্রন্তির অবসান হইয়া কতকটা সচ্ছলতা আদিয়াছিল। নৃতন সতর্ক্ষিতে বিদয়া রিডিং ল্যাম্পের সাহায়ো পাঠ করা তথন কঠিন ছিল না। স্থামা অভেদানন্দ এই পরিবর্তিত অবস্থার পূর্ণ স্থ্যোগ লইয়াছিলেন।

আমেরিকার স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্যলান্ডের পর বিদ্বেষপূর্ণ অনেক স্বাদেশ ও বিদেশবাসা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলে উহার প্রতিকার-কল্পে ১৮৯৪ খ্রীপ্রান্ধের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার টাউন হলে যে সভা হয়, তাহার অক্সতম উল্লোক্তা ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন, "কালা বেদাস্তা এই সময় প্রাণপণ খাটয়াছিলেন। উন্মাদের মত দিবারাত্র কাজ করিয়া টাউন হলের সভা করিয়াছিলেন।" এইরূপে কিছুকাল মঠে বাস করিয়া ১৮৯৫ খ্রীপ্রান্ধের শ্রীরামক্কফোৎসবের কিছুদিন পরে তিনি পুনর্বার তীর্থ-পর্যট্টন নির্গত হন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টান্দে তাঁহার জীবনের এক নৃতন পর্যায় আরম্ভ হইল—দীর্ঘ সাধনার ফলে তিনি যে শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন, আজ তাহার বিকাশের স্থাগে ঘটল। বিদেশে বেদান্তপ্রচারার্থে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ঐ বৎসর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে লণ্ডনে পোঁছিয়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের

বাসন্থান উইম্বল্ডনে মিদ্ মূলারের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। লগুনেপ্রায় এক মাস অবস্থানের পর স্থামীন্দী অকন্মাৎ একদিন জানাইলেন বে, 'গ্রীপ্ট-থিয়াসফিক্যাল সোসাইটী'তে হিন্দুর্ধ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইবে—সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গিয়াছে, কোন পরিবর্তন অসম্ভব। অভেদানন্দ তো আকাশ হইতে পড়িলেন; অথচ স্থামীন্দী তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না জানিয়া তাঁহারই নির্দেশমত 'পঞ্চদশী'-অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। অবলেষে ২৭শে অক্টোবর তাঁহার জীবনের প্রথম বক্তৃতা হইয়া গেল। উহা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং স্থামী অভেদানন্দের ভাবী প্রচারক্জীবন যে অতি সমূজ্বল সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। আর সকলেই ব্ঝিলেন যে, স্থামীন্দী লোক চিনিতে পারেন এবং তাহাদিগকে কার্যের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারেন—"আশ্চর্যো জ্ঞাতা, কুশলাম্থান্টঃ।"

নভেম্বর মাসে কার্যের স্থবিধার জন্ম স্বামীজী, অভেদানন্দ ও গুড্উইন্
১৪নং গ্রে কোট গার্ডেন্সে ভাড়াবাড়িতে উঠিয়া আসিলেন এবং বক্তৃতার
জন্ম ভিক্টোরিয়া স্ট্রাটে একটি হল ভাড়া লইলেন। স্থামীজী এই গৃহে তিন
মাস অবস্থানের স্থযোগে অভেদানন্দকে ইংরেজ-জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ
শিখাইয়া দিলেন। অভেদানন্দও স্থামীজীর সাহাযো ডয়সন্, ম্যাক্স্মূলার প্রভৃতি মনীষার সহিত পরিচিত হইলেন এবং স্থামীজীর নির্দেশে লগুন
ও নগ্রোপকণ্ঠে বক্তৃতাদি-সাহাযো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন।

স্বামীন্দ্রীর গণ্ডনত্যাগের পর স্বামী অভেদানন্দ স্থান্ডি মহোদয়ের আবাসে উঠিয়া আসিলেন। স্থার্ডি নিজে নিরামিষাশী ও কঠোরী ছিলেন; অভেদানন্দও উক্ত ভবনে তদমুরূপ জীবনই অবলম্বন করিলেন। তিনি হর্ম্যোপরি একটা উত্তাপহীন ও গবাক্ষশৃত্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপাধানবিহীন কঠিন শ্যায় শয়ন করিতেন ও নীচের এক কক্ষে অধ্যয়নাদি করিতেন।

এই আবাসস্থানকে ভিত্তি করিয়াই ১৮৯৭ ইং-র ১২ই আহয়ারী হইতে রীতিমত বেদান্তের বক্তৃতা ও ক্লাস আরম্ভ হইল। পরস্ক লগুনের কার্য দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। ঐ বৎসরের মধ্যভাগে তাঁহার আমেরিকাগমনের আহ্বান আসল। স্বামীজী তখন ভারতে—এই প্রস্তাবে তাঁহারও সমর্থন ছিল। অতএব লগুনের কার্যপরিচালনার্থে স্বামীজী যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহার দ্বারা টিকেট কিনিয়া স্বামী অভেদানন্দ ৩১শে জুলাই আমেরিকাগামী জাহাজে আরোহণ করিলেন।

মন্ মেরী ফিলিপ্সের বাড়িতে উঠিলেন। পূর্ব বৎদর লগুনে জাহাজ হইতে অবতরণকালে ঘটনাক্রমে অভ্যর্থনার জন্ম আগত কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি একাকী গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রত্যুৎপন্ধমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন; নিউইয়র্কেও অন্তর্মপ অবস্থায় অভেদানন্দ নিজেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থাবলম্বনে বাসন্থানে উপস্থিত হইয়া মিদ্ ফিলিপ্ দ্কে অবাক্ করিয়াছিলেন। নিউইয়র্কে তিনি প্রথম এক পক্ষকাল নগরপরিদর্শন করিয়া আমেরিকার জীবনের সহিত স্থপরিচিত হইলেন। অবশেষে ২০শে আগস্ট বেদান্তসমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। সভায় স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্র-ছাত্রী ও গুণগ্রাহী বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকায় অবস্থানের প্রথমাবধিই অভেদানন্দ স্থীয় কার্যক্ষেত্রকে একই স্থানে সীমাবদ্ধ না রাথিয়া সর্বত্র বিস্তার করিতে সচেষ্ট ছিলেন। নিউইয়র্কে আসার পথে কাউণ্ট্ দাদ্মারের পত্নীর সহিত তাঁহার যে আলাপ হইয়াছিল, সেই পরিচয়ের স্থযোগে ২৭শে আগস্ট কেরোলিনায় দাদ্মার-দম্পতির গৃহে গমনপূর্বক তিনি পাঁচ দিন কাটাইয়া আসিলেন। পরে ১৬ই সেপ্টেম্বর স্থামীজীর শিষ্যা ব্রহ্মচারিণী যতিমাতার (মিল্ ওয়াল্ডোর) গৃহে গমনাস্তে তিনটি সন্ধ্যার ২০।৩০ জন শ্রোতার সমুথে বেদাস্তালোচনা

করিলেন। ১৪ই অক্টোবর শ্রীযুক্তা ওলি বুলের কেন্ব্রিজ (মাস্)-স্থিত ভবনে যাইরা সেখানেও পাঁচ দিন থাকিলেন।

স্বামী সারদানন্দ তথন আমেরিকার ছিলেন। তিনি ২৭শে সেপ্টেম্বর স্বীয় কর্মকেন্দ্র বইন হইতে নিউইয়র্কে আসিয়া অভেদানন্দের সহিত দেখা করিলেন। এতদ্বাতীত শ্রীষুক্তা হুইলারের আমন্ত্রণে অভেদানন্দ মন্ট্-ক্রেয়ারে উপস্থিত হুইলে সেখানেও উভয় গুরুলাতার পুনর্মিলন হুইল। এই স্থােগে উভয়ে বৈজ্ঞানিক আবিদ্ধারক শ্রীযুক্ত এডিসনের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত প্রায় হুই দ্বা আলাপ করেন। উভয় গুরুলাতারই তথন বিশ্বাস ছিল যে, আমেরিকার কার্যের সাফল্যের জন্ম নিরামিষাহার অত্যাবশ্যক এবং তাঁহারা এরপই করিতেন।

ইতাবসরে ২৯শে অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দ নিউইয়র্কে যে প্রথম বক্তৃতা দিলেন উহাতে উপস্থিত সকলেই বিশেষ প্রীত হইলেন। বক্তৃতাস্তে তিনি ক্রক্লিনে বাইয়া যতিমাতার আতিথা স্বীকারপূর্বক সেথান হইতেই নিউইয়র্কের কার্য চালাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই লেক্সিটেন এভিনিউর একথানি বাড়ি সংগৃহীত হওয়ায় তিনি সেখানে চলিয়া আসিলেন। নিউইয়র্কের কার্যের সহিত তাঁহাকে নিয়মিতভাবে মণ্ট্-ক্রেয়ারেও বক্তৃতা দিতে হইত। মণ্ট্-ক্রেয়ারে তিনি নরওয়েনিবাসী ও উত্তরমেক্র-অভিযানকারী মিঃ নান্সেনের সহিত পরিচিত হন। এতদ্বাতীত মিঃ লেগেটের আমন্ত্রণে বহুবার তাঁহার বাড়িতে গিয়াও বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তির বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হন। ইহাদের মধ্যে মনক্তত্ববিদ্ মিঃ গেট্স্ অন্ততম। এই সময়ে স্বামী অভেদানন্দ বাজ্যোগের ক্লাস করিতে এবং স্বয়ং শুধু ত্ব ও ফলমূল থাইতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও প্রতিভায় নিউইয়র্কে বেদান্তপ্রচার ক্রমেই দৃচ্মৃল হইতে লাগিল। এই কার্যে তিনি উদারচেতা ধর্মযাঞ্চক

ডাঃ হিবার নিউটনের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। নিউটন তাঁহাকে বীর পুস্তকালর ব্যবহার করিতে দিতেন, নিজের গির্জার বক্তৃতার বিজ্ঞাপনের সহিত তাঁহার বিজ্ঞাপন পাঠাইতেন, নিজে বেদান্ত-সমিতির অবৈতনিক সভাশ্রেণীভূক্ত হইয়াছিলেন, গির্জায় সমাগত উপাসকদিগকে স্বামী অভেদানন্দের নিকট পাঠাইতেন এবং অপরাপর ধর্মধাক্ষকদের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দিতেন। ইহার পরে তিনি ধর্মধাক্ষক ম্যাক্ আর্থারের সহিতও পরিচিত হন। অচিরেই কলম্বিয়া বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক জ্যাক্সনের সহিত তাঁহার আলাপ হইল এবং অধ্যাপকের অন্থরোধে তিনি বিশ্ববিভালয়ের মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এথানে মনে রাথিতে হইবে যে, কার্যের সাফল্যের জন্ত এই সকল আলাপ-পরিচয় অতি মূল্যবান্ হইলেও, স্বামী অভেদানন্দের অমূপম উৎসাহ ও উল্লমই ছিল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানিদ। স্বায়্ম প্রচারব্রত-উদ্যাপনের জন্ম তিনি কোন কন্তই গ্রাহ্ম করিতেন না—প্রচণ্ড শীতের তুমারপাত অগ্রাহ্ম করিয়াও নিয়্মতি ক্লাস চালাইয়া যাইতেন।

আবার এই সাফল্যদর্শনে ইহাও সিদ্ধান্ত করা চলিবেনা যে, বেদান্ত-প্রচার সর্বত্র নির্বিবাদেই চলিতেছিল। বস্তুতঃ এই সময়ে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। গোঁড়া ধর্মসম্প্রদায় তো তাঁহার বিরোধিতা করিতেনই, শিক্ষিত অপচ ভারতীয় উদার ভাবের সহিত অপরিচিত্ত সমাজও মাঝে মাঝে এই বিরোধিতায় যোগ দিতেন। কিন্তু সত্তের জয় সর্বত্র—অভেদানন্দও গুরুক্বপায় এই সকল বিম্ন অভিক্রম করিয়াই চলিলেন। তাঁহার কার্যপদ্ধতি ছিল সর্বাপেক্ষা অল্প বাধার পথে চলা। এই জন্ম তিনি বাইবেল-শাসিত খ্রীষ্টান সমাজে ধর্মধাক্ষকদের অতুল প্রভাব আছে জানিয়া তাঁহাদের সহিত মিত্রতাস্থাপনকেই স্বীয় সাফল্যের উপায় স্থির করিলেন। কার্যতঃও দেখা গেল যে, তাঁহার ধারণা অমূলক নহে।

ধর্মধাজকদের বন্ধুছের সাহাধ্যে তিনি সহজেই গণ্যমান্ত-সমাজে প্রবেশের স্থাগে পাইয়া তাহাদের মধ্যে বেদান্তপ্রীতি জাগাইয়া তুলিলেন। তাহার প্রচারপ্রণালী শুধু বক্তৃতা বা ক্লাস করাতেই আবদ্ধ ছিল না; তিনি বহু ক্লেত্রে বন্ধুদের বাড়িতে অবস্থানপূর্বক তাহাদের প্রীতির সম্বন্ধকে আরও নিবিড়তর করিয়া তুলিতেন। বক্তৃতাতেও বাগ্মিতার প্রতি তাহার তেমন দৃষ্টি ছিল না, যেমন ছিল যুক্তি ও তথ্য-উদ্ঘাটনপূর্বক বিশ্বাস-উৎপাদনের প্রতি।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৮৯৮-এর ৩০শে এপ্রিল পর্যস্ত সাত মাস স্থকঠিন পরিশ্রমান্তে স্থামী অভেদানন্দ তথনকার্মত কাজ বন্ধ করিলেন এবং গ্রীম্মে বিশ্রামলাভের জন্ম ওয়াশিংটনে গেলেন। সেধানে অক্সান্ত থাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ মাাকিন্লের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর ডাঃ জেন্সের আমন্ত্রণে কেম্ব্রিজ কন্ফারেন্সে যোগ দিবার জন্ম তথায় গমন করিয়া শ্রীমতী ওলি বুলের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে তিনি একদিন হার্ভার্ড বিশ্ববিত্যালয়ে প্রফেসার জেম্সের বক্তৃতা শুনেন। জেম্স্ বেদান্তের একত্ববাদ খণ্ডন করিয়া বক্তৃতান্তে অভেদানন্দকে কেম্ব্রিজ কন্ফারেন্সে একত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে বলেন। অভেদানন ইহাতে সম্মত হন। কন্ফারেন্সে বক্তৃতাশেষে প্রশ্নোত্তর হইল; প্রশ্নগুলি জেম্দের ছাত্ররাই করিলেন। সভার শেষে জেম্স তাঁহার করমর্দনপূর্বক তাঁহার যুক্তিগুলির প্রশংসা করিলেন এবং স্বীয় ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। উক্ত ভোঙ্গে আরও অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। ভোজের পর প্রায় চারি ঘন্টা ধরিয়া 'বহুত্বে একত্ব' সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং জেম্দ্ মহোদয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, একত্ববাদের পক্ষেও প্রবল যুক্তি আছে।

তথনও নিউইয়র্কের বক্তৃতা-কাল আরম্ভ হয় নাই; অতএব অভেদানন

# জীরামকৃক-ভক্তমালিকা

এই স্থানীর্ঘ অবকাশে বছন, কেম্মুজ প্রতৃতি স্থান-দর্শনান্তে ছুইলার-দম্পতির আমন্ত্রণক্রমে মন্ট্-রেরারে তাঁহাদের নবপরিণীতা কল্পা ও জামাতাকে আশীর্বাদ করিতে গেলেন এবং তদনস্তর নারেগারা জলপ্রপাত প্রভৃতি অনেক স্থান দেখিরা তৃত্তিলাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন। অবশেষে তিনি বাকেলো শহর হইয়া গ্রীন্একারে উপস্থিত হইলেন এবং সেধানে নির্মিতভাবে গীতা-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। তখনও তিনি নিরামিয়াশী ছিলেন। কিন্তু বিদেশে উপযুক্ত ক্রচিকর ও পুষ্টকর খান্তের অভাবে শরীর ক্রমেই ত্র্বল হইয়া পড়িতেছে জানিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী লিখিয়া পাঠাইলেন, "আহারাদি সম্বন্ধে আর তাদৃশ কঠোরতা করিবে না। তৃমি সেধানে একদম নিরামিষ আহার না করিয়া উত্তম মৎস্থাদি আহার করিবে।" ডাঃ জেন্স্ও তাঁহার শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এভাবে এদেশে চলবে না। যথন যে দেশে থাকা যায়, সে দেশের রীতি মেনে চলতে হয়। আপনার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। পৃষ্টিকর খান্ত না থেলে যে অন্সন্থ হয়ে পড়বেন।" এইসব উপদেশের ফলে তাঁহার কঠোরতা কিঞ্চিৎ শিথিল হইল।

গ্রীন্একার ছাড়িয়া তিনি বস্তন্ (মাস্) নগরে গেলেন। উহা দর্শনান্তে রোড্-দ্বীপের নিউপোর্ট দেখিয়া ৯ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌছিলেন। সেই রাত্রেই আবার লঙ্গ আইল্যাণ্ডের ইন্ট্ হাম্প্টনে ঘইয়া এপিস্কোপেল্ চার্চের মাননীয় ধর্মধাজক হিবার নিউটন্-এর অতিথি হইলেন। সেখানে সপ্তাহকাল বাসের পর নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন করিয়া পূর্বপরিচিত অধ্যাপক হার্মেল পার্কারের সহিত হোয়াইট্ পর্বত-আরোহণে চলিলেন। অতঃপর ০০শে সেপ্টেম্বর প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি মিঃ লেগেটের অতিথি হইলেন। লেগেট্নের স্টোন্রিজের বাড়িতে সতর দিন বাস করিয়া তিনি তাঁহাদের নিউইয়র্কের বাড়িতে আসিলেন এবং

একটি বোর্ছিং হাউসে বাসন্থান ঠিক করিলেন। এখানে থাকিয়া ভিনি বেদান্তপ্রচারকৈ স্থান ভিন্তিতে স্থাপন করার মানসে মিঃ লেগেটের সভাপতিত্বে সংগঠিত বেদান্তসমিতিকে ২৮শে অক্টোবর দেশের আইন অমুসারে রেজেস্ট্রী করাইলেন। সমিতির জন্ত ২২ শ স্ট্রীটের ১০৯নং পূর্ব এসেম্বলি হলটি ভাড়া করা হইল। এই হলে প্রথম বক্তৃতার শ্রোভূসংখ্যা হইল ১৫০। অভেদানন্দ জানিতে পারিলেন—তিনি আমেরিকানদের হৃদর জন্ম করিয়াছেন।

এই পর্যন্ত আমরা স্বামী অভেদাননের প্রাথমিক কার্যের একটা ধারা-বাহিক ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কিত করিলাম। অতঃপর এই প্রবন্ধে এরপে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব হইবে না ; কিন্তু পাঠক বুঝিয়া লইবেন যে, তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে এতদপেক্ষাও কঠিনতর অবস্থার সমুখীন হইতে হইয়াছিল এবং সর্বত্রই তিনি বিজ্ঞায়নণ্ডিত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য-শিষ্যা ও পরিচিতদের পূর্ণ সাহায্য পাইলেও নিজের উন্তাম বহু নৃত্ন বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কপর্দকহীন সন্ন্যাসীকে আহারাদির জন্ম প্রমুখাপেক্ষী থাকিতে হইলেও তিনি সর্বদা সর্বত্র সদম্মানে আহুত হইতেন এবং অতি সম্ভ্রান্তপরিবারেও সাদরে গৃহীত হইতেন। তিনি প্রচারকার্যের জন্ম সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য লইতেন। আর তাঁহার জ্ঞানস্পূহা তাঁহাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া লইয়। চলিয়াছিল। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন কবি, দার্শনিক, গায়ক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, পর্বতারোহক ইত্যাদি। এইরূপে ঘরোয়া আলোচনা, ক্লাস, বক্তৃতা, প্রশোত্তর ইত্যাদির সাহায্যে তিনি স্বামীন্সীর প্রবর্তিত বেদান্তপ্রচারকে বহুবিস্কৃত করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার কোন কোনও বক্তৃতা এত স্থুন্দর হইতেছিল যে, উহা ছই বা ততোধিক বার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। 'পুনর্জন্মবাদ' সম্বন্ধে তিনটি

বক্তৃতা বিশেষ চিন্তাকর্ষক হওয়ায় জনৈক শ্রোতা নিজব্যয়ে উহার ২০০০ থানি ছাপিয়া বক্তাকে উপহার প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার পুশুক-প্রকাশের ভিত্তি হইল। এই সকল গ্রন্থাদির আলোচনায় দেখা যায় য়ে, স্বামী অভেদানন্দ বিষয়বস্তার ব্যাখ্যায় অপূর্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি শ্রোতাদের চিরবদ্ধ সংস্কারে অযথা আঘাত না দিয়া এমন ধীর ও শাস্তভাবে তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে চেটা করিতেন য়ে, তাহারা জ্ঞানিতেই পারিত না—তাহারা কখন স্বমত পরিত্যাগ করিয়া নবমতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্তা বিজ্ঞান ও দর্শনের সহিত স্থপরিচিত থাকায় তিনি তাহাদের চিরাভান্ত চিন্তাধারায় চিনয়া তাহাদিগকে ক্রমে অজ্ঞাতসারে বেদাস্তমতে অধিয়ঢ় করাইতেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টান্দের হরা এপ্রিল তিনি ছয়ঞ্জন ছাত্র ও ছাত্রীকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিলেন। অতঃপর বক্তৃতার কাল শেষ হইলে বোর্ডিং-হাউদ্ ছাড়িয়া পূর্ববারের অবকাশকালের স্থায় বিভিন্ন স্থানে বন্ধুদের বাড়িতে ঘ্রিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতন বন্ধুলান্ড, বক্তৃতা ও ভাববিনিময়ে য়য়পর হইলেন। এই অবকাশকালেই তিনি লিলি ডেলে প্রেততত্ত্ববিদ্দিগের সভায় যোগদান করেন ও বক্তৃতা দেন; অধিকন্ধ কয়েকটি প্রেতাবতরণ-চক্রেও উপবেশন করেন। তারপর গ্রীনএকার কন্ফারেন্সে বক্তৃতাপ্রদানান্তে তিনি সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে বইনে পৌছিয়া থবর পাইলেন য়ে, স্বামী বিবেকানন্দ পুনর্বার আমেরিকায় আসিয়াছেন; অতএব কালবিলম্ব না করিয়া রিজ্লে মাানরে মি: লেগেটের বাড়িতে স্বামীজী ও তৎসহ নবাগত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং দশ দিন ইহাদের সঙ্গম্প্ও-উপভোগান্তে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আদিলেন।

নিউইয়র্কের বেদান্তপ্রচারের সঙ্গে অভেদানন্দ আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন—'উহা হইতেছে বালকবালিকাদের ক্লাস। তিনি হিতোপদেশাদি গ্রন্থ হইতে কাহিনী-বিশেষ মনোনীত করিয়া তদবলম্বনে এক ঘণ্টা কাল তাহাদের সহিত প্রতি শনিবার অপরাহ্নে গল্লগুজবে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং ঐ ভাবে তাহাদের স্থকুমার মনগুলিকে গড়িয়া তুলিতেন। ইহা খুবই চিন্তাকর্মক ছিল এবং কোন কোন বালকবালিকা ইহার লোভে কম্ভ সীকার করিয়া দূর দূর স্থান হইতে হাঁটিয়াও আসিত। পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে এই কার্যে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন।

অভেদানন্দ নিউইয়র্কে আসিয়া প্রথমে মট্ মেমরিয়াল হলে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। ১৮৯৮-৯৯এ পাঁচ মাস তিনি এসেম্বলী হলে বক্তৃতা দেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর হইতে ম্যাডিসন্ এভিনিউতে অবস্থিত কেনং স্ট্রীটের টাক্মেডো হলে বক্তৃতা হয় এবং ১৪৬নং ইস্ট ৫৫ স্ট্রীটের বাড়িতে বেদান্ত-সমিতির কার্যালয়াদি স্থাপিত হইয়া উহাতেই বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস চলিতে থাকে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রারম্ভে বেদাস্ত-সমিতি ১০০নং ইস্ট ৫৮
স্ট্রীটের বাড়িতে উঠিয়া গেল। এথানেই স্বামীজী ইউরোপ যাইবার পথে
আসিয়া স্বামী অভেদানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত বাস করিতে থাকিলেন।
সমিতির নামে সমস্ত বাড়িটাই ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এই কার্যে
অভেদানন্দের অসীম সাহসিকভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই বাড়িতে
আসার আগে অকস্মাৎ ০০শে এপ্রিল তিনি সংবাদ পাইলেন যে, পূর্বের বাড়ি
ছাড়িয়া দিতে হইবে। তদমুসারে ২রা মে বাড়ি ছাড়িয়া পরিচিত জনৈক
বন্ধুর নিকট গিয়া জানিলেন যে, তাঁহার হাতে ৫৮ স্ট্রীটের বাড়িখানি
আছে; উহার ভাড়া মাসিক ৭৫ ডলার। হাতে টাকা নাই; তথাপি
ঠাকুরের উপর ভরসা করিয়া এবং মাত্র ১০ ডলার অগ্রিম দিয়া তিনি
তথনই সেই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের বক্তৃতাগুলির কোন কোনটিতে শ্রোভূসংখ্যা ৬০০

পর্যন্ত উঠিল এবং ধোগের ক্লাসেও ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ছুইবার করিয়া ক্লাদের ব্যবস্থা করিতে হইল। এতদ্বাতীত বিভিন্ন সভা-সমিতি প্রভৃতিতেও অভেদানন্দ বহু মনীষীর সমক্ষে বক্তৃতা করিতে আহুত হইতেন। এই সময় হইতে বক্তৃতা-ঋতুতে এত অর্থ-সমাগম হইতে লাগিল যে, আগের মত বক্তৃতার কয় মাস শেষ হইতেই বাড়ি ছাড়িয়া দেওয়ার আবশুক হইত না। এই বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে তিনি বিভিন্ন স্থান-দর্শনাস্তে পশ্চিম উপকৃলে 'শান্তি আশ্রমে' স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট গমন করেন। অভেদানন্দ এথানে ছয় দিন অবস্থান করিয়া ১২ই আগস্ট আশ্রম পরিত্যাগ-পূর্বক স্থান ফ্রান্সিক্ষো আসিলেন এবং ঐ শহরে ও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিতে পরিভ্রমণ, ঘরোয়া বৈঠক ও আলাপাদি-সাহায্যে বেদাস্তপ্রচার করিতে শাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি অধ্যাপক হাউইসনের আমন্ত্রণে বার্কলে বিশ্ব-বিভালয়ের ফিলোসফিক্যাল ইউনিয়নে প্রায় চারিশত শ্রোভার সন্মুখে দেড় ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতা করেন। এই ঋতুর ভ্রমণকালে ইহাই তাঁহার একমাত্র বক্ততা। ইহার পর পশ্চিমাঞ্চল-ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি ৭ই অক্টোবর নিউইয়র্কে উপস্থিত হইলেন এবং ৩রা নভেম্বর হইতে আবার যধারীতি বেদাস্তদমিতির কার্য আরম্ভ করিলেন। এবারে বক্তৃতা ও ক্লাস কার্ণেগী লাইসিয়ামে চলিতে লাগিল।

অভেদানন্দ এখন দার্শনিক বলিয়া পরিচিত এবং রয়েদ্, জেম্দ্, হাউইসন্, ল্যান্ম্যান্ প্রভৃতি পণ্ডিতাগ্রনী অধ্যাপকদের দারা বিশেষ সম্মানিত। মিঃ লেগেটের পদত্যাগের পর কলম্বিয়া বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক হার্শেল সি পার্কার বেদাস্ত-সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। রবিবাসরীয় বক্তৃতা, শিশুক্লাস ও যোগক্লাস নিয়মিত চলিতেছে। প্রতিবংসর শ্রীরামক্ষের জন্মোৎসব যথাবিধানে অক্টিত হইতেছে। বেদাস্ত-সমিতি হইতে পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে এবং সমিতির

সভা ও বন্ধুসংখা বহুগুণ বর্ধিত হইম্বাছে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেও অমুরূপ কার্য-পরিচালনা করিয়া ৭ই আগস্ট তিনি ইউরোপ যাত্রা করিলেন।

প্রথমতঃ ইংলণ্ডে অবতরণ করিয়া তিনি স্কট্ন্যাণ্ডের গ্লাস্গো প্রভৃতি
নগর ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিলেন। অতঃপর ফ্রান্স অতিক্রম
করিয়া স্বইট্জ্যারল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন। সেধানে জেনেভা হ্রদ দর্শন ও
বিভিন্ন পর্বতশিধরে আরোহণজনিত অপূর্ব আনন্দান্তভব করিয়া তিনি
প্যারি হইয়া লগুনে আসিলেন এবং অনতিবিলম্বে ৩রা অক্টোবর নিউইয়র্ক
যাত্রা করিলেন।

নিউইয়র্কে আগমনাস্তে তাঁহার প্রথম কার্য হইল আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্বতিসভা আহ্বান করিয়া বীর সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার ও আমেরিকাবাসী সকলের শ্রদ্ধা ও ক্রতজ্ঞতা নিবেদন। সেদিন উদ্বেলিত-হাদয়ে অভেদানন্দ জানাইলেন, স্বামীজীর নিকট তাঁহারা কত ঋণী এবং সভায় স্বামীজীকে নিউইয়র্কের বেদাস্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করা হইল। শ্বতিতর্পণের পর নিয়মিতভাবে বেদাস্তসমিতির কার্য্য চলিতে লাগিল। ১৯০৩ গ্রীষ্টাব্দের ২২শে জাত্ময়ারী সমিতির বার্ধিক অধিবেশনে উপস্থাপিত কার্যবিবরণ হইতে দেখা গেল যে, সমিতির সর্বাদ্ধীণ উন্নতি হইয়াছে—সভ্য ও বন্ধুয়ংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে; অর্থব্যয় অপেক্ষাক্বত অধিক হইলেও কোষে কিছু সঞ্চিত রহিয়াছে এবং ৫২৫০খানি পৃত্তিকা ও ২৫০০খানি পৃত্তক বিক্রম হইয়াছে। অতঃপর বক্তৃতাকার্য সমাপ্ত করিয়া অভেদানন্দ ১৫ই মে ইটালীভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এবারে ইটালী, স্কুইটজ্যারল্যাপ্ত ও বেলজিয়ম প্রভৃতি দর্শনান্তে তিনি ২৭শে সেপ্টেম্বর আমেরিকাগামী জাহাজে উঠিলেন।

অতঃপর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের যে প্রচার-ঋতু আরম্ভ হইল, উহাতে যোগশিকাদানাদিকার্যে তিনি এতই ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন যে, বাধ্য হইয়া

শিশুরাশটি বন্ধ করিতে হইল। ঐ বৎসর ১৮ই নভেম্বর স্থামী নির্মলানন্দ নিউইরর্কে পৌছিয়া ১২ই ডিসেম্বর হইতে সংস্কৃত ক্লাস আরম্ভ করিলেন এবং অক্সাক্ত কার্যেও অভেদানন্দকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। পর বৎসর ৪ঠা মে বেদান্ত-সমিতি ৬২নং ওয়েস্ট ৭১ স্ট্রীটের প্রশন্ত বাড়িতে উঠিয়া গেল। এই বাড়ির হলে ৩০০ শ্রোতার বিসবার আসন ছিল। স্মৃতরাং এখন হইতে বাহিরে হল ভাড়া করার প্রয়োজন হইত না। ১৯০৪ খ্রীষ্টান্দের ২৮শে জূন অভেদানন্দ পুনর্বার ইউরোপ যাত্রা করিলেন। এইবার উদ্দেশ্য অষ্ট্রীয়া ও বাভেরিয়ার টাইরলের হাই আল্লস্ আরোহণ করা। ইউরোপ হইতে তিনি ১৬ই অক্টোবর নিউইয়র্কে ফিরিলেন।

১৯০৫ খ্রীট্টাব্দের করেকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ৩০লে জানুরারী ক্রক্লিনে একটি বেদান্তকেন্দ্র-স্থাপনানন্তর উহার কার্যভার স্বামী নির্মণানন্দের উপর অপিত হইল। ফেব্রুরারীর প্রথম ভাগে স্বামী অভেদানন্দ কানাডার বক্তৃতা উপলক্ষে গেলেন এবং কানাডার বিভিন্ন স্থান, আমেরিকার পশ্চিমোপকৃল ও মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতাদি করিয়া ২৭শে অক্টোবর নিউইরর্কে ফিরিলেন। এই বৎসর ১৪ই নভেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রতি মঙ্গলবারে ক্রক্লিন ইন্স্টিটিউটে ভারত সম্বন্ধে তিন-চারি শত শ্রোতার সম্মুধে যে-সকল বক্তৃতা দেন, উহাই পরে 'ইণ্ডিয়া গ্রোগু হার পীপ্ল' (ভারত ও ভারতবাসী) নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইরা স্বন্দে ও বিদেশে তাঁহাকে ভারতীয় জ্বাতীয়তা ও ক্রষ্টির অক্তৃতম প্রতিনিধিরূপে স্থপরিচিত করিয়া দেয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জামুরারী মাসের বাধিক অধিবেশনে স্থির হইল যে, সমিতির নিজস্ব বাটীনির্মাণ আবশুক। ঐ বৎসর ২৭শে জামুরারী স্বামী নির্মলানন্দ ভারতে ফিরিয়া গেলেন; ইহার কয়েক মাস পরে ১৬ই মে স্থামী অভেদানন্দ ভারত্যাত্রা করিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার অমুপস্থিতিতে

#### স্বামী অভেদানন্দ

নিউইয়র্কের কার্যপরিচালনের জন্ম স্বামী বোধানন্দ ১৫ই এপ্রিল বোম্বাই বন্দরে জাহাজে উঠিলেন এবং ১শা জুন হইতে তাঁহার নেতৃত্বে নিউইয়র্কের কায আবার আরম্ভ হইল। এদিকে এই কয় বৎসরের বিপুল সাফল্য লইয়া স্বামী অভেদানন্দ ১৬ই জুন কলম্বোতে পদার্পণ করিলে কলম্বো-বাসীরা তাঁহাকে সমূচিত অভার্থনা জানাইল। অতঃপর তিনি কাণ্ডি, জার্ফা ও অনুরাধাপুরম্ দর্শন এবং নানা স্থানে বক্তাদি করিয়া জাহাজে টিউটিকোরিন পৌছিলেন। সেথানেও অনুরূপ অভ্যথিত হইয়া ও বক্ততাদি করিয়া দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির দর্শনে নির্গত হট্লেন, অধিকন্ত সর্বত্র বেদান্তের মহিমাও প্রচার করিলেন। ঐ অঞ্চলের মধ্যে বাঙ্গালোরেই জনসাধারণের সর্বাধিক উৎসাহ দেখা গেল। দাক্ষিণাত্যের ভ্ৰমণ-সমাপনান্তে ২৩শে আগদট তিনি পুরীধামে উপস্থিত হইলে স্বামী ব্রমানন্দ, শিবানন্দ ও প্রেমানন্দ তাঁচাকে স্টেশন হইতে ৬ জগন্নাথদেবের মন্দিরে লইয়া গেলেন এবং পরে 'শশিনিকেতনে' উপস্থিত করিলেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে স্বামী রামক্ষঞানন্দ প্রায় সর্বত্রই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তীর্থদর্শন, ভক্তদের সহিত আলাপ-পরিচয়, বক্তৃতার আয়োজন প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন; কিন্তু একদঙ্গে নীলাচলে আসিতে পারেন নাই। তুই-তিন দিন পরে তিনিও আসিলেন। তীর্থশ্রেষ্ঠ জগন্নাথধামে এই গুৰুত্ৰাতৃসন্মিলনে যে আনন্সফ্ৰোত প্ৰবাহিত হইল অভেদানন্দ তাহাতে কিয়ৎদ্দিবস যথাভিক্ষচি অবগাহন করিয়া ৮ই দেপ্টেম্বর কলিকাতা যাত্রা করিলেন। স্বদেশাগত অভেদানন্দকে বঙ্গবাসীরাও সমুচিত সংবর্ধনা জানাইল এবং তাঁহার মুথে বেদান্তের মহিমা শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইল। অনন্তর ৫ই অক্টোবর তিনি পাটনা যাত্রা করিলেন এবং পাটনার পরে কাশী, আগ্রা, আলোয়ার ও আহমেদাবাদ হইয়া বোস্বাই পৌছিলেন। পথে বহু স্থানেই তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

অবশেষে ১০ই নভেম্বর (১৯০৬) তিনি স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

বেদাস্ত-সমিতির নিজম্ব গৃহসংগ্রহের জন্ম পূর্বসঙ্কলাহ্যায়ী ১৯০৭ ইং-র ২রা মার্চ ১০৫ ওয়েস্ট, ৮০নং স্ট্রাটের ভবনটি ক্রেয় করা হইল। সমকালেই অপর একটি আশ্রম-স্থাপনের জন্ম ওয়েস্ট কর্ণওয়াল স্টেশন হইতে চারি মাইল দূরে ১৫০ একর পরিমিত এক মনোরম স্থান ও তৎসহ বাটী ক্রীত হইল। উহা বার্কশায়ার জেলার অন্তর্গত ও নিউইয়র্ক হইতে ১৫০ মাইল দূরে। উদ্দেশ্য রহিল যে, বেদাস্ত-প্রচারে নির**ত** স্বামীজীদের ইহা একটি বিশ্রামস্থান হইবে, কেদান্তের ছাত্র-ছাত্রীরাও মধ্যে মধ্যে এথানে আসিয়া নির্জনে সাধন করিতে পারিবেন এবং সেথানে গ্রীম্মাবকাশে শিক্ষাও চলিতে থাকিবে। ইতোমধ্যে স্বামী অভেদানন্দের প্রত্যাবর্তনানন্তর স্বামী বোধানন্দ পিটুস্বার্গের বেদান্তকেন্দ্রের ভার লইয়া তথায় চলিয়া গেলেও নবাগত স্বামী প্রমানন্দকে নিউইয়র্কে রাথিয়া অভেদা-নন্দের পক্ষে ইউরোপ-ভ্রমণাদির অস্কুবিধা হইল না। এইভাবে ঐ বৎসর জুলাই মাসে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হন এবং ২৯শে আগস্ট পর্যস্ত তথায় অবস্থানাস্তে আমেরিকায় ফিরিয়া আদেন। ১৯০৮ গ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জামুয়ারী তিনি পুনর্বার ইংলত্তে গমন করিলেন। এই যাত্রায় বক্তৃতা ব্যতীত যোগের ক্লাসও চালাইতে হইল। ক্রমে ১লা জুলাই ২২নং কণ্টুইট্ স্ট্রীটে বেদান্ত-সমিতির উদ্বোধন ইইল। এই উদ্বোধনকার্যে ভগিনী নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর লণ্ডনের কার্য-সমাপনাস্তে তিনি ২১শে আগস্ট নিউ-ইয়র্কে পদার্পণ করিলেন। ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেও তিনি পুনর্বার লণ্ডনে গিয়াছিলেন। ঐ যাত্রায় তিনি প্যারিতে একমাস ছিলেন এবং যথারীতি গীতা, রাজ্বযোগ ও ধ্যানের ক্লাস চালাইয়াছিলেন। ঐ বৎসর জুন মাদের শেষে তিনি নিউইয়র্কে ফিরিয়া আদেন। ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দে

তাঁহার অক্যতম প্রধান কাজ হইল 'ইন্দো-আমেরিকান্' (ভারত-আমেরিকান) ক্লাব-সংগঠন। ইহাতে একদিকে যেমন ভারতীয় ছাত্রগণ সজ্যবদ্ধ হইলেন, অপরদিকে তেমনি তাঁহারা আমেরিকানদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিবার স্থােগ পাইলেন।

বেদান্ত-সমিতির বাড়িট ক্রয় করিতে ঋণ হইয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দ বিগত কয়েক বৎসর অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকায় সমিতির সভ্য-সংখ্যাও আয় কমিয়া গেল; স্থতরাং ধারশোধ করিবার জন্ম অধিকাংশ কক্ষই ভাড়া দিয়া ১৯১০ ইং-র মে মাস হইতে তিনি বার্কশায়ারের আশ্রমে বাইয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং ভারতে ব্রহ্মানন্দজীকে পত্র লিথিয়া জ্ঞানাইলেন যে, নিউইয়র্কের কার্যের সহিত তাঁহার আর সম্বন্ধ নাই, অতএব অপর কেহ যেন ঐ কার্যের জন্ম আসেন। স্বামী পরমানন্দ ইতঃপূর্বেই নিউইয়র্কের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বস্তনের কার্যে মন দিয়াছিলেন। কাজেই ১৯১২ হইতে স্বামী বোধানন্দ নিউইয়র্কের কার্যের প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে বার্কশায়ারে সমাগত অভেদানন্দেরও কার্যের প্রসার হইতে লাগিল; সেখানেও নিত্য লোক-সমাগম নিতান্ত অল্প ছিল না।

এই ভাবে দীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত বেদান্তপ্রচার চালাইয়া কর্মরান্ত অভেদানন্দ স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্ম ব্যাকুল হইলেন। সেই জন্ম ১৯১৯ খ্রীষ্টান্দের প্রথম ভাগ হইতেই আমেরিকার কাজ গুটাইতে লাগিলেন। নভেম্বরে আশ্রমবিক্রয়ের জন্ম বায়না হইয়া গেল এবং ১৫ই ডিসেম্বর তিনি নিউইয়র্কে চলিয়া আদিলেন। সেখান হইতে অচিরে সান্ফ্রান্সিস্কোতে উপনীত হইলেন। এই শহরে তিনি পূর্ণ এক বৎসর বেদান্ত-আন্দোলন চালাইয়া ১৯২০ অন্দের ২১শে ডিসেম্বর লস্ এঞ্জেলিস য়াত্রা করিলেন। পরবতী বৎসরের ১৯শে জুন পর্যন্ত সেখানে নিয়মিতভাবে

প্রচারকার্য চালাইয়া ২৭শে জুলাই (১৯২১) তিনি সান্ফান্সিস্কো হইতে শেষ
বারের মত ভারতে চলিলেন। পথে হনসূল্তে ১১ হইতে ২১শে আগস্ট
পর্যন্ত পান্ প্রাসিফিক্ এড়কেশন কন্ফারেন্সে যোগদান করিয়া আবার
ভাহাজ ধরিলেন এবং জাপান, হংকং ইত্যাদি দেখিয়া সিঙ্গাপুরে উপস্থিত
হইলেন। অতঃপর সিঙ্গাপুর, কোয়ালালাম্পুর ও রেঙ্গুনে অভিনন্দিত
হইয়া এবং বক্তৃতাদি করিয়া ১০ই নভেম্বর কলিকাতায় অবতরণ করিলেন।

বেলুড় মঠে বাসকালে তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রগণ ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে অভিনন্দিত করিলেন। পরবৎসরের প্রারম্ভে তিনি জামদেদপুরে বক্তৃতা করিতে গেলেন এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী স্বামী শিবানন্দের সহিত পূর্ববঙ্গ যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরেই বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগ পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া শিলং ও ৮কামাখ্যাদর্শনে নির্গত হইলেন। আমেরিকা হইতে সন্ত:-প্রত্যাগত প্রথিত্যশা শ্রীরামকুঞ্পিয়া অভেদানন্দ যেখানে যাইতেন সেইখানেই উৎসাহ উদ্দীপিত হইত এবং তাঁহাকেও বক্তৃতা ও উপদেশাদির দারা লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইতে হইত। শিশং এবং গৌহাটীতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শিলং হইতে ফিরিয়াই তিনি তিব্বত-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিব্বত্যাঞার পথে তিনি কাশী, লাহোর ও রাওলপিণ্ডি দেখিয়া শ্রীনগরে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় হুই মাস পরে হেমিস্ গুল্ফায় পৌছিলেন। এথান হইতে শ্রীনগরে ফিরিতে তাঁহার আরও একমাস লাগিয়াছিল। তদনস্তর তক্ষশীলা ও পেশোয়ার-দর্শনাস্তে তিনি হাষীকেশে গেলেন। পুণাশ্বতিপৃত এই ক্ষেত্র দর্শনপূর্বক কনখল হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন।

পূর্ণোন্তমী প্রচারকের পক্ষে সর্ববিষয়ে অন্তকুল আমেরিকার নগরসমূহে দীর্ঘকাল বেদান্ত-আন্দোলনে নিযুক্ত অভেদানন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, মহানগরী

হইতে দূরে, চিরাভাত্ত জীবনযাপনের প্রতিকৃল ও প্রচারের উপযুক্ত স্থাগ-বিহীন ক্ষুদ্র গ্রাম বেলুড়ে পড়িয়া থাকিলে তাঁহার জীবনকে পঙ্গু করা হইবে। এতদ্বাতীত বহুসংখাক গ্রন্থ ও বহুবিধ দ্রব্যাদি লইরা স্বল্প-পরিসর মঠবাটীতে বাস করাও আশ্বাসসাধ্য ছিল। অতএব ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, কলিকাভায় একটি বেদাস্তকেন্দ্র-স্থাপন অত্যাবশুক। এই অভিপ্রায়ামুসারে ১৯২৩ অব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি ৪৫-বি মেছুয়া বান্ধারের ভাড়াটে বাড়িতে পরিকল্পিত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বাড়িতে আড়াই মাস বাস করিয়া তিনি তাঁহার চিরাচরিত প্রথায় বক্তা, আলাপ-আলোচনা ও দীক্ষাদির সাহায্যে বেদাস্ত-আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। তারপর তিনি ১লা মে হইতে ১১নং ইডেন হস্পিটাল রোডের বাড়িতে উঠিয়া গেলেন। এথানে ক্রমে ত্যাগী শিষ্যদের আগমন হইতে থাকিল এবং এথানেই বেদাস্ত-সমিতির যথার্থ গোড়াপত্তন হইল। ১৯২৪ অবে দার্জিলিং যাইয়া তিনি একটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্ম 'রুবি কটেজ' নামক তুইখানি গৃহসমেত একখণ্ড ভূমি ক্রেয় করিলেন। পরে গৃহাদির আবশ্রক পরিবর্তনান্তে ১৯२৫ অব্দের কার্তিক মাসে 'রামক্বফ বেদান্ত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইল।

এদিকে কলিকাতার বেদাস্ত-সমিতির কার্য প্রসার পাইরাছে; স্থতরাং বৃহত্তর বাটীর আবশুক হওয়ায় স্বামী অভেদানন্দ সদলবলে ৪০নং বিভন স্ট্রীটে উঠিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে ভারতীয় জীবনের সহিত পূন:সংযোগস্থাপনের ফলে জনসাধারণের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি অধিক অবহিত হওয়ায় তাঁহার কর্মধারা কিঞ্চিং পরিবর্তিত হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, এই দরিদ্র দেশে সমিতির কর্মিবৃন্দকে বেদাস্ত-প্রচারের সহিত শিক্ষা ও সমাজসেবায়ও আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে দার্জিলিং ও কলিকাতার কেন্দ্রের সমাজকলাণেও যথাসম্ভব

আব্যোৎসর্গ করিল। বস্তুতঃ রামক্বঞ্চ মিশনের সহিত সমিতির শুধু ভাবগত ঐক্যই রক্ষিত হইল না, কার্যতঃও সহযোগিতা চলিতে থাকিল। এতদ্বাতীত স্বামী শিবানন্দ ও সারদানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন সন্ধাসীদের সমিতিতে আগমন ও অভেদানন্দের বেলুড় মঠে প্রায়শঃ গমনের দ্বারা সংযোগস্ত্র দৃঢ়ীক্বত হইল। ১৯২৬-এর মার্চ মাসে এই হল্পতার বহিঃপ্রকাশস্বরূপে বেদান্ত-সমিতিতে একটি সাধুস্ম্মিলন হইল এবং স্বামী শিবানন্দ প্রমুথ বেলুড় মঠের ও কলিকাতান্থ অপর সব মঠের সাধুগণ বেদান্তমঠে আসিয়া আহার করিলেন। কিন্তু এইরূপ বিবিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বেদান্ত-সমিতি ক্রমেই রামক্বঞ্চ মঠ ও মিশন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল—পরিশেষে শুধু স্বামী অভেদানন্দের সহিত মঠ ও মিশনের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রক্ষিত হইল।

১৯২৬ খ্রীষ্টান্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বেদান্ত-সমিতির মুখপত্র 'বিশ্ববাণী'র প্রকাশ এবং ১৯২৯-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা—সমিতির জন্ত ১৬নং রাজা রাজকৃষ্ণ স্টীটে ১১ কাঠা জমি ক্রয় করিয়া বাটী-নির্মাণের স্কুবিধার জন্ত সমিতিকে ঐ রাজ্ঞার ১২নং বাড়িতে তুলিয়া আনা। এই সময় হইতে দেখা গেল বে, স্বামী অভেদানন্দের দৈনন্দিন কার্যে আর তেমন মন নাই—তিনি থেন স্বীর সন্তানদিগকেই সর্বকার্যে সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া নিজে পশ্চাতে চলিয়া যাইতে সচেষ্ট। অতঃপর তিনি প্রধানতঃ দার্জিলিংএ বাস করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ভক্তদের আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটাইতে লাগিলেন। স্বামী ব্রন্ধানন্দন্ধী একসময়ে বলিয়াছিলেন, "কালী যথন তার বাইরের কাজ কমিয়ে দেবে, তথনই তার আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ লোকে বৃঝতে পারবে।" বর্তমানে তাহাই ঘটিল। দিয়িজয়ী পণ্ডিত আজ সরল শিশুর ক্রায় সকলের সঙ্গে এমনভাবে মিশিতে লাগিলেন যেন তিনি তাঁহাদেরই একজন। দূর হইতে বক্তৃতার ছটায় মুদ্ধ করা আজ তাঁহার কাজ নহে, এখন ভক্তগণের অস্তরে

#### স্বামী অভেদানন্দ

প্রবেশপূর্বক তাহাদিগকে শ্রীরামক্বফ্ণ-ভাবে অনুপ্রাণিত করাই তাঁহার জীবনের শেষ ব্রত।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন মঠের একতলা সম্পূর্ণ হইলে সমিতি উহাতে উঠিয়া আসিল। কিন্তু স্থানের অপ্রাচ্র্য-বশতঃ স্থামী অভেদানন্দ তথনও দার্ক্সিলিংয়েই রহিয়া গেলেন। ১৯৩৪-এর শেষভাগ হইতে তিনি কলিকাতার অর্ধ সমাপ্ত আশ্রম-ভবনে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কয়েক মাস পরেই (৬ই মার্চ, ১৯৩৫) আশ্রমের ভূমিতে শ্রীরামক্রম্ব-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। কলিকাতা ও দার্জিলিং-এর আশ্রম তুইটিকে দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিবার আকাজ্জা দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু কলিকাতার সম্পত্তি ঝণভারে জর্জরিত থাকায় উহাকে আপাততঃ দেবোত্তর করিতে পারিলেন না; ১৯৩৬-এর মে মাসে দার্জিলিং-এর আশ্রমটিকে ঐরপ করিয়া দিলেন।

তথন শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবাষিক উৎসব চলিতেছিল। ১৯৩৭ অন্দের ১লা মার্চ তিনি টাউন হলে 'পার্লামেণ্ট্ অব্ রিলিজনে'র উদ্বোধন-সভায় সভাপতিত্ব করিলেন। সেদিন তাঁহাকে গুইবার বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। ইহার পরদিন তিনি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাই তাঁহার শেষ অভিভাষণ। ইতোমধ্যে বেদান্ত-সমিতিতে মন্দিরের কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ২রা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে তিনি কলিকাতার আশ্রমে বিবেকানন্দ-স্মৃতিভবনের দারোদ্বাটন করিলেন এবং মন্দিরে যথাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের পটস্থাপনান্তে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। দাজিলিং-এর আশ্রমে তখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; তাই তিনি সেথানে যাইয়া ২৯শে আগস্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের পটে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ দার্জিলিং-গমন। অতঃপর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া

#### শ্রীরামকুফ-ভক্তমালিকা

কলিকাতায় ফিরিবার কিয়ৎকাল পরেই সমিতির পক্ষ হইতে সমস্ত সম্পত্তি তাঁগার নামে হন্ডান্তর করিয়া দেওয়া হইল এবং তিনিও ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামরুফের শুভ জন্মতিথিতে উহা দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাঁগার জীবনের আর একটি অসমাপ্ত কার্য ছিল তাঁগার অপ্রকাশিত বক্তৃতাবলী একবার দেখিয়া দেওয়া; স্থতরাং আহারের পর প্রতিরাত্রে প্রধান প্রধান বক্তৃতাগুলির পাঠ চলিতে লাগিল— তিনি শুনিয়া মাঝে মাঝে সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন।

জীবনের কর্মসমাপনাস্তে শেষ দেড় বৎসর তিনি প্রার শধ্যাগত ছিলেন বলিলেই চলে। তবে সমাগত কাহাকেও তিনি ফিরাইয়া দিতেন না; শধ্যায় শুইয়াই সকলকে অমায়িক ব্যবহার ও আলাপে আপ্যায়িত করিতেন। নন্দোৎসবের পরদিন ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) সকালে ৮-১৬ মিনিটে তিনি সমাধিযোগে মহাপ্রয়াণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া চারিদিক হইতে বন্ধ্বান্ধর ও শিধ্যেরা সমাগত হইলেন। বেলুড় মঠ ও উদ্বোধনাদি কলিকাতার মঠগুলি হইতেও সাধুরা আসিয়া শেষ দর্শন করিয়া গেলেন এবং শেষক্রতো যোগ দিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। তাঁহারই অভিপ্রায়ামুসারে কাশীপরের শ্রশানে শ্রীশ্রাকুরের সমাধিমন্দিরের ঠিক উত্তরেই পুষ্পমালা ও চন্দনাদিতে ভূষিত হইয়া তাঁহার দেহ চন্দনকাঠে সজ্জিত চিতাগ্রিতে আহত হইল।



স্থা খণ্ডানন্দ

# স্বামী অদ্ভুতানন্দ

লাটু মহারাজ শ্রীরামরুক্ষের অন্তৃত স্পষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া-ছিলেন, "লাটু ষেরূপ পারিপার্থিক অবস্থার মধ্য হইতে আসিয়া অন্ধ দিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উন্ধতিলাভ করিয়াছি—এতত্ত্ত্রের তুলনা করিয়া যে অবস্থা হইতে যতটা উন্ধতিলাভ করিয়াছি—এতত্ত্ত্রের তুলনা করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই উচ্চবংশজ্ঞাত এবং লেথাপড়া শিথিয়া মার্জিত বৃদ্ধি লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলাম; লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমরা ধ্যান-ধারণা ভাল না লাগিলে পড়াভনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম; লাটুর কিন্তু অনুলয়ন ছিল না—তাহাকে একটিমাত্র ভাব-অবলম্বনেই চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র ধ্যান-ধারণা সহায়ে লাটু যে মন্তিক্ষ ঠিক রাধিয়া মতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ও তাহার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কুপার পরিচয় পাই।"

লাটুর শৈশবের নাম ছিল রাথ তু-রাম। কথিত আছে যে, শৈশবে বসন্তরোগের আক্রমণে তাঁহার জীবনসংশয় উপস্থিত হইলে তাঁহার মাতা শীরামচন্দ্রের নিকট সন্তানের জন্ম আকুল প্রার্থনা জানান। অতঃপর শিশু স্থত্ব হইলে মাতার ধারণা জন্মিল, শীরামচন্দ্রই পুত্রকে রক্ষা করিয়াছেন। এই বিশ্বাসের ফলেই তাঁহার ঐ নাম হয়। রাথ তু-রাম ছাপরা জেলার কোন পল্লীগ্রামে এক মেষপালকের গৃতে জ্ন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বালাজীবন সম্বন্ধ বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায়

নাই; কারণ যথনই তাঁহাকে এইসব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইত, তিনি বিরক্তি-সহকারে বলিতেন, "আরে, ঈশ্বরতত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে তোরা কি আমার কথা নিয়ে সময় কাটাবি ? আমার কথা জানবার কি দরকার আছে ? তোরা আমায় ঝুট মুট দিক করিন নি !" ' এইরূপ সন্ন্যাসোচিত উদাসীনতা বা নির্বাক্ গান্তীর্যের সমুথে জীবন সম্বন্ধে সমস্ত কৌভূহল এককালে নিস্তব্ধ হইয়া ঘাইত। তবে অপরের সহিত কথা প্রসঙ্গে শৈশবের যে ছই-চারিটি ঘটনা অতর্কিতে বলিয়া ফেলিতেন, তদবলম্বনেই আমর। ঐ কালের সামান্ত কিছু পরিচয় পাই। তিনি বলিতেন, "আমি তো রাখালদের সঙ্গে থাকতাম।" সরলমতি রাখালদের সঙ্গে ক্রীড়া ও গোচারণাদিতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত এবং প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল ক্ষেত্রই ছিল তাঁহার বিগ্যালয়। আর সে সৌন্দর্থময় প্রাকৃতিক পটভূমিকা স্বভাবত:ই তাঁহার ভগবৎপ্রবণ মনকে উদ্বেগিত করিয়া দঙ্গীত জাগাইত, "মহুয়ারে, সীতারাম ভঞ্জন কর লিজিয়ে।" তাঁহার জনকজননী অতি দরিদ্র ছিলেন—ছই বেলা পর্যাপ্ত আহার পর্যন্ত তাঁহাদের জুটিত না। আহারসংস্থানের জন্ম অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহারা উভয়েই অকালে দেহত্যাগ করেন এবং পাঁচ বৎসর বয়সে রাখ্তু-রাম অনাথ হন। ইহার পর তাঁহার নিঃসন্তান খুলতাত বালকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। ইহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্চল ছিল; স্কুতরাং ইহার বাড়িতে রাখ তু-রাম কিছুদিন পূর্বাপেক্ষা স্থথেই ছিলেন।

এই আনন্দের দিনগুলির কিন্তু শীঘ্রই অবসান হইল পিতৃব্যের ভাগ্য-বিপর্যয়ে। শীঘ্রই মহাজনের পীড়নে নি:দম্বল খুল্লতাত রাথ্তু-রামকে লইয়া জীবিকার্জনের জন্ম কলিকাতায় আসিলেন। দেশের মাটিকে ছাড়িয়া

১ লাটু মহারাজ বিহারী ও বাঙ্গলা মিশাইয়া এক অপূর্ব চিত্তাকর্বক ভাষায় কথা বলিতেন। বর্তমান গ্রন্থে উহাকে প্রধানত: বঙ্গভাষায় পরিণত করা হইল।

## স্বামী অন্ততানন্দ

আসিতে রাধ্তু-রামের কোমল প্রাণে কতটুকু ব্যথা বাজিয়াছিল তাহা তিনি একদা কথাচ্ছলে প্রকাশ করিয়াছিলেন, "ওরে, দেশ ছেড়ে চলে আসতে কি মন চায়? আমার তো কায়া পেয়েছিল। তোদের আত্মীয়-য়জন সব রয়েছে, তাদের ছাড়তে পারবি কেন? আমার তো কেউছিল না, আমি তবু পারি নি।" কলিকাতায় আসিয়া রাধ্তু-রামের পিতৃব্য তাঁহাকে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আরদালি ও স্বগ্রামবাসী ফুলচাঁদের সাহায্যে দত্তপরিবারে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন।

প্রভৃগৃহে রাথ তু-রামের কাজ ছিল—বাজার করা, মেয়েদের বেড়াইতে লইয়া যাওয়া, ফাই-ফরমাশ থাটা, রামচক্রের টিফিন লইয়া যাওয়া ইত্যাদি । এসব কাজ তিনি অতি তৎপরতার সহিত করিতেন। ফলতঃ কর্মিঠ, আদেশ-পালনে উদ্মৃথ ও সচ্চরিত্র বালক শীঘ্রই সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার আদরের নাম হইল 'লাল্টু'। এই লাল্টু নামই পরে শ্রীরামক্ষের স্নেহমর মুখে 'লাটু,' 'লেটো' বা 'নেটো'তে পরিণত হইয়াছিল।

কাজের অবসরে লাটু কুন্তি ও কসরৎ প্রভৃতি করিতেন। ইহাতে রাম বাব্র জনৈক বিষয়বৃদ্ধিসম্পন্ন বন্ধু একদিন রাম বাবৃকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, বাড়িতে কুন্তিগির ভূত্য রাখিলে আহারাদির ব্যয়র্দ্ধি পায়। তহত্তরে উদারমনা রাম বাবু বলিয়াছিলেন, "তোমরা তো বোঝো না য়ে, কুন্তি লড়লে কাম কমে যায়।" পুনশ্চ আর একদিন অপর বন্ধুর মনে সন্দেহ উঠিল, চাকর লাটু বাজারের পয়সা চুরি করে। ব্যঙ্গছেলে তিনি ম্পাইই লাটুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "হারে, ছোঁড়া, ঠিক করে বল তো আজ কটা পয়সা সরালি?" এরূপ হীন কটাক্ষ সহু করিতে না পারিয়া লাটু দৃপ্তকঠে বলিলেন, "জানবেন বাবু, আমি নকর বটে, কিন্তু চোর নই।" এই সদস্ভ উক্তিতে হাতমান বন্ধু রাম বাবুকে অভিযোগ

জানাইলেন। সব শুনিয়া রাম বাবু শুধু বলিলেন, "দেখুন, লাটু চোর নয়। ওর যথন যা দরকার হয়, ওর মার ( দত্তগৃহিণীর ) কাছ থেকে চেয়ে নেয়।"

শীরামক্লফগতপ্রাণ রামচন্দ্রের মুথে তথন প্রায়ই ঠাকুরের এই সকল উপদেশ শুনিতে পাওয়া যাইত—"ভগবান মন দেখেন, কে কি কাজে আছে, কে কোথার পড়ে আছে, তা দেখেন না;" "যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই কাছে ঈশ্বর প্রকাশিত হন;" "নির্জনে তাঁর জন্ম প্রার্থনা করতে হয়, তাঁর জন্ম কাদেতে হয়, তবে তো তাঁর দয়া হয়;" ইত্যাদি। সরল বালক লাটুর মনে এই সকল জলন্ত উপদেশ আগুন ধরাইয়া দিল এবং তথনই তাঁহার গোপন সাধক-জীবন আরম্ভ হইল। তথন প্রায়ই দেখা যাইত, তিনি দিপ্রহরে একথানি কম্বল মৃড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে চোথ ফুটি জলে ভিজিয়া উঠিত, আর অমনি তিনি বানহন্তে উহা মৃছিয়া ফেলিতেন। পরিবারের লোকেরা মনে করিতেন, পিতৃব্যের জন্ম লাটুর মন খারাপ হইয়াছে এবং তদম্বায়ী প্রবোধও দিতেন। তথন কে জানিত যে, 'এত মিঠে যাঁর কথা, দেই সাধুটি'র চিন্তায় আজ লাটু আত্মহারা?

লাটু স্থােগ খুঁজিতে লাগিলেন; একদিন এক রবিবারে রামচন্দ্রকে বলিয়াও ফেলিলেন, "আপনি আজ দেখানে যাবেন; আমার নিয়ে চলুন।" রামচন্দ্র বিশ্বস্ত বালকের এই স্নেহের আবদার উপেক্ষা না করিয়া লাটুকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ইহা ১৮৭৯ গ্রীষ্টান্দের অবসানের কিংবা ১৮৮০ গ্রীষ্টান্দের প্রারম্ভের কথা। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত রামচন্দ্র ঠাকুরকে স্বগৃহে দেখিতে না পাইয়া অমুসন্ধানে বাহির হইলেন; লাটু পশ্চিমের বারাগ্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে ঠাকুর শ্রীরাধিকার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিলেন এবং লাটুকে দেখিতে পাইয়াই রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছেলেটাকে বৃঝি তৃমি সঙ্গে করে এনেছ, রাম ? একে কোথায় পেলে? এর

# শ্বামী অন্তুতানন্দ

যে সাধুর লক্ষণ দেখছি।" তারপর সকলে গৃহে প্রবেশ করিলেন।
লাটুর মনই তাঁহাকে জানাইয়া দিল, ইনিই তাঁহার বহু-বাঞ্চিত সাধু।
তিনি তাঁহাকে পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিলেন এবং করজাড়ে দাঁড়াইরা
ভানিতে লাগিলেন—ঠাকুর বলিতেছেন, "যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের জন্মে জন্মে
জ্ঞান হরেই রয়েছে। তারা মেন পাথর-চাপা ফোয়ারা। মিপ্রী এখানে
সেখানে ওস্কাতে ওস্কাতে ষেই এক জায়গায় চাপটা সরিয়ে দেয়, অমনি
ফোয়ারার মুখ থেকে ফর ফর করে জল বেকতে থাকে।" এই কথা বলিতে
বলিতে ঠাকুর হঠাৎ লাটুকে ছুঁইয়া দিলেন। সহসা লাটুর রোমাঞ্চ হইল,
ওঠরয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, আর দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে
লাগিল—লাটু তথন আর এই জগতে নাই! অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাকে
আবার স্পর্শ করিলে লাটুর ভাবসংবরণ হইল। স্বীয় লীলাসংচরকে এক
আঁচড়েই চিনিয়া লইয়া ঠাকুর রামচন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন, "এখানে ওকে
মাঝে মাঝে আসবি, জানিস।"

অপর একদিন ঠাকুরের নিকট কোন একটি দ্রব্য-প্রেরণের কথা উঠিতেই লাটু সাগ্রহে বলিলেন, "আমার দিন, আমি আপনার সব ওথানে পৌছে দেব।" সেদিন (সম্ভবত: ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০) লাটু একাই ফল-মিষ্টার্মাদি লইয়া প্রায় ১১টার সমর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন এবং উত্থানপথে শ্রীরামক্ষয়ের দর্শন পাইয়া শ্রীপাদপদ্মে দীর্ঘ প্রণাম জানাইলেন। অতঃপর দ্বিপ্রহরে ৺কালীমাতার ভোগারতিদর্শনান্তে প্রসাদধারণের জন্ম ঠাকুরের পার্শে বসিলেন। ঠাকুর ব্ঝিয়াছিলেন, ৺কালীমন্দিরের আমিষ প্রসাদ্গরণে লাটুর বিহারদেশীয় সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে; তাই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন ধে, বিষ্ণুমন্দিরে নিরামিষ ভোগ ও গঙ্গাজলে রারা হয়—তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। লাটু অত-শত

না ব্ৰিয়া সরলভাবে বলিলেন, "আপনি যা পাবেন, আমি তাই থাব—আমি তো আপনার প্রসাদ পাব, তা ছাড়া আর কিছু থাব না।" ঠাকুর ইহাতে সহাস্যে পার্শ্ববর্তী রামলাল-দাদাকে বলিলেন, "শালা কেমন চালাক দেখছিস? আমি যা পাব শালা তাতেই ভাগ বদাতে চায়!" যাহা হউক, আহারান্তে সমস্ত দিনটিই দক্ষিণেশ্বরে কাটাইবার পর সন্ধ্যায় ঠাকুর তাঁহাকে শ্বরণ করাইয়া দিলেন যে, কলিকাতায় কিরিতে হইবে। ফিরিবার পয়সা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে লাটু মুথে উত্তর না দিয়া পকেট নাড়িয়া জানাইয়া দিলেন, আছে। ঠাকুর হাসিলেন মাত্র।

দিতীয় দর্শনের পর লাটু স্বকার্যে উত্তম হারাইলেন। দক্ষিণেশ্বরে কথাচ্ছলে ইহা শ্রীরামক্তফের কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন, "এমনটি হয়ে থাকে। এথানে আসবার জন্ম ওর মন কেমন করে—একদিন পাঠিয়ে দিও।" তদমুসারে লাটু পুনর্বার যেদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, সেদিন কবিরাজ আদিয়া বিধান দিয়া গেলেন যে, বায়ুপরিবর্তনের জন্ম ঠাকুরের কামারপুকুরে যাওয়া উচিত। এদিকে লাটু ধরিয়া বসিলেন, "আমি আপনার এথানে থাকব; আমি আর নকরি করব না।" ঠাকুর তাঁহাকে যতই প্রবাধ দেন, লাটু ততই ক্রন্দনের স্থরে বলেন, "আমি আর ওথানে যাব না, আমি এথানে থাকব।" অবশেষে ঠাকুর বলিলেন, "আমিও এখানে থাকছি না রে!" অগত্যা লাটুকে ফিরিতে হইল; কিছ তৎপূর্বে ঠাকুরের, নিকট মনিবগৃহে অনাসক্তভাবে অবস্থানের কোশলটি শিথিয়া আসিলেন। পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "তাঁর কত রূপা! তিনি দেশে যাবার আগে আমায় কেমন স্থনর শুনিয়ে গেলেন, মনিবের সংসারে কেমন করে থাকতে হয়। কিন্তু আমার মনের হঃথ যাবে কেন ?"

হাঁ, মনের তৃঃথ যাবে কেন? মনিবের সংগারে নিঃসঙ্গ হইয়া থাকা চলে, সকলকে আপনার বলা চলে, সমস্ত কর্ম করা চলে, হাশ্র-কোতৃক

পর্বস্ত চলে—কিন্তু মনের হঃখ চাপা থাকিলেও ক্রমেই বুদ্ধি পায়। ভাই লাটু নিজেই বলিয়াছিলেন, "জান! তাঁর জন্ম আমার ভারী মন কেমন করত—বড় অন্থর হয়ে পড়তুম। রাম বাবুর ওখানে থাকতে পারতুম না— লুকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতুম। কিন্তু সেথানেও আনন্দ মিলত না। তাঁর ঘরে ষেতুম না-সব ফাঁকা লাগত।" দক্ষিণেখরে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন, গঙ্গাভীরে বসিয়া কাঁদিতেন, পঞ্চবটীতে নীরবে কাল কাটাইতেন। পরিচিত ব্যক্তিরাও তাঁহার আর্তি বুঝিতে পারিতেন না—মনে করিতেন, রাম বাবু বকিয়াছেন, তাই মনের তঃথে বালক দক্ষিণেশ্বরে আদিয়াছে। এই সময়ে এক সন্ধ্যায় রামলাল-দাদা লাটুকে প্রসাদ দিবার জক্ত গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখেন, তিনি কাহাকে যেন প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তে মাথা তুলিয়া লাটু তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরমহংদ মশায় কোথায় রেলেন ?" "পরমহংস মহাশয়! মাথা খারাপ হইল না কি ?"-- নির্বাক রামলাল-দাদা ভাবিতে লাগিলেন। লাটু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, ঠাকুর: দেশে থাকিলেও দক্ষিণেখরে নিত্য অবস্থান করেন—দেখানে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। রামচন্দ্র লাটুর পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন এবং ইহার কারণও বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারই গুরুর প্রতি তাঁহার প্রিয় ভূত্যের চিত্ত আরুষ্ট. হইরাছে দেখিরা ভক্ত রামচন্দ্র লাটুর স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করিলেন না; অধিকম্ভ লাটুকে বিদায় না দিয়া গৃহকর্মের জন্ম অপর একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। ইহারপর লাটুর কার্য হইল, উৎস্বাদিতে ভক্তদের ডাকিয়া আনা ও ফল-মিটারাদি দক্ষিণেশরে লইয়া যাওয়া।

ইহারই পরে একসময়ে দত্তগৃহে জ্ঞানানন্দ অবধৃত টাইফয়েড-রোগে আক্রান্ত হওয়ায় রাম বাবু লাটুকে অবধৃতের সেবা করিতে বলিলেন। লাটু ঐ কার্য সানন্দে গ্রহণ করিলেন। তথন অবধূতের মৃত্মু তঃ ভাব হইত এবং তাঁহাকে নাম শুনাইতে হইত। ফলতঃ রোগীর সেবা করিতে মাইয়া

লাটুকে অবিরাম নামোচ্চারণ করিতে হইত। অবধ্তের দেবার চারি মাদ রত থাকার কালে লাটু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের জীবনের সহিত পরিচিত হইরাছিলেন; তথন রাম বাবু সন্ধ্যাকালে অবধৃতকে 'শ্রীচৈতন্তরিতামৃত' শুনাইতেন এবং মাঝে মাঝে ঠাকুরের উক্তি ও গল্প-অবশন্ধনে কঠিন অংশগুলিকে সহজ্ব ও হাদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতেন।

দীর্ঘ আট মাস পরে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের পর একদিন সন্ধাসমাগমে লাটু তথায় উপস্থিত হইলে ঠাকুর স্বেহভরে তাঁহাকে সেথানে থাকিয়া যাইতে বলিলেন। বলা বাছলা, লাটু সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। রাত্রে প্রসাদগ্রহণাস্তে তিনি সেদিন ঠাকুরের পদসেবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। সে দিব্যস্পর্শে প্রথমে তাঁহার অশ্রুবিসর্জন হইতে লাগিল: ক্রমে তিনি নির্বাক, নিশুর ও ন্থিরদৃষ্টি হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যস্ত সে ধ্যান-তন্ময়তার পরিবর্তন ঘটিল না। যথন মন্দিরে ভোগের ঘণ্টা বাজিল তখন ঠাকুরের আহ্বানে ব্যাবহারিক জগতে ফিরিয়া আসিয়া মন্দিরে প্রণাম ও স্নানাহার সমাপন করিলেন। সেবারে লাটু তিন দিন দক্ষিণেখরে ছিলেন এবং তাঁহার সমাধিপ্রবণ মনকে সাধারণ স্তরে নামাইবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে অবিরাম নানা কাজে ব্যস্ত রাথিয়াছিলেন। তিন দিন পরেও লাটুকে প্রভূগৃহে ফিরিতে অসম্মত দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইতেছেন, এমন সময়ে রামচন্দ্র সন্ত্রীক দেখানে উপস্থিত হইয়া সব জানিতে পারিলেন। অনস্তর অনেক চেষ্টায় ও মার ( দত্ত-গৃহিণীর ) স্নেহের আকর্ষণে সেযাত্রা লাটু গৃহে ফিরিলেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাদে স্বীয় নিবুদ্ধিতার জন্ম শ্রীযুক্ত হাদর
মুখোপাধ্যায়ের মন্দিরে আগমন নিষিদ্ধ হইলে সেবকাভাবে ঠাকুর বিশেষ
অস্ত্রবিধার পড়িলেন। এমন কি, মন্দিরের কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত
হিন্দুস্থানী ভৃত্যও সে অভাব দূর করিতে পারিল না। তাই দক্ষিণেশ্বরে

## স্বামী অন্তুতানন্দ

উপস্থিত রাম বাবুকে ঠাকুর একদিন বলিলেন, "দেখ, রাম, এই ছেলেটিকে তুমি আমার কাছে রেখে দাও। ছেলেটি বড় শুদ্ধসন্থ, আর এখানে থাকতেও ভালবাসে।" তদবধি ঠাকুরের সেবক হইয়া লাটু দক্ষিণেশরেই বাস করিতে লাগিলেন।

শোকদৃষ্টিতে এই নবীন সম্বন্ধ যেরূপই হউক না কেন, ঠাকুর লাটুকে শুধু দেবকরপেই গ্রহণ করিলেন না, তিনি তাঁহার সব দায়িত্বই স্বহস্তে লইলেন। তাই দেখিতে পাই, ঠাকুর পুত্রনিবিশেষে তাঁহার বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার শিক্ষার জন্মই সচেষ্ট। বর্ণপরিচয়কালে ব্যঞ্জনবর্ণে আসিয়া লাটু তাঁহার বিহারী সংস্কারামুদারে 'ক'-কে বলেন 'কা,' 'থ'-কে বলেন 'থা'। ঠাকুর যভই বলেন, "ওরে, ওটা 'ক'", লাটু ততই বলেন, "কা"। ঠাকুর বলেন, "আরে এখানেই যদি 'কা' বলবি, তবে 'ক'-এ আকারকে কি বলবি ?" তবু লাটুর সেই এক কণা—"কা"। বিফলমনোরপ হইয়া ঠাকুর তথন কহিলেন, "যা, আর তোর পড়ে দরকার নেই।" লাটুর বিভাভ্যাস এখানেই শেষ হইল। পুঁথিগত বিভা আরম্ভেই সমাপ্ত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে অধ্যাত্মবিভায় পরিপূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। লাটু মহারাজ বলিতেন, "ঠাকুর আমায় কত শিথাতেন, কত বুঝাতেন। বলতেন, 'যা না নরেনের কাছে।' দেখানে বদে বদে আনি কত ভনেছি।" ঠাকুর আবার তাঁহাকে 'নেশা করিতেও' শিখাইতেন—'যে-সে নেশা নয়, একদম রাজা নেশা!' তিনি তাঁহাকে 'ভগবানের নেশা' করাইয়া দিলেন। লাটু বলিতেন, "ঠাকুর আমাকে টেনে নিলেন। ... তিনি আমার বলতেন, 'দেখ, দিল্ সাফ রাখবি, আর গরদা ঢুকতে দিবি না।'··· অহ্স্কারের ব্যাপারকে তিনি গরদা বলতেন। অহন্ধারী মানুষ কেমন জড়িয়ে পড়ে দেখ না—'আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার টাকা'—এসব বলে বলে কেবল নিজের জাল নিজে বুনতে থাকে।" একদিন

ঠাকুরের পদসেবার নিযুক্ত লাটুকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দিকিনি, ভোর রামজী এখন কি করছেন?" লাটু 'রামজীর ব্যাপার' তখন আর কি ব্ঝিবেন—ভিনি নীরব রহিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই কহিলেন, "ওরে, এখন ভোর রামজী স্কচের ভিতর হাতী চালাচ্ছেন।" লাটু উগার ভাৎপর্য গ্রহণ করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, "আমার এভটুকু আধার; আমার মধ্যে তিনি সাধন ঢেলে দিচ্ছিলেন।"

কুত্তিগির লাটু খুব খাইতে পারিতেন—এক একবারে অনেক আটা উদরস্থ হইয়া যাইত। ইতোমধ্যে ঠাকুর একদিন যোগীনকে আহার সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছেন শুনিয়া লাটুও আহারের পরিমাণ কমাইতে থাকিলেন। ইহাতে প্রথমে খুবই কট্ট হইভ, 'থিদের চোটে পেটে ব্যথা লাগত।' ইহারই মধ্যে একদিন লাটু ও রাখাল কুস্তি লড়িতেছিলেন—কেহই কাখাকেও হারাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া ঠাকুর সকৌতুকে বলিলেন, "ওগো, তোমাদের যে গজকচ্ছপের মত লড়াই হচ্ছে—কেউ কাউকে হারাতে পারছ না।" কোতৃক করিলেও ঠাকুরের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সাধনের সহিত অধিক শ্রম ও অল্প আহারের মিশ্রণে লাটুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে; তাই বলিলেন, "হুটো নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে শরীর ভেঙ্গে যাবে।" উহাতেই ক্ষান্ত না হইয়া কিয়দ্দিবস লাটুকে পার্ম্বে বসিয়া থাওয়াইলেন এবং স্বহস্তে পাতে ঘৃত ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তদবধি আহারবিষয়ে লাটু মধ্যপন্থা অবলম্বন করিলেন এবং অভঃপর কুস্তি ছাড়িয়া দিয়া অভ্যাদবশতঃ একটু ঠেলাঠেলি করিতেন মাত্র !

ন্ধবা ও অভিমানাদি-জন্ম সম্বন্ধেও ঠাকুরের দৃষ্টি সদা জাগ্রত ছিল। একদা রাখালকে পান সাঞ্জিতে বলিলে তিনি বারংবার অস্বীকার করিলেন। লাটু এরপ আচরণের অন্তর্নিহিত নিবিড় প্রেমের প্রতি লক্ষ্য, না

## স্বামী অন্তুতানন্দ

রাথিয়া শুধু ব্যাবহারিক বিচারদৃষ্টিতে বলিয়া ফেলিলেন, "ওকি কথা, রাখালবাবু, আপনি উনার আদেশ শুনছেন না, আবার তার উপর কথা বলছেন—এ আপনার কেমন ব্যবহার!" ক্রমে তুইজনের বচসা আরম্ভ হইল। ঠাকুরের ইহাতে ভারী আমোদ—তিনি পান-সাজার কথা ভুলিয়া গিয়া রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও রামনেলো, রাথাল-নেটোর যুদ্ধ দেখবি আয় রে!" রামলাল আসিয়াই ব্যাপারটা ব্ঝিতে পারিলেন; তাই ঠাকুর যথন রহস্তচ্চলে প্রশ্ন করিলেন, "এদের মধ্যে বড় ভক্ত কে ?" —তিনি সহাস্থে উত্তর দিলেন, "মনে হয় রাথাল।" অগ্নিতে দ্বতাহুতির স্থায় লাটু জ্বলিয়া উঠিলেন। ঠাকুরও তথন সকোতুকে বলিলেন, "রাথালেরই ভক্তি বেণী। ভাষ দিকিনি, রাখাল কেমন হেসে হেসে কথা বলছে, আর (লাটুকে দেখাইয়া) ঐ ভাখ, কেমন রেগে আছে। ক্রোধ তো চণ্ডাল—ক্রোধে ভক্তি-শ্রনা উবে যায়।" জেনকের মুখে মুন পড়িল-লাটু অপরাধ স্বীকারপূর্বক চুপ করিলেন। তথন ঠাকুর বুঝাইয়া বলিলেন, "পান থাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল দেহের; তাই রাথাল অমাক্ত করতে পেরেছে। দেহের ভেতর যিনি, তাঁর ইচ্ছা হলে রাখালের সাধ্য ছিল না, অমাক্ত করে।" বিতণ্ডার পরে অবশেষে লাটুই পান সাজিলেন।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে জনৈক ভক্তের অসভ্যতা দেখিরা লাটুর থৈর্যচ্যুতি হইল এবঃ উক্ত ভক্তকে বেশ একটু ভর্ণ সনা কারলেন। ভক্তের প্রাণে ইহাতে ব্যথা বাজিল কিনা জানি না; কিন্তু ঠাকুর লাটুকে বলিলেন, "এখানে যারা আদে তাদের ওরকম কড়া কথা বলতে নেই। একে তো তারা সংসারের জালার জলছে; এথানে এলে তোরা যদি তাদের বেআদ্বিতে এত কড়া কথা বলে হঃথ দিবি, তা হলে তারা যার কোথার বলতো ?" ইহাতেও নির্ত্ত না হইয়া পরদিন লাটুকে ভক্তটির নিকট

পাঠাইলেন—যাহাতে তাঁহার মন:কট দ্রীভৃত হয়। ভক্তগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে লাটুকে প্রশ্ন করিলেন, 'হারে, এথানকার প্রথাম দিয়ে এসেছিদ?" ঠাকুরের প্রণাম ভক্তকে দেওয়া—ইহা আবার কিরূপ? লাটু কী আর উত্তর দিবেন! কিন্তু ঠাকুরের প্রণাম জানাইতে তাঁহাকে পুনর্বার ভক্তগৃহে যাইতেই হইল। এদিকে প্রণামের কথা শুনিয়াই ভক্তটি কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং লাটুও তথন তাঁহার ভক্তির প্রক্রষ্ট পরিচয় পাইয়া স্বীয় ভ্রম ব্রিতে পারিলেন।

একসময় লাটু ঠাকুরের সাবধানবাণী শুনিয়াছিলেন, "ওরে দেখিস. একে (নিজেকে দেখাইয়া) যেন ভুলিস নি।" 'একে' বলিতে লাটু পাছে দেহমাত্রকে বুঝেন, এই জন্ম ঠাকুর সেদিন কথাপ্রসঙ্গে নিজের মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাঁহারই প্রতি স্পষ্টতঃ লাটুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া-ছিলেন। লাটুও তদবধি ঠাকুরকে ঈশ্বরজ্ঞানে জীবনদর্বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ণ ভগবত্তার জ্ঞান থাকিলে দেব্য-দেবক-লীলার স্ফূর্তি হয় না। লাট়ও তাই পরে এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তা হলে কি তাঁর সেবা করা যায়, না তাঁর ধারে থাকা যায়?" গুরুদেবা সম্বন্ধে লাটু মহারাঞ্চ বলিতেন, "গুরুকে যেদিন মা-বাপের মত ভাবতে পারবে, সেদিন সে তাঁর কিছু সেবায় লাগবে; কিন্তু তার আগে তাঁর সেবা করতে পারবে না।" সেবায় তাঁহার তন্ময়তা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টাস্তই যথেষ্ট। একরাত্রে ঠাকুর কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহিরে গিয়াছেন। কেন যেন সে রাত্রে লাটুর জপে মন বসিল না-প্রাণে একটা অভাব বোধ করিয়া তিনি ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ঠাকুর সেথানে নাই। তিনি ভাবিলেন, ঠাকুর হয়তো শৌচে গিয়াছেন; স্থতরাং ঐ দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ঐ দিক হইতে আসিয়া বলিলেন, "ওরে, যার সেবা করবি, তার কথন কি দরকার হয় হুঁশ রাথবি।"

# স্বামী অন্তুতানন্দ

দক্ষিণেশরে শ্রী শ্রীমাকে বড় নির্জন স্থীবনযাপন করিতে হইত; আবার ভক্তদের আহারাদির জন্ম পরিশ্রমও করিতে হইত অনেক। একদিন গঙ্গাতীরে লাট নিশ্চল উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ওরে লেটো, তুই এখানে বসে আছিদ, আর উনি যে নহবতে ফটিবেলার লোক পাচ্ছেন না।" ইহার পর শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "এ ছেলেটি বেশ শুরুদত্ত ।…তোমার যখন যা প্রেরোজন হবে একে বলো, এ করে দেবে।" সেদিন হইতে লাটু সানন্দে শ্রীশ্রীমার সেবারও নিযুক্ত হইলেন।

সাধনরহস্ত সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁহাকে শিখাইম্বাছিলেন, "যাগে-যোগে জেগে থাকবি, ঘুমের কালে তাঁকে ডাকবি, কাঙ্গের মাঝে তাঁকে ধরবি, আর হরদম তাঁর দেবায় লাগবি।" ঠাকুরের কুপায় তিনি জিতনিদ্র হইয়া-ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কোন একদিন কীর্তনের পরিশ্রমান্তে রাত্রে ঠাকুরকে ব্যঙ্গন করিতে যাইয়া লাটু নিদ্রাবেশে ঢুলিতে থাকিলে ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "ওরে, বলতে পারিস ভগবান ঘুমান কি-না?" লাটু জানাইলেন, উহা তাঁহার পক্ষে জানা অসম্ভব। তথন ঠাকুর বলিলেন, "ভগবানের ঘুমাবার জো নেই; …তিনি সারাদিন সারারাত জেগে জেগে জীবজন্তর সেবা করছেন—তাই নির্ভয়ে জীবজন্ত ঘুমোতে পারছে।" আর একদিন ক্লাম্ভ ও স্বভাবত: নিদ্রাপরবশ লাটু সন্ধ্যাকালে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তদ্র্শনে তাঁহাকে জাগাইয়া ঠাকুর ভবিষ্যতের জন্ম সাবধান করিয়া দিলেন, "ও কিরে! এই ভর সন্ধ্যাবেলা ঘুম কি রে? · · · সন্ধ্যার সময় কোথায় ভগবানকে ভাকবি, তা না, শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিদ।" ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে নিদ্রোখিত লাটু অপ্রতিভ হইয়া এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, "আমি আর এমন সময় কোন দিন ঘুমোব না।" তিনি এই প্রতিজ্ঞা চিরজীবন পালন করিয়াছিলেন। একবার কঠিন নিউমোনিয়া-রোগের

সময় সন্ধাকালে তিনি সেবারত স্বামী সারদানন্দকে অন্তরোধ করিলেন তাঁহাকে উঠাইয়া বদাইতে; কিন্তু রোগের প্রকৃতি বৃঝিয়া এবং চিকিৎসকের নিষেধ স্মরণ করিয়া স্বামী সারদানন্দ ঐ কথা কর্লে না তুলিয়াই কার্যান্তরে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন লাটু মহারাজ্ব বলিতেছেন, "তোমরা যদি আমায় বদিয়ে না দাও, আমায় মহাবীরের শরণ নিতে হবে।" ইহার তাৎপর্য সারদানন্দ তথন জানিতেন না। তিনি বহির্গত হইবামাত্র লাটু মহাবীরকে স্মরণ করিয়া স্বচেষ্টায় উঠিয়া বদিলেন এবং ফিরিয়া আদিয়া স্বামী সারদানন্দ অন্তযোগ করিতে থাকিলে তিনি উত্তর দিলেন, "আমি অতশত জানি না; এ তাঁর হুকুম—আমায় তাঁর হুকুম মেনে চলতে হবে।"

ইহাও কিন্তু তাঁহার নিদ্রাঞ্জরের পরাকাণ্ঠা নহে। দক্ষিণেশ্বরে আর একদিন রাত্রির প্রথম প্রহরে নিদ্রাভিভূত হওয়ায় ঠাকুর তাঁহাকে তিরস্কার করেন। লাটু তাই শীয় মনকে পুর ক্যাঘাতপূর্বক সেই রাত্রি হইজুই নিদ্রার বিক্ষারে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তিনি অতঃপর প্রায় সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় কাটাইতেন এবং দিবাভাগে কিঞ্চিং বিশ্রাম করিতেন।

অন্তরের আকাজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রে বাহিরের সামাস্ত বস্তু-অবলম্বনেও আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৪ অব্দের একদিন লাটু সমবরস্কদের সহিত গোলোকধান থেলিতে বসিয়া সৌভাপ্যক্রমে প্রথমবারেই সাত চিৎ ফেলিয়া ঘুঁটি একেবারে গোলোকধামে তুলিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার কত আনন্দ! এই সময়ে ঠাকুরও সেথানে আসিয়া পড়েন এবং মুক্তিকামী লাটুর অস্তরের আকাজ্ঞা এইভাবে সামান্ত ক্রীড়া-অবলম্বনে উন্মেষিত হইয়াছে দেখিয়া ভিনিও ঐ আনন্দে যোগ দেন।

ঠাকুরের সাহচর্যে লাটুর এক লাভ এই হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার সহিত কলিকাতার বহু শিক্ষিত গৃহে যাইয়া ঐ সমাজের সংস্কৃতির সহিত স্থপরিচিত হইয়াছিলেন এবং আক্ষরিক বিভা না থাকিলেও সর্ববিষয়ে

## সামী অন্তুতানন্দ

মার্জিত বৃদ্ধির অধিকারী হইরাছিলেন। লাটু ছিলেন বড়ই সরল। তিনি
নিজের তুর্বলতার কথা অকপটে ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিতেন; কারণ
তিনি জানিতেন যে, এই সর্বজ্ঞের নিকট বস্তুত: কিছুই গোপন থাকে না।
ঠাকুরও সরল শিশ্যকে সরল পথে লইরা যাইতেন। জৈব সংস্কার সহজে
সাধককে ছাড়িতে চায় না। একদিন লাটুর অন্তরে আসক্তির আগুন এমনি
দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যে, তিনি নামজপে এককালে অসমর্থ হইয়া
ঠাকুরের শরণ লইলেন। ঠাকুর সব শুনিয়া বলিলেন, "তাও আসবে যাবে;
কিন্তু নামকে ছাড়িস নি।" ঠাকুরের উপদেশে তিনি মনোজয়ে সমর্থ
হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের মুথে ভিক্ষার প্রশংসা শুনিয়া লাটু মধ্যে মধ্যে ভিক্ষায় বাহির হইতেন। একবার স্থানমাহাজ্যের কথা শুনিয়া তাঁহার তীর্থদর্শনেও অভিলাষ হয়। তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া ঠাকুর বলিলেন. "এখানকার প্রসাদী অয় ছেড়ে কোথায় য়াবি ?…একান্তই য়দি কোথাও য়েতে চাস, তা য়া না কলকাতায় রামের ওখানে।" লাটু কলিকাতায় গেলেন; কিন্তু ঠাকুরকে ছাড়িয়া বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না—শীঘ্রই ফিরিয়া আদিলেন। পরস্ক ইহার পরও লাটুকে পরীক্ষা করিবার জন্ম এবং লাটুর মনকে আরও অন্তর্মুখীন করিবার জন্ম ঠাকুর তাঁহাকে মেন দুরে লাটুর মনকে আরও অন্তর্মুখীন করিবার জন্ম ঠাকুর তাঁহাকে মেন দুরে লারে রাখিতে লাগিলেন। এ তুঃখে লাটুর বুক ফাটিয়া য়াইত। অবশেষে শীশ্রীমায়ের শরণ লইয়া তিনি কথঞিৎ সান্থনা পাইলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে আবার পূর্ববৎ গ্রহণ করিলেন।

লাটুর অনেক আচরণ ছিল অন্তুত; কিন্তু স্নেহময় ঠাকুর উহা স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালে লাটু নিদ্রাভকে প্রথমেই ঠাকুরকে দর্শন করিতেন এবং ঠাকুর স্বগৃহে না থাকিলে অপর কাহাকেও প্রথম দেখিয়া ফেলার ভরে চক্ষু আর্ত করিয়া ভাকিতেন,

"আপনি কোথায় গেলেন?" অগত্যা ঠাকুর আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিতেন।

ঠাকুরের আহ্বানে যুবকভক্তগণ কার্তনে যোগ দিতেন এবং নাচিতেন। তিনি একদিন জগদখাকে জানাইলেন, "মা, তোর যদি ইচ্ছা হয়, এই ছেলেদের একটু ভাব-টাব হোক।" ইহার পরেই বিষ্ণুবরে কার্তনকালে ভাবাবেশে লাটু এমন হুস্কার তুলিতেন যে, সারা মন্দিরটি গমগম করিত। একদিন শ্রীরামক্ষণ্ণের গৃহে কার্তন খুব জমিয়াছিল। কার্তনান্তে খোকা মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন, "আজকে এই যে কীর্তন হল, এর মধ্যে ঠিক ঠিক ভাব কার হয়েছিল?" ঠাকুর একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আজ লেটোরই ঠিক ঠিক ভাব হয়েছিল, আর স্বার অল্প-স্বল।" ভবে ঠাকুর বাড়াবাড়ি ভালবাদিতেন না; তাই একদিন লাটুকে সাবধান করিয়া দিলেন, "ওরে, বেশী নাচুনি-কাঁহনি ভাল নয়; ওতে সময় সময় ভাবভক্ষ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে ভাব অন্তম্ খীহতে চায় না।"

এক ব্রাহ্মসূহর্তে সকলকে আপন প্রকোষ্ঠে ধ্যানে বসাইয়া ঠাকুর গান ধরিলেন, "জাগ মা কুলকুগুলিনী" ইত্যাদি। হঠাৎ লাটু 'উহু'-রবে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রবণমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ছই স্কন্ধে হস্ত স্থাপনপূর্বক চাপিয়া ধরিলেন। লাটু যেন আসনে থাকিতে পারিতেছিলেন না—শীঘ্রই বাহ্মজ্ঞান হারাইলেন; কিন্তু ঠাকুরের গান সমভাবেই চলিতে লাগিল।

অপর একদিন লাটু শিবমন্দিরে ধ্যানে প্রেরিত হইরা অল্প পরেই ধ্যানযোগে কালাভীত অবস্থার উপনীত হইলেন। অপরাহ্ন উপস্থিত তবু তিনি বাহ্মজ্ঞানশৃন্ত। সংবাদ পাইয়া ঠাকুর শিবমন্দিরে গেলেন এবং পাথা লইয়া লাটুকে বাতাস করিতে লাগিলেন। শীতল বায়্মপর্শে লাটুর শরীর ক্রমে কাঁপিয়া উঠিল; তথন ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, বেলা

## ষামী অন্তুতানন্দ

বে পড়িরে এল! সন্ধো-টন্ধো সাজাবি কথন ?" খ্যানোখিত লাটু
ঠাকুরকে বীজন করিতে দেখিয়া বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং
অপরাধীর স্থায় জানাইলেন যে, শিবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে রাখিতে
তাঁহার সম্মুথে একটি জ্যোতিঃ আবিভূতি হয়; উহাতে সমস্থ গৃহ পূর্ব হইয়া
যায়—তারপর তিনি আর কিছুই অবগত নহেন। ঠাকুর শুধু বলিলেন,
"বেশ বেশ। এরকম আরো কত দেখবি! এখন এক গ্লাস জল খা
দিকিন"—ইহা বলিয়া সম্বেহে জল দিলেন।

এক সময় লাটু ধ্যান করিতে গিয়া অল পরেই মাটিতে মুথ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন। অলক্ষণমধ্যেই ঠাকুর তথায় আদিয়া তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইলেন এবং বুকে ডলিয়া সহজাবস্থায় আনিলেন। অতঃপর বলিলেন, "চুপ কর শালা, চুপ কর! তুই বুঝি আজ মা কালীকে দেখেছিস ?" অপর এক গভীর রাত্রে ঠাকুর ত্যাগী সন্তানদিগকে ধ্যানের জ্ঞ বিভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া দিলেন, ধ্যানান্তে লাটু বেলতলা হইতে ফিরিলে বলিলেন, "আজ লেটোর পুনর্জনা হয়েছে।" একবার লাটু পঞ্চবটীতে ধানে ড়বিয়া আছেন—ঠাকুর বিষ্ণুবরের পুরোহিতের দ্বারা লাটুকে ড।কিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু লাটু নিশ্চল, নিথর! তথন নরেক্র তথায় উপস্থিত হইয়া পরীক্ষার্থে একখণ্ড কাষ্ঠ লইয়া বুক্ষশাধায় সজোরে আঘাত করিতে থাকিলেন—লাটু তথাপি ক্রক্ষেপহীন! অবশেষে ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া লাটুর অবস্থা জ্ঞাত হইলেন এবং নরেন্দ্রকে ঐরপ করিতে নিষেধ করিলেন। এই সময়ে লাটু সারা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় কাটাইতেন এবং দিবাভাগেও উহার রেশ চলিত। ঠাকুর তাই বলিয়াছিলেন, "লেটো চড়েই আছে—ক্রমে লীন হবার জো।"

ইতোমধ্যে ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থে শ্রামপুকুরে আসিলেন। সেবক লাটুও সঙ্গে আসিলেন। এথানে একদিন লাটু

ভাবাবেশে গায়ের জামা ছি ড়িতে থাকিলে ঠাকুর তৎক্ষণাৎ বোতাম খুলিয়া বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন। ক্রেমে লাটুর ভাব শাস্ত হইল। কিন্তু এইরূপ ভাবসমাধি চলিতে থাকিলেও লাটু ঠাকুরের সেবায় সর্বদা তৎপর থাকিতেন —স্বেচ্ছায় অবহেলা করিতেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "তাঁর সেবাই তো আমাদের উপাসনা—আমাদের কি আর অন্ত উপাসনা আছে?" ঠাকুর তাঁহাদিগকে শিথাইতেন, কির্মেপ নি:খাস ফেলিতে হয়, কোন দিকে মুধ রাখিতে হয়, কত ময় জপ করিতে হয়, কিন্তু লাটু জানিতেন —আসল উপাসনা হচ্ছে তাঁর সেবায়।

অতংপর কাশীপুরের অধ্যায় আরম্ভ হইল। সেধানেও লাটু দেবার সহিত সাধনায় রত রহিলেন। একদিন ঠাকুরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অকস্মাৎ লাটুর হাত থামিয়া গেল—দেহ স্থির, চক্ষু নিংম্পন্দ! ছই-চারি বার ডাকিয়া কিংবা গায়ে হাত দিয়াও সাড়া পাওয়া গেল না। এই ঘটনাটিকে লক্ষ্য করিয়া লাটু মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, "একদিন তো কাশীপুরে ওনার মাথায় হাত বুলুচ্ছিলুম; তথন আমার সামনে সেই মৃলুক খুলে গেল। সেই মৃলুকে যা দেখেছি তা চোথ ধরতে পারে নি; যা আস্থানন করেছি, তা জিব নিতে পারে নি।"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমারের বৃন্দাবনধাত্রার সময় অনেকেই সক্ষে চলিলেন; লাটু তাঁহাদের অক্সতম। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে লাটুর আহারাদির কিছুই ঠিক থাকিত না—অনেক সময় নিব্দের রুটি বানরকে দিয়া আবার মায়ের নিকট রুটির জক্ত আবদার করিতেন। ঐ সময় তিনি কিছুদিন অপরের অজ্ঞাতসারে যমুনাপুলিনে তপস্থা করিয়াছিলেন। অবশেষে ইং ১৮৮৭ অব্দের প্রথম ভাগে শ্রীযুক্ত রামচক্র দত্তের একটি কক্তা আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে—এই সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীমা লাটুকে কলিকাতার পাঠাইয়া দেন।

# ষামী অভুতানন্দ

ৰুলিকাতার পৌছিয়া লাটু হুই-চারি দিন দম্ভগৃহে অভিবাহিত করিয়া বরাহনগর মঠে চলিয়া গেলেন। তথায় সন্মাসগ্রহণান্তে তাঁহার নাম হইল অভুতানন। সন্ন্যাসী অভুতানন একাদিক্রমে দেড় বংসর বরাহ-নগরে কঠিন তপস্থায় মগ্ন ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে তাঁহার নিউমোনিয়া হয়। তাঁহার অনেক আচরণই অন্যুসাধারণ ছিল। অস্ত্রথের সময়ের একটি ঘটনা পূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর একটি **ঘটনা এই—একদিন শীতনিবারণের জন্ত ঘরে মালদা করিয়া আখন** দেওয়া হইলে এবং ঘরের চারিদিক বন্ধ করা হইলে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমাকে মেরে ফেল্লে রে বাপ ৷ আমি আর কারুর কথা শুনব না, ছাদে গিয়ে শোব"—সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন। অগত্যা মালদা দরাইতে হইল এবং চারিদিক খুলিতে হইল। আরোগ্য-লাভান্তে তিনি রামচন্দ্রের গৃহে যাইয়া কয়েক মাস ছিলেন। অতঃপর মঠে পুনরাগমন করেন এবং তথায় তিন-চারি মাস বাস করিয়া বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর উত্থানবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট চলিয়া যান। নীলাম্বর বাবুর বাটী হইতে মা পুরীধামে গমন করিলে (নভেম্বর, ১৮৮৮) লাটু মহারাজ পুনর্বার বরাহনগর মঠে আগমন করেন।

এই বিভিন্ন সময়ে তিনি বরাহনগরে কিরূপ জীবন্যাপন করিতেন তাহার কিঞিৎ আভাদ কয়েকটি ঘটনা ও উক্তি হইতে পাওরা যায়। দারদানন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, "রাত্রে লেটো ঘুমায় না। দে প্রথম রাত্রে ঘুমানোর ভান করে নাক ডাকায়। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে উঠে মালা জপ করতে বদে।" এই তথ্য-আবিষ্কারের ইতিহাস বড়ই উপভোগ্য। একরাত্রে থট থট শব্দ শুনিয়া সারদানন্দজী ভাবিলেন, ইত্রের আসিয়াছে। তিনি তাড়া দিলেন—আওয়াজ বন্ধ হইল। আবার জ্লে পরে সেই থট থট—সঙ্গে অঞ্রেপ তাড়া ও তাহার ফলে শব্দ বন্ধ

হওরা। বার বার এরপ হওরাতে স্বামী সারদানন্দের মনে সন্দেহ জাগিল। তাই তথ্য-আবিষ্ণারের জন্ম পরের রাত্রে লণ্ঠনাদির যথায়থ ব্যবস্থা করিরা রাখিলেন এবং যাই ঐরপ শব্দ হইল, অমনি ঝটিতি আলো জ্ঞালিরা দেখেন লাটু মহারাজ জ্পপে নিরত—তাঁহারই ঘূর্ণারমান মালার শব্দ হইতেছে ঐরপ। স্বামী রামক্রফানন্দ বলিয়াছিলেন, "লাটুকে ডেকে না থাওয়ালে তার থাওয়ার হ'ল থাকত না। এমন কতদিন হয়েছে যে, আমাদের সকলকার থাওয়া হয়ে গেছে, ডেকে তার সাড়া না পেয়ে ঘরে তার থাবার দিয়ে আসা হয়েছে। তুপুর গেছে, সন্ধ্যো গেছে, সেই রাত্রে তাকে ডাকতে গেছি—লাটু সেই একই ভাবে চাদর মুড়ি নিয়ে ভারে, আছে আর তুপুরের থাবার তেমনি পড়ে আছে। অনেক ডাকাডাকি হালামা-হজ্জত করে ভাবে তাকে থাওয়ান হত।"

১৮৯২ অব্দে মঠ আলমবাজারে উঠিয়া গেল। এথানে লাটু মহারাজ থাকেন নাই বলিলেই চলে—মাঝে মাঝে আসিতেন মাত্র।

আলমবাজ্ঞার মঠের একটি ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি এবং ভুল দেখাইয়া দিলে তাহা বিনা দিখায় খীকার করার প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কোনও একদিন খামী অভেদানন্দর্নচত "নিরঞ্জনং নিত্যমনস্তরূপং ভক্তামকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ, ঈশাবতারং পরমেশমীড়াং ত্বং রামক্রফং শিরদা নমামি"—ইত্যাদি স্থোত্রপাঠকালে 'ঈশাবতারং' শুনিয়া লাটু মহারাজ ভাবিলেন, ঠাকুরকে ঈশার অবতার বলা হইয়াছে; তাই স্বামী সারদানন্দকে বলিলেন, "তোমরা এরই মধ্যে তাঁকে ভুলে গেলে দেখছি! ঈশাকে পুজো করছ!" তথন স্বামী অভেদানন্দ ঠিক অর্থ বুঝাইয়া শিলেন আর গুণগ্রাহী লাটু অমনি ঐ স্থোত্রটি ভক্তদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিয়া গেলেন। আলমবাজ্ঞারে তাঁহার ক্বছুসাধনের একটি দৃষ্টাস্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ দিয়াছিলেন—"দেদিন সেই প্রথম আমরা

## স্বামী অভূতানন্দ

আলমবাঞ্চার মঠে গেছি। দেখি, একঞ্চন টান হয়ে খাটিয়ায় শুরে আছেন, অপর তুইজন তাঁকে টানাটানি করছেন। অনেক দিন পরে তাঁকে ঐরপ শুরে থাকবার কারণ আর তাঁদের ঐরপ টানাটানি করবার উদ্দেশ্য কি ছিল জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, 'মনে করেছিল্ম আর থাব না, অয়-ত্যাগ করব—তাই পড়ে ছিল্ম।" ১৮৯২ হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত লাটু মহারান্দের প্রকৃত বাসস্থান ছিল গঙ্গাতীর। এই কয় বৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলে গিরিশ বাব্র ভাষায় বলা চলে, "গীতার সাধু দেখতে চাও তো লাটুকে দেখগে।" লাটু তথন 'স্থিতপ্রজ্ঞ'— জগতের কাহারও সহিত বাধ্য-বাধকতা নাই, কোন বিষয়ে রাগজ্যে নাই, কোন বস্তুতে লোভমোহ নাই; তাঁহার মুখে অভিসম্পাত ব্যবিত হইত না, আশীর্বাদও উচ্চারিত হইত না; অন্ত জগতে মন রাথিয়া তিনি তথন পূর্বসংস্কারবংশ লোকিক আচার-ব্যবহার, আহার-বিহারাদি করিতেন মাত্র।

এই কর বৎসর স্থানী অন্তুতানন্দ প্রারই ভিক্ষালক্ক অর্থে চালভাজা বা ছোলাভাজা কিনিয়া দিবসের ক্ষ্মিবৃত্তি করিতেন। বস্ত্রের জল্প তিনি রাম বাব্র দারে উপস্থিত হইতেন এবং কম্বলাদি গিরিশ বাব্র নিকট হইতে লইতেন। এতদ্বাতীত বলরাম বাব্, হরমোহন বাব্, থগেন বাব্, উপেন বাব্, থোড়ো কেদার বাব্ প্রভৃতির গৃহেও মাঝে মাঝে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত। সালকিয়ার একজন মৃদি সাত-আট মাস রুটি ও ছোলাভাজা দিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিল। তথন তিনি বাগবাজারের পোলের নীচে তপল্পা করিতেন। গঙ্গাতীরে অবস্থানকালে অনেক দিন তিনি ভিজা ছোলা থাইয়া দিন কাটাইতেন। একদিন গামছার খোঁটে বাধা ছোলা গঙ্গার জলে ডুবাইয়া ইট চাপা দিয়া ধানে বসিলেন—তথন ভাটা ছিল। জোয়ার আসিয়া জল যথন অনেক উচ্চে উঠিয়াছে তথন

## জীরামকুক্ত-ভক্তমালিকা

তাঁহার আহারের স্পৃহা জাগিলে দেখিলেন, খান্ত পাওয়া অসম্ভব। উপায়ান্তর না থাকায় আবার জল নামিয়া যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। ভাঁটার সময় ভিজা ছোলা তুলিয়া অবেলায় ক্ষুব্রিভি হইল।

আহারাদি বিষয়ে এইরূপ স্বন্ধনগতি অবলম্বনপূর্বক তিনি আপন-ভাবে ধ্যানভন্ধনে মগ্ন থাকিতেন অথবা গলাতীরে অপর ১৭শন্ধনের সঙ্গে বসিয়া ভাগবতাদি ব্যাখ্য। শুনিতেন। ধ্যানাদির কোন কাল বা স্থান নিধারিত ছিল না –স্বাধীন মহাপুরুষ কথনও তীরভূমিতে, কথনও পোলের নীচে, কখন পার্শ্বর্তী নৌকায় ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। বাগবাঞ্চারে একদা খড়ের নৌকায় বসিয়া আছেন—কথন নৌকা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে জানেন না। যথন ঐ বিষয়ে সচেতন হইলেন তথন দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইশ্বা উত্তরাভিমুখে চলিয়াছেন। প্রস্থাতা। মাঝিদের বলিয়া দক্ষিণেশ্বরেই নামিয়া পড়িলেন। গঙ্গাতীরে বাসকালে কিছুদিন দ্বিপ্রহরে শ্রুণানেশ্বরের খাটের পার্শ্বে বিসিয়া থাকিতেন এবং রাত্রিযাপন করিতেন প্রসন্মকুষার ঠাকুরের ঘাটে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আবার চাদনীর ছাদে উঠিয়া ঞ্চপধানে মগ্ন হইতেন। বুষ্টি হইলে ঘাটের ধারেই অবস্থিত রেলের মালগাড়িতে উঠিয়া বসিতেন। একরাত্রে ঐ ভাবে বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে কথন যে ইঞ্জিন আসিয়া গাড়ি টানিয়া চলিয়াছে তিনি জানেন না। পরদিন দেখেন, অনেক কুলি আসিয়া তাঁহাকে নামিতে বলিতেছে। জিজাসা করিয়া জানিলেন, গাড়ি তথন চিৎপুরে। অতঃপর বৃষ্টি হইলে আর তিনি গাড়িতে উঠিতেন না—চাদনীর ছাদ হইতে নামিয়া উহারই এক কোণে বসিয়া থাকিতেন।

স্বামী অন্তুতানন্দের এই অন্তুমুখীন ভাব অন্যুন আড়াই বংসর একই ভাবে চশিয়াছিল। তদনন্তর ১৮৯৫ অন্ধের কোনও একসময়ে তিনি পুরী ও ভূবনেশ্বরে গিয়াছিলেন। পুরীতে ৮জগন্নাথদেবের সমূথে দণ্ডায়মান হইরা প্রার্থনা জ্ঞানাইতেন, "যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোথের জ্ঞলে ভেসে যেতেন, আপনি দরা করে সেই রূপটি একবার দেখান।" ৺জগরাথ তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। পরে পুরীত্যাগকালে তিনি ৺জগরাথের নিকট হুইটি অভূত বর চাহিলেন, "বেশী ঘুরতে-টুরতে পারব না, আর যা থাই তাই যেন হজম হয়ে যায়।" দ্বিতীয় বরের কারণ-নির্দেশচ্ছলে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষান্নের কোন ঠিক তো নেই, জান তো! হল্পম-শক্তি ভাল না হলে দেহ ভেঙ্গে যায়। শরীর ভিঙ্গে পড়লে সাধন-ভঙ্গনে মন লাগে না।" দক্ষিণেখরে ঠাকুরের নিকট লাটু যেমন সরল বালক ছিলেন, পরিণত বয়সে শ্রীক্ষেত্রে ৺জগরাথের সম্মুখেও আজ তিনি সেই একই সরল বালক।

ইং ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৭ পর্যন্ত তিনি উপেন্দ্র মুখোপাধ্যার মহাশরের নিকট প্রাপ্ত অর্থনারা পুরি ও আলুর তরকারি সংগ্রহ করিয়। ক্ষুদ্ধরুত্তি করিতেন; কিন্তু মন্ত্রুক্তর হইরাও মুখোপাধ্যায়গৃহে অন্ধ্রগ্রহণ করিতেন না। ১৮৯৬ অবদ তাঁহাকে একাদিক্রেমে আট মাস প্রসন্ধর্কমার ঠাকুরের ঘাটে দেখা ঘাইত—দেখানে তিনি নীরবে বিসিয়া পাঠ শুনিতেন। ইহার পর তিনি বলরাম বাব্র বাটীতে চলিয়া আসেন। সেথানে ঘাইতে তাঁহার প্রথমে আপত্তি ছিল; কারণ বিধিবদ্ধ জীবনপ্রণালী তাঁহার পক্ষে কষ্টদায়ক। কিন্তু গৃহক্তা যখন ব্রাইয়া দিলেন যে, তাঁহার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবে, তথন তিনি সম্মত হইলেন।

লাটু মহারাজের চিস্তাধারা ও জীবনপ্রণালীর সহিত স্বামীজীর ভাবধারা ও কার্যাবলীর পার্থক্য থুবই বেশী ছিল। ১৮৯৭ অবে স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে সকলেই পশুপতি বাবুর গৃহে তাঁহার সংবর্ধনায় অগ্রসর হইলেন; কিন্তু লাটু মহারাজকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তিনি তথন ভাবিতেছেন, "ওদেশে সাহেব মেমদের সঙ্গে মিলে নরেনের কি আমার

কথা মনে আছে?" নরেন কিন্তু ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভাঁহাকে খুঁজিয়া পাইয়া বলিলেন, "তুই আমার সেই লাটু ভাই, আর আমি তোর সেই নরেন ভাই।" ইহাতে তাঁহার ক্ষোভ আপাততঃ নিবৃত্ত হইলেও স্বামীজীর্টু,আচার-ব্যবহার ও মিশন-প্রতিষ্ঠাদি দেখিয়া সন্দেহ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং একদিন বলিয়াও ফেলিলেন, <sup>শ</sup>ভাই, এত ঝঞ্চাট কেন আনছ? এতে যে ধ্যান-ধারণা সব ঘুলিয়ে বাবে।" সেদিন স্বামীজীর যুক্তি লাটু মহারাজকে আশ্বস্ত করিলেও এরপ আচরণ পূর্ববৎই এর্বোধ্য থাকিয়া তাঁহার জীবনে হন্দ্র সৃষ্টি করিতে লাগিল। মঠে আদিয়া স্বামীজী নিয়ম করিলেন, প্রভূাষে ঘণ্ট। বাজিলেই নিদ্রাত্যাগ করিতে হইবে। অমনি একদিন দেখা গেল, খেয়ালী লাটু কাপড়-গামছা লইয়া মঠ ছাড়িয়া যাইতেছেন। স্বামীজী জিজ্ঞাস। করিলেন, "কোথা থাচিছ্য ?" লাটু বলিলেন, "কলকাডায়।" "কেন?" "তুমি ওদেশ থেকে এসেছ, কত নৃতন নিয়ম করছ—আমি ওঁসব মানতে পারব না। আমার মন এখনও এমন ঘড়ি-ধরা হয় নি যে, তুমি ঘণ্টা বাজাবে আর আমার মন অমনি ধ্যানে বসে যাবে।" নবীন ও প্রাচান ধারার এই বিষম সংঘর্ষস্থলে নিরুপায় স্বামীজী প্রথমে বলিলেন, "ভবে তুই যা।" কিন্তু ফটক পার হইতে না হইতেই তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কহিলেন, "তোকে এ নিয়ম মানতে হবে না—যারা নৃতন এসেছে, তাদের জক্ত এ নিয়ম করা হয়েছে।" আর একবার স্বামীজী মঠে ডাম্বেল-ভাঁজার ব্যবস্থা করিলে অভুতানন্দ বলিলেন, "এ আবার কি একটা মত চালিয়ে দিলে ভাই ৷ এ বয়দে আমাদের ডাম্বেল ভাঁকতে হবে নাকি ? আমি তো তোমার ডাম্বেল ভাঁজতে পারব না।" কথা ভনিয়া স্বামীলী হাসিতে লাগিলেন।

এইরপে সজ্জীবনের সহিত সর্বক্ষেত্রে আপনাকে মিলাইভে অপারগ

হইলেও এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা চলিবে না যে, লাটু মহারাজ্ঞ নিয়মভঙ্গে আনন্দ পাইতেন বা এরপ করার সমর্থন করিতেন। তিনি বলিতেন, "মঠে থাকলে নিয়ম মানতে হবে। সেথানে থেকে নিয়ম মানব না—এ তো ভাল নয়।" একদা জনৈক সাধু তাঁহার নিকট কোন এক মঠের মহান্তের নামে অভিযোগ করিলে তিনি সাধুটিকে অধ্যক্ষের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছিলেন। অধিকন্ত ১৯০৭ খ্রীষ্টান্দে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "এখন দেখিছি বিবেকানন্দ ভায়ের মঠ করা সার্থক হয়েছে।"

মতের অমিল থাকিলেও বিবেকানন্দ-ভাই তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। ১৮৯৭ ইং-তে তিনি যখন উত্তর-ভারতভ্রমণে নির্গত হন, তথন স্বামী অভুতানন্দকে দক্ষে লইয়া যান। কাশ্মীরে যে 'হাউস-বোটে' স্বামীজী ছিলেন, উহাতে দেশপ্রথাত্মঘায়ী মাঝি সপরিবারে বাস করিত। নৌকায় উঠিয়া ইহা দেখিয়াই লাটু ঝটিতি তীরে নামিয়া বলিলেন, "আমি মেয়েমানুষের সঙ্গে এক বোটে থাকব না।" পরে স্বামীজী যথন আশাস দিলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে ভয় নাই, তথন লাটু পুন: উঠিতে সম্মত হইলেন। একদিন স্বামীজী কাশারের এক প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে বলিলেন যে, উহা তুই-তিন হাজার বংদরের পুরাতন। অমনি লাটু এতাদৃশ অনুমানের কারণ জানিতে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি বুঝলে কি করে? আমায় বোঝাও। ওখানে কি সে কথা লিখা আছে?" স্বামীক্ষী হাসিয়া বলিলেন, "তোকে সে কথা বোঝাতে পারব না। যদি তুই লেখা-পড়া শিখতিদ তা হৈলে হয় তো তোকে বোঝাতে চেষ্টা করতুম।" লাটু মহারাজের বুদ্ধির তারিফ করিবার জন্ম স্বামীজী কথন কথন তাঁহাকে প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিকের নামামুসারে প্লেটো বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এরপ মূর্থত্বের অপবাদেও পশ্চাৎপদ না হইয়া বৃদ্ধিমান প্লেটো উত্তর দিলেন, "ও: বুঝেছি। তুমি এমন বিদ্বান বে, আমার মত

গণ্ড-মৃক্থুকেও বোঝাতে পার না"—চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। কাশ্মীরন্ত্রমণান্তে থেতড়িতে পৌছিয়া স্বামীন্ত্রী রাজপ্রাসাদে অতিথি হইলেন। কিন্তু স্বামী অন্তুতানন্দ রাজার অন্তর্গ্রহণ করিবেন না বলিয়া চুপি চুপি বাহিরে থাইয়া আসিতেন। একদিন রাজবাড়ির দারোয়ানের নিকট হইতে প্রায় বলপূর্বক রুটি ও বেগুন-পোড়া আদায় করিয়াছিলেন—দারোয়ান সম্রন্ত ছিল, পাছে রাজ-অতিথিকে ভিক্ষা দিয়া রাজরোধে পড়ে। সেবাবে তিনি স্বামীন্ত্রীর সহিত জয়পুর পর্যন্ত বেড়াইয়া কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে ফিরিয়া আসেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কিছুদিন কাঁকুড়গাছি যোগোছানে বাস করিয়াছিলেন। তথন মঠ বেলুড়ে নীলাম্বর বাব্র বাগানে। স্বামী অন্ত্তানলকে মধ্যে মধ্যে সেথানেও দেখা যাইত। আমেরিকা হইতে সন্তঃ-প্রত্যাগত স্বামী সারদানল তথন শ্যাদি বেশ ফিটফাট রাখিতেন, আর লাটু মহারাজ তাঁহার গৃহে প্রবেশপূর্বক কোঁতুকচ্ছলে সমস্ত লগুভগু করিতেন। স্বামী সারদানল ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "দেখছি, ওদেশ পেকে এসে তুমি কতথানি সাহেব বনেছ।" কথা শুনিয়া সারদানল শুধু হাসিতেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে রাম বাব্র শেষ অস্থথের সময় তাঁহার শ্যাপার্শ্বে সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া লাটু মহারাজ আপ্রাণ সেবা করেন। রাম বাব্ ২৪ ঘণ্টা পাথার বাতাস চাহিতেন—লাটু সারা রাত্রি সে কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি সয়্যাসী হইলেও উপকারীর প্রতি স্বীয় কর্তব্য বিশ্বত হন নাই।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার বিদেশ-গমনের পর লাটু মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে বিভন স্ট্রীটে 'বস্থমতী'-পত্রিকার ছাপাথানায় চলিয়া যান। 
ক্র সময় তাঁহাকে সমাজের নিমন্তরের অনেকের স্থিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে 
হইত। কেহ যদি পরে প্রশ্ন করিত, "থারা চরিত্রহীন তাদের সঙ্গে

# স্বামী অন্তুতানন্দ

আপনি মিশতেন কেন ?" তিনি উত্তর দিতেন, "কিন্তু তারা তো কপট ছিল না।" সাধ্র লোক-পরীক্ষার মানদণ্ড অন্তুত! ছাপাথানার কর্মচারীদিগকে তিনি খুব থাওয়াইতেন; ছোলা-দিদ্ধ, রাঙাআল্-দিদ্ধ, চা, মোহনভোগ—এই সব স্বহস্তেই প্রস্তুত করিতেন। মাঝে মাঝে আবার হিং-এর কচুরি কিনিয়া আনিতেন। তথনও দিনের বেলা গঙ্গার ধারেই কাটাইতেন; সেথানে যে যাহা দিত তাহারই দ্বারা দৈনন্দিন ঐরপ ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার নিজের প্রয়োজন ছিল অতি সামান্ত— ছই-তিন বাটি চা ও তৎসহ ছোলা-দিদ্ধ হইলেই যথেষ্ট। বিশেষ জ্মুরোধে এক-আধ্যানি কচুরি হয়তো গ্রহণ করিতেন। এইভাবে কিছুদিন যাপনের পর ১৮৯৯-এর শেষাশেষি 'বস্থমতী'র ছাপাথানা গ্রে স্ট্রীটে উঠিয়া গেলে তিনি অন্তর চলিয়া যান।

পরবৎসর ডিদেম্বর মাসে স্বামাজী যথন বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন, স্বামী অভুতানন্দ তথন সেথানেই থাকিলেও স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান নাই—স্বামীজীই তাঁহাকে পুঁজিয়া গঙ্গাতীর হইতে আনিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রণালীবদ্ধ সভ্যজীবনের মধ্যে তিনি আবদ্ধ হন নাই। এমন কি, ১৯০১ অন্ধে স্বামীজী তাঁহাকে মঠের ট্রাস্টী করিতে চাহিলে তিনি অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "আমার ওসব ঝঞ্চাট ভাল লাগে না। আমি ওসবের মধ্যে থাকব না।"

লাটু মহারাজ নিরক্ষর হইলেও শাস্ত্রের বাণী তাঁহার নিকট শুধু 'কথার কথা' না হইয়া 'প্রাণের ব্যথা'-শ্বরূপ ছিল। স্বামী শুকানন্দের (সুধীর মহা-রাজের) সহিত একদিন তিনি পণ্ডিত শশধর তর্কচ্ডামণির উপনিষদ্-ব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিত কঠোপনিষদ্ হইতে যথন

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাত্মা সদা জনানাং হাদরে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেনুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্ষেণ॥"

—এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অর্থ করিলেন, ওপন লাটু মহারাজ স্বামুভূতির সহিত সামঞ্জস্তা দেখিয়া সোৎসাহে পার্ঘবর্তী শুদ্ধানন্দকে কহিলেন, "এ স্থীর, পণ্ডিত ঠিকই বলেছে।" কথাটি তিনি একটু উচ্চৈঃস্বরেই বলিয়া ফেলিলেন; অপরের যে ইহাতে দৃষ্টি আরুষ্ট হইতে পারে এবং বিপরীত মস্তব্যের অবকাশ ঘটতে পারে, দেদিকে ক্রক্ষেপ ছিল না। একবার বলিয়াই কিন্তু তৃপ্তি হইল না—অন্তরের উদ্বেলিত আনন্দ তরকের স্থায় ক্ষণে ক্ষণে বাহিরের বেলাভূমিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল, আর স্বামী শুদ্ধানন্দের গা ঠেলিয়া কহিতে লাগিলেন, "এ স্থার, পণ্ডিত ঠিক বলেছে।" অগত্যা সুধীর মহারাজ ভাবিলেন, উপস্থিত লোকেরা তো এই ভাবগান্তীর্য বৃঝিতে পারিবে না; স্থতরাং সভাগৃহ-পরিত্যাগই শ্রেম:। আবাসস্থলে ফিরিবার পথেও স্বামী অদ্ভুতানন্দের আনন্দের রেশ একই ভাবে চলিতে লাগিল; এমন কি, রাত্রেও শুদ্ধানন্দজীকে জাগাইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে।" একই উচ্চভাবে এইরূপ দীর্ঘকাল তন্ময় থাকার দৃষ্টান্ত ধ্যানসিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন অন্তত্ত বড়ই বিরল। স্বামী শুদ্ধানন্দ তথন তাঁহার সহিত একই গৃহে থাকিতেন এবং শাস্ত্রালোচনা করিতেন। লাটু মহারাঞ্কের এই শাস্ত্রপ্রীতি গভীররাত্তেও অপূর্বরূপে প্রকটিত হইত—অক্সাৎ নিশীথকালে দিনি হয়তো আদেশ করিতেন, "এই সুধীর, সুধীর, গীতাপাঠ কর।" শুদ্ধানন্দ সানন্দে তাহাই করিতেন।

সাধারণত: মঠের বাহিরে সাধনাদিতে রত থাকিলেও সজ্বের প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা ছিল। বিশেষত: স্বামী ব্রহ্মানন্দের ইঙ্গিত বা আদেশ মানিতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের সহিত

<sup>&</sup>gt; শস্তের শীবকে যেমন অতি সাবধানে থড় হইতে পৃথক করিতে হয়, তেমনি হাদরে সর্বলা অধিষ্ঠিত পর্মাত্মাকেও খদেহ হইতে পৃথক করিতে হয়।

## ষামী অন্তুতানন্দ

অধিক মিলা-মিশা করিতে চাহিতেন না-সাধ্যমত এড়াইয়া চলিতেন ৷ একবার বলরাম-মন্দিরে এক" স্ত্রীভক্ত তাঁহার থরে আসিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। লাটু মহারাজ তাঁহাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট ষাইতে विलाल किन विभागे विश्वास विश्वास का विश्वास का विश्वास স্বামী সারদানদের আদেশে তিনি আসিয়াছেন। শরৎ মহারাজের নাম ভনিয়াই লাটু মহারাজ বলিলেন, "শরৎ আমার কাছে কেন পাঠালে? আমি রাজাকে (স্বামী ব্রন্ধানন্দকে ) জানাব। রাজার হুকুম হলে তোমায় ঠাকুরের কথা শুনাব; কিন্তু তাঁর হুকুম না পেলে তোমায় কোন কথা বলব না।" যেই কথা, সেই কাজ—তিনি মহারাজের নিকট গেলেন। মহারাজ তথন বলরাম-মন্দিরেই ছিলেন। তিনি সব শুনিয়া মহিলাটিকে বলিলেন. "শরতের কথায় ওকে এমনভাবে বিরক্ত করো না—ওতে তোমারই অকল্যাণ হবে।" ফলতঃ লাটু মহারাজ একাই ঘরে ফিরিলেন। निवात्रनहन्त पछ लायरे ठाकूत्रापत जान तहना कतिया मर्छत माधूरपत শুনাইতেন। লাটু মহারাজ ইহাতে বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুরদের গান তৈরী করতে নেই—ওতে দরিদ্দির বাড়ে।" এই নিষেধ মহারা**জের** মন:পূত না হওয়ায় ভিনি লাটুকে বলেন, "ও গানের ভেতর দিয়ে ঠাকুরের নাম প্রাচার করছে —তাতে নিষেধ করা কেন ?" অমনি সে কথা শিরোধার্য করিয়া লাটু নিবারণকে জানাইলেন, "তুমি রাখালকে খুনী করবার জন্ত গান বাঁধতে পার।"

বলরাম-মন্দিরে থাকা কালেও তিনি যাহা কিছু পাইতেন, ভক্তদেবার লাগাইতেন। এরপ মর্থভিক্ষার সময় তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক অপমান-স্চক কথা শুনিতে হইত। তাই জনৈক ভক্ত একদিন তাঁহাকে বলিলেন যে, গৃহস্থের জন্ম সাধুর ভিক্ষা করা অমুচিত; যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে অতঃপর ভক্তরাই দিবেন। তর্ক বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে অকশাৎ

শাটু মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "এসব কথা ভোমায় কে শিথিয়ে দিয়েছে?" "আপনারই একজন গুরুভাই"—এই উত্তর 'শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ও! ভাই ভোমাদের এত জেদ। আচ্ছা, তারই কথা থাকবে। রাজাকে (ব্রহ্মানন্দজীকে) অনেক দিক ভেবে চলতে হয়—মঠের স্থনাম তাকেই যে রক্ষা করতে হয়।" পরে তিনি আর যেখানে-সেথানে ভিক্ষা চাহিতেন না এবং পরিচিত ক্ষেত্রেও বিচারপূর্বক গ্রহণ করিতেন। একদিন জনৈক ভক্ত ভাঁহাকে কিছু দিলে তিনি না লইয়াই চলিয়া গেলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, "আরে, ও এখন নেশার ঝোঁকে আছে; নেশা ছুটে গেলে বলবে—শালা আমায় ঠকিয়ে নিয়েছে।"

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্থামীজীব দেহত্যাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাশীধাম যাওয়া পর্যন্ত লাটু মহারাজ প্রায়শঃ বলরাম-মন্দিরেই ছিলেন। মধ্যে একবার রাম বাবুর স্ত্রীর শেষ অস্থথের সময় (এপ্রিল, ১৯০০) রাম বাবুর বাড়িতে গিয়াছিলেন এবং ১৯০০-এর ৮তুর্গাপূজার পরে কয়েক জন ভক্তসহ উত্তর-ভারতের কয়েকটি তীর্থ দেখিয়া আগিয়াছিলেন।

বলরাম-মন্দিরে লাটু মহারাজের অশেষ গুণাবলীর মধ্যে সহ্গুণাটি বিশেষ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এক মাতাল তাঁহাকে একদিন খুব কট্জিক করিতে থাকিলে উপস্থিত ভক্তেরা মাতালকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইলেন। লাটু মহারাজ বারণ করিয়া বলিলেন, "দেখ, ও মদ থেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছে, আর তোমরা যে মদ না খেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি করছ! কার শান্তি দেওয়া উচিত বল তো? ওকে তোমরা আর কি মারবে? মদই ওকে মেরে রেখেছে।" এইরপ বিচারের সমুখে সমস্ত শাসন পরাজিত হয়! কলিকাতায় এরপ উচ্ছুজ্ঞল লোকের অভাব নাই; কিন্তু লাটু মহারাজের সহামুভ্তিরও কোন অপ্রাচুধ ছিল না।

## স্বামী অন্তুতানন্দ

রাত্তি এগারটার জনৈক মাতাল দোকান হইতে মাংস কিনিয়া আনিরা উহা প্রসাদ করিয়া দিতে বলিলে তিনি অমানবদনে পাত্রটি সমুথে রাখিতে নির্দেশ দিয়া মাতালকে তাহার প্রির গান, "জগৎ দেথ না চেয়ে যাছিছ বেয়ে সোনার তরণী; তরীর উপর স্থামকলেবর রাম রথুমণি" ইত্যাদি গাহিতে বলিলেন। গান শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "প্রসাদ হয়ে গেছে, তুলে নাও।" মাতালও সানন্দে মাংসপাত্র লইয়া চলিয়া গেল।

ধর্মবিশ্বাস সহক্ষে তিনি বড়ই উদার ছিলেন। মুসলমানদের ঈদ ও মহরম উপলক্ষে তিনি পীরের দরগায় পূজা পাঠাইতেন। খ্রীষ্টমাস ও শুড্ ফ্রাইডের দিনে স্বহস্তে যীশুখ্রীষ্টকে ভোগ নিবেদন করিতেন বা মালা পরাইয়া দিতেন। খ্রীষ্টান ডি মেলো ধ্যান সহক্ষে তাঁহার উপদেশ চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে ভালবাস?" সাহেব ব্লিলেন, "যীশু ও ঠাকুর উভয়কে।" "বরাবর কাকে ভালবেসে এসেছ?" ডি মেলো যীশুর নামই করিলে লাটু মহারাজ বিধান দিলেন, "দেখ, যীশুকেই ধরে থেকো।"

ঠাকুরের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত লাটুর সত্যনিষ্ঠা ছিল চমকপ্রদ। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, জনৈক ভক্তের বাড়িতে বিগ্রহ দেখিতে যাইবেন। দেদিন বৃষ্টি হইয়া রাজ্ঞায় জল দাঁড়াইয়া গেল; তথাপি লাটু এক-হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া ভিজা-কাপড়ে যথাসময়ে বিগ্রহের সম্মুথে উপস্থিত হইলেন।

স্বামী অন্ত্তানন্দের একটি অভ্যাস ছিল এই যে, শাসনের প্রয়োজন হইলে অপরকে শাসন না করিয়া নিজেকেই শাসন করিতেন আর উপদেশ-দানকালে অভিমান দূর করিবার জন্ম নিজের নিরক্ষরতার স্মৃতি সর্বদা জাগাইয়া রাখিতেন। একদিন এক ব্যক্তি অত্যন্ত বেয়াড়া ভাবে তর্ক করিতে থাকিলে মৃত্র ভর্ৎসনায় কাজ হইতেছে না দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি এমন বকুনি খেলে, হাসতে ভোমার লজ্জা করছে না—এমন

বেহায়া তুমি ?" তার্কিক 'সর্বভূতে একই ব্রহ্ম বিশ্বমান' এই অবৈত্ত সিকান্তের অপপ্রয়োগ করিয়া উপহাসক্রমে বলিলেন, "আপনি তো আমায় ধমক দেন নি, নিজেই নিজেকে ধমকাচ্ছেন। এতে কে না হাসবে ?" লাটু মহারাজ তথন আত্মন্থ হইয়া বলিলেন, হাঁ, লাল কাপড় পরেছি—ভারী সাধু বনে গেছি আর কি! একটা ছোট কথা শুনলে এথনও ভেতর থেকে ফোঁস বেরোয়!" কাহাকেও কোন উপদেশ দিবার পর তিনি বিড় বিড় করিয়া বলিতেন, "ভারী সাধু হয়েছি রে, বাপ! পরকে উপদেশ দিতে যাচ্ছি। আরে, তুই কি উপদেশ দিবি ? ওরা তোর চেয়ে কন্ত বড়, কত শিক্ষিত!" এই পদ্ধতিকে তিনি বলিতেন, "উল্টো পাক দিয়ে মনের পাকগুলোকে খুলে দেওয়া"—আর সঙ্গে সঙ্গে হাতে উল্টা

লাটু মহারাজ একদিন কোন এক ভদ্রলোকের গৃহে নিমন্ত্রিত হন।
বাড়ির লোকের। অনেকেই তাঁহাকে চিনিতেন না; স্থতরাং গেরুয়াধারী
সন্ধানীকে পঙ্ক্তি হইতে পৃথক করিয়া বসাইলেন এবং পরিবেশনকালে
তেমন মনোধাগও দিলেন না। অকস্মাৎ গৃহকর্ত্রী সেধানে আসিয়া এবং
অবস্থা দেখিয়া কায়ার স্থরে বলিতে লাগিলেন, "আমার কি হবে গো!
সন্ধানীকে থেতে বসিয়ে দেখলুম না!" নিরভিমান স্থামী অভুতানন্দ যতই
সাম্থনা দেন, গৃহিণী ততই গৃহের অকল্যাণের ভাবনায় বিলাপ করেন।
ইহা দেখিয়া তিনি প্রেই আসনে বসিয়াই গৃহের মঙ্গলের জন্ত ত্ই-চারি
মিনিট জপ করিলেন।

শ্লীলতার জ্ঞান ছিল তাঁহার আবার অপূর্ব! ১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দে তর্গাপূজার সময় শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হইতে আসিয়া বলরাম-মন্দিরে একমাস ছিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়া তিনি প্রিয় সন্তান লাটুকে দেখিয়া যাই বলিলেন, "বাবা লাটু, কেমন আছ ?" লাটু অমনি উত্তর দিলেন, "তুমি

ভদ্দর খরের মেয়ে, সদর বাড়িতে কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ? আমাকে তো ডেকে পাঠালেই পারতে।" থেয়ানী সস্তানের ভব্যতা দেখিয়া মা হাসিতে হাসিতে উপরে চলিয়া গেলেন। কথন কখন তিনি আবার মান্বের সম্বন্ধে বেদাস্তবিচারও করিতেন। মা জয়রামবাটী ফিরিবেন। লাটু মনের বিষাদ ঢাকিবার জন্মই বোধ হয় নিজের ঘরে ক্রত পদচারণ করিতে করিতে উচৈচঃম্বরে বেদান্তবিচার করিতে লাগিলেন, "সন্ন্যাসীর কে পিতা, কে মাতা ?—সন্নাসী নির্মায়া।" মা নীচে নামিয়া উহা শুনিলেন এবং দারপ্রাস্তে আসিয়া বলিলেন, "বাবা লাটু, তোমায় আমাকে মেনে কাজ নেই, বাবা !" আর যায় কোথায় ? স্নেহের স্পর্শে বেদান্ত ভাসিয়া গেল—লাটু মায়ের পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মাও তথন অশ্রুসিক্তা। মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া লাটু আবার তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, "বাপের ঘরে যাচ্ছ মা, কাঁদতে কি আছে ?"— ইহা বলিয়া স্বায় উত্তরীয়ে মায়ের অশ্রুমোচন করিলেন। মায়ের সম্বন্ধে লাট্ মহারাজ একদিন অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মাকে মানা কি সহজ কথা রে ?—তিনি যে স্বয়ং লক্ষী!"

লাটু মহারাজ সাধারণত: গান্তীর্ঘপূর্ণ হইলেও তাঁহার রহস্থবাধ যথেষ্ট ছিল। বলরাম-মন্দিরে অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই গিরিশ বাবুর বাড়িতে যাইতেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, গিরিশ বাবু স্বরচিত 'কালাপাগড়' নাটকে প্রচ্ছেরভাবে লাটুর চরিত্র অক্ষিত করিয়াছেন। একদিন গিরিশ বাবুর কি কথার উত্তরে তিনি বলিলেন,

"মনকে ছাঁদো মনকে বাঁধো, মনকে দিও না লাই। আগুর কথা পিছু করো, হুঁশিয়ার রহিও ভাই॥" গিরিশ বাব্ কথাটার উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিয়া কহিলেন, "বড় ঠারে-ঠোরে কথা হয়ে যাচ্ছে যে সাধু!" লাটু 'কালাপাহাড়'-রচনার প্রতিশোধের

স্থােগ পাইয়া বলিলেন, "সেই ভাল, না হলে 'কালাপাহাড়' জমবে কেন ?"—অর্থাৎ তুমিও ভো কম ঠারেঠােরে কাজ সার নাই!

ঐ সময় প্রায় ছয় মাস কাল লাটু অনিদ্রারোগে ভূগিয়াছিলেন। গিরিশ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলে মহাকবি তাঁহাকে গল্প করিয়া ঘুম পাড়াইতেন। বস্তুতঃ গিরিশ বাবুর সহিত তাঁহার খুব জন্মতা ছিল। অথচ গিরিশ বাবুর অস্তুথের সময় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি যাইতেন না। কেহ নেহাত পীড়াপীড়ি করিলে বলিতেন, "দেখ, গিরিশের কষ্ট আমি দেখতে পারি না।" তাঁগার অনুরাগ কত গভীর ছিল, তাগার পরিচয় পাওয়া গেল গিরিশ বাবুর দেহত্যাগের দিনে (১৯১২ খ্রীঃ, ৮ই ফেব্রুয়ারী)। সংবাদ পাইয়া লাটু মহারাঞ্চ লোকদমনের জন্ম দিবসব্যাপী মৌনাবলম্বন করিলেন। পরদিন মৌন ভাঙ্গিলেও সব সময় শুধু গিরিশের প্রসঙ্গেই অতিবাহিত হইল। স্বামীকীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়াও তিনি অনুরূপ কারণেই বেলুড়ে ষান নাই—যদিও তিনি কলিকাতাম্বই ছিলেন। অথচ ছ:থবোধ ছিল তাঁহার স্থগভীর। কাশীতে থাকাকালে বাবুরাম মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া তিনি তিন দিন শুবাবৎ অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশী হইতে একবার আলমোড়ায় যাইবার জন্ম হরি মহারাজ সাদর আমস্ত্রণ জানাইলে লাটু মহারাজ উত্তর দিলেন, "জীবের তঃথে তঃথিত হয়ে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা এখানে বিরাজ করছেন। তাঁদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

যাহা হউক, গিরিশ বাবুর দেহত্যাগের পরে রামক্রম্ণ বাবুর একমার পুত্র থাষি অকস্মাৎ কলেরারোগে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার মন কলিকাতা হইতে উঠিয়া গেল। তিনি হয়তো তথনই চলিয়া যাইতেন; কিন্তু বাবুরাম মহারাজের বিশেষ অন্ধরোধে ৺তুর্গাপূজা পর্যন্ত থাকিয়া ৺বিজয়াদশমীতে কাশীযাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বে বাসগৃহথানির দিকে তাকাইয়া তিন

# স্বামী অদ্ভুতানন্দ

বার বলিলেন, "মায়া, মায়া, মায়া !" পথে বৈগুনাথ-দর্শনান্তে কাশীতে সদলবলে পৌছিয়া তিনি অদ্বৈতাশ্রমে উঠিলেন; কিন্তু সেধানে ছানাভাব দেখিয়া টেড়িনিমে কুণ্টু মহাশয়দের বাড়িতে চলিয়া গেলেন। এই বাটীতে সপ্তাহখানেক থাকিয়া সোনাপুরায় বংশী দত্তের বাটীতে আশ্রম লইলেন। অতঃপর বাড়িওয়ালার আত্মীয়েরা আসিতেছেন শুনিয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের পূর্বেই ৬৮নং পাঁড়ে হাউলির বাড়িটি ভাড়া লইয়া তথায় উঠিয়া গেলেন। প্রায় চারি বৎসর এই বাড়িতে অবস্থানাস্তে তিনি ৯৬নং হাড়ার-বাগের ভাড়াবাটীতে উঠিয়া যান এবং সেথানেই স্বধামে গমন করেন।

কাশীতে বাসকালে একদিন শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার স্থপ্ত ভক্তি 
১ঠাৎ নিজ পূর্ণ সোঁঠবে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ভাসাভাসা মাতৃভক্তির 
প্রতিবাদকল্লে প্রায়ই তিনি বলিতেন, "তোদের মা-ঠাউনকে হামি মানে 
না!" কিন্তু সেদিন ভবিশ্বনাথেব পূজার জন্ম পুল্প ও বিল্বপত্র লইয়া 
রাস্থায় নামিয়া অকস্মাৎ বলিলেন, "চল্, আগে মার কাছে ঘাই।" মা 
তথন কাশীতে। সেথানে গিয়া কম্পিতকলেবরে মাতৃপদে পুল্পাঞ্জলি 
প্রদানপূর্বক লাটু মহারাজ নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

পাছে হাউলির বাড়িতে লাটু মহারাঞ্জ জপধ্যানে এতই তন্ময় থাকিতেন বে, আহারাদির কোন নিয়মিত সময় ছিল না; গৃহে থাকিলেও তাঁহার জীবনে পর্বতকলর বা অরণ্যোচিত শৃঙ্খলাহীনতা লক্ষিত হইত—আজ যদি দৈনিক আহার হইল রাত্রি দেশটায়, তো কাল রাত্রি একটায় এবং পরশ্ব রাত্রি তিনটায়! এইরপ ধ্যান ও কঠোরতাদি সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন, "আরে, আমরা আর কি কঠোর করছি? কঠোর করেছিল দস্তা রত্বাকর। সংস্কারের দাগ যেন পাথরের তাঁকি—সহজে উঠে না। কর্ম না হলে কি রুপা মিলে?"

কাশীতে তাঁহার আশ্রিতবাৎসল্যের কয়েকটি দৃষ্টাস্ক পাওয়া যায়। একবার ছশ্চিকিৎশু ( সম্ভবতঃ যক্ষা ) রোগে আক্রান্ত একটি দরিদ্র যুবক তাঁহার পাঁড়ে হাউলির বাড়িতে আশ্রয় পাইয়া তাঁহারই বিধানামুসারে মাত্র ৺বিশ্বনাথের পূজা ও চরণামৃত পানপূর্বক নিরাময় হইয়াছিল। সময়ে গৃহনির্মাণের জন্য কিছু টাকা তাঁহারই আশ্রিত কেহ চুরি করিলে পুলিসে থবর দিবার কথা উঠে। অমনি বাধা দিয়া তিনি বলেন, "দেথ, সে বেচারী লোভ দামলাতে না পেরে চুরি করেছে দতা; কিন্তু থাকে আশ্রম দিয়েছি তাকে পুলিসে দেওয়া কি ভাল দেথায় ?" একবার জনৈক নি:সম্বল ভক্তের অভিলাষ হয় যে, তিনি কলিকাতা হইতে কাশীতে ৮বিশ্বনাথ-দর্শনে ঘাইবেন, কিন্তু একান্ত দরিদ্র তাঁহার পক্ষে উহা কিরূপে সম্ভব হইবে ? সংবাদ পাইয়া লাটু মহারাজ তাঁহাকে জানাইলেন যে, কোনও প্রকারে এক পিঠের রেল-ভাড়া সংগ্রহ করিয়া চলিয়া আদিলেই আর সব ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। এই আশ্বাস পাইয়া ভক্তটি আসিলেন বটে; কিন্তু নিজেকে কপর্দকশৃন্ত দেখিয়া বড়ই মনঃক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। ভবিশ্বনাথদর্শনে যাইয়া সেই কট্ট আরও বর্ধিত হইল। কারণ সামান্ত ফুল-বেলপাতা দিয়া পূজা করিলেও বাহিরে আসিয়া যথন দেখিলেন সকলেই দান করিতেছে, আর নি:স্ব তিনিই মাত্র সেই পুণার্জনে বঞ্চিত, তথন তাঁহার মনে এইরূপ ধিক্কার আসিল—"একে তো তীর্থে আসিয়া সাধুর অন্ন ধ্বংস করিতেছি, অধিকন্ত পুণ্য-অর্জনের জন্ম একটি পয়সারও ক্ষমতা রাখি না।" গৃহে ফিরিয়া তিনি রুদ্ধকক্ষে অশ্রুপাত করিতে থাকিলে অভুতানন সব জানিতে পারিয়া বিধান দিলেন, "তুমি গঙ্গাসানান্তে ভগবানের উদ্দেশে গঙ্গাঞ্জগ অর্পণ করে এই বলে প্রার্থনা করে।, 'জগতের সমস্ত হু:থ দূর হোক্।'" ভক্তটি ভাবিলেন, "ইহা অক্ষমের সাম্বনার জন্ম একটা অমুকল ব্যবস্থা মাত্র-প্রকৃত পুণালাভ ইহাতে হয় না।" তথাপি

# স্বামী অন্তুতানন্দ

মহাপুরুষের আদেশ মাক্ত করিয়া ভাহাই করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ক্রমপ করিবামাত্র তাঁহার মন শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

লাটু মহারাজ অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন। এক সময়ে জনৈক ভক্ত স্বীয় পরিবারের মহিলাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে ৮বিশ্বনাথ-দর্শনে লইয়া গেলেন না; বলিলেন, "ও পাথর দেখে কি হবে ?" ভাবিলেন, তিনি খুব বেদাস্তবাদী হইয়াছেন। ঐ দিন লাটু মহারাজের দর্শনার্থে যাইয়া তিনি যথন সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন, তথন শুনিলেন স্বামী অভুতানন্দ বলিতেছেন, "পাথর! আমি দেখছি, সাক্ষাৎ শিব; আর তুই বলছিস পাথর!" এই ঘটনাটিকে শুধু কাকভালীয়-ক্যায়ে বিভিন্ন ব্যাপারের আকস্মিক মিলন বলিয়া যুক্তিবাদী উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু এই যুক্তি তিনি কতবার প্রয়োগ করিবেন ? কারণ লাটু মহারাজের জীবনে এইরূপ ঘটনা অহরহ: ঘটিত। এক রাত্রে তাঁহার পার্মে নিদ্রিত এক ভক্ত কুম্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময় তিনি ঐ ভক্তকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এখানে এদেও এই দব চিস্তা?" তাঁহার নিকট যে দব ভক্ত বা দেবক থাকিতেন, তাঁহাদের মনে ধাানকালে অপবিত্র ভাব উদিত হইলে অন্তর্দ্রপ্তা লাটু মহারাজ তাহা জানিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলিতেন, "পবিত্র হও, পবিত্র হও। সৎ না হলে সৎ-স্বরূপকে জানতে পারবে না" ইত্যাদি। জনৈকা মহিলা স্বামীর সহিত কলহ করিয়া তীর্থদর্শনে বহির্গত হন এবং ৮কাশীধামে পৌছিয়া আত্মীয়গণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি যেন কেমন করিয়া সে গোপন রহস্ত অবগত হইয়াছেন; কাজেই প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র কহিলেন, "প্রীলোকদের স্বামীকে মেনে চলতে হয়। যে মানে না, তার সংসারে থিটি-মিটি লেগেই থাকে।" বিধবা সঙ্গিনী হুইজন তাঁহার পদপ্রাত্তে তুইটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিলে তিনি উহা কিছুতেই

গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, "গরীব আর বিধবার টাকা সন্ধাসীকে নিতে নেই।"

লাটু মহারাজকে নিতা বহু ভক্তের বিবিধ আধাাত্মিক অভাব মিটাইতে হইত। নিরক্ষর তাঁহার মুখে অবিরাম উচ্চ ধর্মতত্ত্ব-শ্রবণের জুক্ত বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও মন্ত্রমুগ্রের ক্যায় দীর্ঘকাল বিসয়া থাকিতেন। তাঁহার এই সময়ের উপদেশবলী সংগৃহীত হইয়া 'সৎকথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে তাঁহার গভীর অন্তভ্তি ও অপরের মনে প্রেরণা জাগাইবার অন্তভ্ত ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

শেষবয়সে তাঁহার দেহে বহুমৃত্ররোগ দেখা দিল। এই সময় পায়ে একটা ফোল্কা হইয়া যথোচিত য়ত্মের অভাবে বিষাক্ত পচাঘায়ে (গাাংগ্রীনে) পরিণত হয়। অস্ত্রোপচারের ফলে সে য়াত্রা উহা সারিলেও পুনর্বার বহুমৃত্র-জনিত বিষাক্ত ক্ষত দেখা দিল। ইহার চিকিৎসাকল্পে শেষ চারিদিন প্রতাহ তাঁহার দেহে তুই-তিন বার অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল; কিছ কি অপূর্ব তিতিক্যা—দেখিয়া মনে হইত না য়ে, তিনি য়য়্রণাভোগ করিতেছেন। অস্থোপচারে কোন ফল হইল না। ১৯২০ গ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তিনি মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিলেন। তাঁহার শেষসংবাদ স্বামী তুরীয়ানন্দের একথানি পত্রে (২৫।৪।২০) স্থানরভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"এমন অভুত মহাপ্রয়াণ প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং সর্বদাই অন্তম্থ থাকিতেন লিখিয়াছিন। অস্থথের সময় হইতে একেবারে ধানস্থ ছিলেন— ক্রমধাবদ্ধদৃষ্টি। সকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত! সদা সচেতন, অথচ কিছুরই থবর রাখিতেন না।…মধ্যে মধ্যে প্রায় প—কে ডাকিতেন; প—র হাতে খাইতেন। কথন কিছু না খাইলে প— বলিত, 'তবে আমিও কিছু থাব না।' অমনি লাটু মহারাজ খাইয়া লইতেন। কিছু দেহত্যাগের পূর্বরাত্রে কিছুই থাইলেন না। প— বলিল, 'খাইলেন না,

তবে আমিও আর খাইব না।' লাটু মহারাজ এবার বলিলেন, 'মং খা'—
একেবারে মারা-নিম্ ক্ত উক্তি! পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি খুব
জর। নাড়ী দেখিলাম—নাড়ী নাই। ডাক্তার আসিয়া হার্ট পরীক্ষা
করিলেন—শব্দ পাইলেন না। টেম্পারেচার ১০২°৬। বেশ সজ্ঞান—
তবে কোন বাহু চেষ্টা নাই।…ত্য দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন।
৬বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত থাইয়াছিলেন। বেলা ১০টার
পর আমি বিদায় লইয়া পুনরায় চারটার সময় উপস্থিত হইব বলিয়া
আসিলাম।…বাটী আসিয়া মানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ
পাইলাম লাট মহারাজ ১২টা ১০ মিনিটের সময় ইহলোক ছাড়িয়া স্বস্থানে
প্রস্থান করিয়াছেন।…আমি তাঁহাকে শেষদর্শন করিবার জন্ত ৯৬ নং হাড়ার
বাগ বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

" শ্রথন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয় তথনকার মূথের ভাব যে কি স্থন্দর দেথাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া জানানো যায় না। এমন শাস্ত, সকরুণ, আনন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্বে কখনও লাটু মহারাজের আর দর্শন করি নাই। ইতঃপূর্বে অর্ধ-নিমালিত নেত্র থাকিত, এখন একেবারে বিক্ষারিত ও উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে যে কি ভালবাসা, কি প্রসন্মতা, কি সামা ও মৈত্র-ভাব দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইয়া গোল। বিষাদের চিহ্ন্মাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে— সকলেই যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভূত ও চমৎকার প্রাণম্পানী! অদ্ভূতানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভূত তৃশ্য দেখাইলেন। শস্য গুরু মহারাজ, ধন্য তাঁহার লাটু মহারাজ!"

কলিকাতার বাগবাজার-অঞ্চলে বস্থপাড়া-পল্লীতে শ্রীযুত চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক স্বধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবানু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি তেঙ্গমী ও স্পষ্টবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন; আর তাঁহার অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান ছিল। তাই আগন্নমৃত্যু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা তাঁহাকে বলিয়া রাথিতেন, "শেষ সময়ে ভুলো না; হাড় ক'থানা যাতে গঙ্গায় যায়, তার ব্যবস্থা করো।" চন্দ্রনাথ ডব্লিউ ওয়াট্সন কোম্পানির গুদাম-সরকার ছিলেন। এই সামাক্ত আয়েই তিনি সহধর্মিণী প্রসন্নমন্ত্রীর সহিত সানন্দে সংসার্যাত্রা নির্বাহ করিতেন। মহেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও হরিনাথ নামে চন্দ্রনাথের তিনটি পুত্র ছিল। তাঁহার কন্সাত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভিন্ন সকলেই অকালে গতাস্থ হয়। হরিনাথ আমাদের উত্তরকালের স্বামী তুরীয়ানন্দ। ইনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী ( ১২৬৯ সাল, ২০শে পৌষ, শনিবার, চাক্র পৌষ, শুক্লা চতুর্দশী তিথি, মৃগশিরা নক্ষত্রে বেলা ১টায়) জন্মগ্রহণ करतन। ठिकु कित्र करन काना यात्र (य, इतिनाथ विद्यान, ज्लानिर्ष्ठ, স্বধর্মপরায়ণ সন্ন্যাসী হইবেন। বালকের জন্মগ্রহণের পর চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত বলিয়াছিলেন. "কৃষ্ণ এসেছেন।" হরিলুটের সস্তান বলিয়া চক্রনাথ নবজাতকের নাম রাথিলেন হরিনাথ।

হরিনাথ যথন মাত্র তিন বৎসরের শিশু, তথন অকস্মাৎ একটি ক্ষিপ্ত শৃগাল তাঁহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিলে শিশুকে রক্ষা করার অন্ত কোন উপায় না দেখিয়া প্রসন্ময়ী তাহাকে হুই হন্তে উধেব তুলিয়া ধরিলেন। এইরূপে সস্তান রক্ষিত হইলেও মাতা শৃগালদংশনে অচিরে দেহত্যাগ



স্বামী তুরীধানন

করিলেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার উপর হরিনাথের লালনপালনের ভার অপিত হইল। মহেক্রনাথ হরিনাথ অপেক্ষা বিশ বৎসরের এবং উপেক্রনাথ দশ বৎসরের বড় ছিলেন। স্নেহপরায়ণা ও কোমলপ্রাণা ভ্রাতৃবধূর আদরয়ত্নে হরিনাথ জননীর অভাব অনেকটা ভূলিলেন বটে; কিন্তু অজ্ঞাতে সে শূন্ততা তাঁহার কিশোরচরিত্রে একটু পরিবর্তন আনিয়া দিন। সহিষ্ণুতার প্রতিমা মাতার নিকট যে হরিনাথ ত্রস্ত ছিলেন, ভ্রাতৃঙ্গায়ার নিকট তিনি বড় শান্ত ও বাধ্য হইয়া পড়িলেন। আহারে তাঁহার তেমন বিচার রহিল না, যাহা পাইতেন তাহাই খাইতেন। তথাপি তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজ মাঝে মাঝে বিজোহের আকারে বাহির হইয়া পড়িত; তথন তিনি অপরকে প্রহারাদি পর্যন্ত করিতেন। বড় বউদির স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "বড় বউদির কাছেই মামুষ হয়েছিলুম। সর্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতুম। ভয়ানক নেওটা ছিলুম। বড় বউদিও আমায় খুব স্নেহ্যত্ন করতেন, মার মত মাহ্র্য করেছিলেন। সাধু হয়ে গেলেও তাঁর জ্বন্স চিন্তা ছিল। তাঁর শরীর না যাওয়া পর্যন্ত চিন্তিত ছিলুম। তাঁর শরীর যাওয়ার পর নিশ্চিম্ত হলুম।" বুদ্ধিবিকাশের পরেই হরিনাথ কম্বুলিয়াটোলা বাংলা স্কুলে ভর্তি হইলেন। তাঁহার দাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আত্মীয়গণ যথন তাঁহার পিতাকে গলাধাতা করাইলেন, তথন হরিনাথ কাদিয়া উঠিলেন। হরিনাথের দিদি পিতাকে বলিলেন, "হরি কাঁদছে, ওকে একটু সাম্বনা দিন।" পরলোকে প্রসারিতদৃষ্টি সপ্ততিপর বৃদ্ধ শুধু বলিলেন, "হরিকে আর কি বলব ? হরি জগতের, জগৎ হরির।"

বাল্যকালে শরীরচর্চা ও ব্রহ্মচর্যপালনে হরিনাথের একটু মাত্রাধিক্য দেখা যাইত। তিনি প্রত্যহ আথড়ায় যাইয়া কুস্তি লড়িতেন এবং এক-সঙ্গে একশত ডন ও পাঁচশত বৈঠক দিতে পারিতেন। সঙ্গী ছেলেরা বলিত, "অত করিস নি। বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস; শেষে মরে

বাবি।" বিজ্ঞপের ভঙ্গীতে হরিনাথ উত্তর দিতেন, "আমি একাই মরে বাব; আর তোরা বেঁচে থাকবি!" ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও বালব্রহ্মচারী হরিনাথ গায়গ্রীজ্ঞপ ও সন্ধারাধনা তো নিয়মিত করিতেনই, ততুপরি প্রতাহ তিনবার গঙ্গাঙ্গান, স্থপাক হবিয়ান্ধ-ভোজন ও কঠিন শ্যায় শ্রনাদিতে অভ্যক্ত ছিলেন। এতদ্বাতীত শাস্ত্রপাঠাদিও যথেষ্ট ছিল। বেদাস্তবিচারে তিনি অল্লবয়সেই পারদর্শী হইরাছিলেন। তাঁহার চাল-চলনের অসাধারণতা-দর্শনে হিত্তকামী প্রতিবেশীরা মহেন্দ্রনাথকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু উপার্জনক্ষম জ্যেষ্ঠন্রাতা পিতৃমাতৃহীন কনিষ্ঠ লাতাকে শাসনের হারা তখনই সংসারে আরুষ্ট করার প্রয়োজন ব্বিতে পারিলেন না; বরং বলিলেন, "হরিনাথ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সদাচারেই তো লিপ্ত আছে, ইহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?" এই নিরন্থুশ স্বাধীনতা হরিনাথকে একদিকে যেমন কথন কথনও বিপদ্গ্রম্ভ করিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি স্থপ্রবৃত্তিগুলিকে পল্লবিত করিয়া এবং অভিজ্ঞতা আনিয়া দিয়া নিজ আদর্শে স্প্রপ্রতিগুলিকে পল্লবিত করিয়া এবং অভিজ্ঞতা আনিয়া দিয়া নিজ আদর্শে স্থ্রপ্রতিগুলিকে পল্লবিত করিয়া এবং অভিজ্ঞতা আনিয়া দিয়া নিজ আদর্শে স্থ্রপ্রতিগ্রিত করিতে লাগিল।

গঙ্গাহ্বানে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। নিজের নিকট ঘড়ি না থাকায় অনেক দিন তিনি ভূলক্রমে অধিক রাত্রে উঠিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতেন এবং যথাসময়ে গঙ্গাফানাস্তে গৃহে ফিরিতেন। এইরপে এক জ্যোৎস্বারাত্রে প্রত্যাধ্যে পূর্বেই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। একট় পরে একগলা জলে নামিয়া স্বান করিতে করিতে দেখিলেন, যেন থড়ের তালের মত কি একটা তাঁহারই দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। তীর হইতে শব্দ হইল, "কুমীর, কুমীর! উঠে এস।" অমনি সংস্কারবশে হরিনাথ তৎক্ষণাৎ জল ছাড়িয়া উঠিলেন। কিন্তু পরমূহুর্তেই স্বরণ হইল, "আমি না বেদান্তবিচার করি? এই বৃঝি আমার বিস্কার করিছে লাগিলেন, "আমি শুদ্ধ আল্বা, আমার দেহ নাই,

মৃত্যু নাই।" সোভাগ্যক্রমে জলে নাড়া পড়ায় বা যে কোনও কারণেই হউক কুমীরটাকে আর দেখা গেল না।

আচারনিষ্ঠ হইলেও হরিনাথ গুণগ্রাহী ছিলেন। তথন জেনারেল এসেম্লিতে বাইবেল-পাঠ অপরিহার্য হইলেও পাঠকালে কক্ষটি প্রায়ই শৃষ্ঠ থাকিত। অথচ হরিনাথ স্বহস্তে নারায়ণপূজা-সমাপনাস্তে বিভালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রন্ধাসহকারে বাইবেল-পাঠ শুনিতেন। কবিবর স্থরেজ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলাকাব্য' ও তুলদীনাসের দোহাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সন্ধ্যাসমাগমে তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া মহিলাকাব্যের 'মাতা'র অংশটি কিংবা দোহাবলী অনর্গল আবৃত্তি করিতেন এবং উহাতে সন্ধ্যাকিরণোদ্ভাসিত পবিত্র জাহুবীতীরে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশের স্ঠিই হইত।

পিতার দেহত্যানের পরে আহারাদি-সম্বন্ধে হরিনাথের কঠোরতা বেন ক্রমেই বর্ষিত হইতেছিল। কিন্তু শরীর অত সহিতে পারিবে কেন? ফলে শীঘ্রই তাঁহার আমাশয় হইল এবং আত্মীয়ম্বজনের পীড়াপীড়িতে এই বিষয়ে কতকটা শিথিলতা অবলম্বন করিতে হইল। এইরূপে বাহিরের কঠোরতা কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলেও একটি ঘটনায় অন্তরের বৈরাগ্য আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রিয়নাথ ও কেদারনাথ নামীয় হুইটি খুল্লতাতপুত্র তাঁহার অতি প্রিয় ছিলেন। কেদারনাথ অল্লবয়সেই বিস্কৃতিকারোগে দেহত্যাগ করিলেন। হরিনাথ দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন—মান্ত্রের জীবন কত ক্ষণভঙ্গুর, আর মৃত্যুর সম্মুখে মান্ত্রের সর্বপ্রকার চেষ্টা, সর্বপ্রকার স্নেহের আকর্ষণ কত অকিঞ্চিৎকর!

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে চিৎপুরে ৮সর্বমঙ্গলার মন্দিরে এক দাধুর আগমন হয়। বাল্যবন্ধ গঙ্গাধরের (অথগ্রানন্দজীর) সহিত হরিনাথ প্রায়ই সেখানে যাইতেন; কিন্তু সকাম অপর দর্শকদের ন্তায় তিনি বাক্সিজ সাধুর নিকট কোনও প্রার্থনা না জানাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। সাধু

ইহা লক্ষ্য করিয়া হরিনাথকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আস যাও, কিছু তো চাও না ? তোমার কি চাই ?" হরিনাথ উত্তর দিলেন, "সাধন-ভঙ্গন ও ভগবান্শাভ।" সাধু আনন্দে উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "বেশ বেশ! ভোমার হবে। তবে এখন নয়, একটু দেরি আছে। এখন ঘরে খেকে সাধন কর।" হরিনাথ সাধুর বাক্য শিরোধার্য করিয়া গৃহে থাকিয়াই সাধনভজ্গনে তুবিলেন।

হরিনাথের মনে তথন ধর্মপিপাসা জাগিয়া তাঁহাকে উহার সন্ধানে সর্বত্র লইয়া যাইতেছে। এই সময়ে পল্লীতে প্রচার হইল যে, দীননাথ বস্থ মহাশয়ের বাড়িতে পরমহংস জীরামক্ষণদেব আসিবেন। সংবাদ পাইরা তিনি গঙ্গাধরের সহিত সেখানে গেলেন। হরিনাথের বয়স তথন তের কি চৌদ্দ বৎসর। সেই প্রথম সন্দর্শনের কথা তাঁহার একথানি চিঠি (১৯।৯।১৭ তাং) হইতে জানা যায় কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের তথন সিবে পরিচয় হইয়াছে।' হরিনাথ ও গঙ্গাধর সেখানে গিয়া দেখিলেন, একখানি গাড়ি হইতে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি (হাদয়) অপর একজন সংজ্ঞাহীন ও অত্যন্ত রুশ ব্যক্তিকে নামাইতেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির মুথকান্তি ও অঙ্গের ভাব যেন শাস্ত্রবর্ণিত শুকদেবের স্থায়। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গেলে তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া মধুরকঠে "যশোদা নাচাত তোরে বলে নালমণি" ইত্যাদি গান গাহিলেন এবং অনেক প্রমার্থপ্রদঙ্গ করিলেন। ইহার প্র হরিনাথ আরও তুই-ভিন বৎসর পূর্বেরই স্থায় সাধনভব্দনে ব্যাপৃত রহিলেন। তবে তিনি স্থির করিলেন, তিনি বিবাহ করিবেন না। বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া কেহ আসিলে বরের মুখে বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া আলাপ-আলোচনা সেইখানেই শেষ হইত। পড়াশুনার দিকেও আর তাঁহার ভেমন মন রহিল না। প্রবেশিকা-পরীক্ষা তিনি দিলেন না। জিজ্ঞাসিত হইয়া শুধু বলিলেন, "কি হবে ইংরেজী বিভা শিৰে ?"

দীননাথ বহুর বাটীতে প্রথম সন্দর্শনের তুই-ভিন বৎসর পরে (সম্ভবতঃ ১৮৭৮ বা ১৮৭৯ খ্রীঃ) হরিনাথের দক্ষিণেশ্বরে যাভারাত আরম্ভ হয়। ঠাকুর তাঁহাকে ছুটির দিন ব্যতীত অক্স দিনে যাইতে বলিয়া দেন। অধিকস্ক তিনি জানিয়া লইয়াছিলেন যে, হরিনাথ অহৈত-বিচার করেন এবং 'রামগীতা' তাঁহার প্রিয় পুস্তক। ঠাকুর তাঁহাকে কিরপে এই শুদ্ধ জ্ঞানপথ হইতে সরস জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিপথে আনিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে উদ্ধৃত করিব (৩য় ভাগ, ৭৫-৮০ পৃঃ)—

"আমাদের জনৈক বন্ধু হরিনাথ একসময়ে বেদান্তচর্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তথন বর্তমান এবং উহার আকুমার ব্রহ্মচর্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্ম উগকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদান্তচর্চা ও ধাানভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া হরিনাথ পূর্বে পূর্বে যেমন খন খন ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন, **গু**সরূপ কিছুদিন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তীক্ষ্মীষ্টতে সে বিষয় অলক্ষিত থাকে নাই। বন্ধুটির সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে, তুই ষে একলা, সে আদে নি ?' জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, 'সে মশাই আজকাল খুব বেদান্ত চর্চায় মন দিয়েছে। রাতদিন পাঠ, বিচার-তর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময় নষ্ট হবে বলে আসে নি।' ঠাকুর শুনিয়া আর किছू विलियन ना। छेशांत्र किছूपिन পরেই আমরা ধাহার কথা বলিতেছি, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, 'কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার করছ? তা বেশ বেশ! তা বিচার তো থালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগং মিথা; না আর কিছু?' বন্ধু—'আজা হাঁ, আর কি ?' বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর দেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত-সম্বন্ধে তাঁহার চকু

যেন সম্পূর্ণ খুলিয়। দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিশ্বিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, ঐ কয়ট কথা স্থানয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথাই ব্ঝা হইল।'… কথাগুলি ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া পঞ্চবটীতে বেড়াইতে বলিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার (হরিনাথের) ধারণা ছিল—উপনিষদ্ পঞ্চদলী ইত্যাদি নানা ক্ষটিলগ্রন্থ না পড়িলে, সাংখ্যালাদি দর্শনে ব্যুৎপত্তি না হইলে বেদাস্ত কথনও ব্ঝা ঘাইবে না এবং মুক্তিলান্ত স্থানুবর বাহিবে না এবং মুক্তিলান্ত স্থানুবর বাহিবে না এবং মুক্তিলান্ত স্থানিহত থাকিবে। ঠাকুরের সেদিনকার কথাতেই ব্ঝিলেন, বেদান্তের মত কিছু বিচার সব ঐ ধারণাটি হুদয়ে দৃঢ় করিবার ক্ষন্ত। আইপাঠাদি অপেকা সাধনভন্তনেই অধিক মনোনিবেশ করিবেন এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। এইরূপে তিনি সাধনসহায়ে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার সকল্প মনে স্থির ধারণা করিয়া তদবধি তদমুরূপ কার্যেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।…

"পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে ৺বলরাম বস্থার বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাগবাজার-অঞ্চলের ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া অনেকে উপস্থিত হইলেন। আমাদেশ পূর্বোক্ত বন্ধুর আবাস অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় পাড়ার পরিচিত জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। বলরাম বাবুর বাটীর দ্বিতলের প্রশন্ত বৈঠকথানায় প্রবেশ করিয়াই বন্ধু ভক্তমগুলীপরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাত্যে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিয়াই উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ত্ই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন—জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই

ঈশ্বরের রূপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল ঠাকুর তাঁহার মনের ভুল ধারণাটি দ্র করিবার জন্মই অন্ত যেন ঐ প্রদক্ষ উঠাইয়াছেন। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন। শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন—'কি জান, কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথাা বলে বোধ হওয়া, জগওটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে-জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা! তাঁর দয়া না হলে কি হয়? তিনি রূপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মামুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি! সেশক্তি দিয়ে সে কতটুকু ধারণা করতে পারে? এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহাদশা প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আর একটা চায়।' ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায়

'ওরে কুশীলব,

করিস কি গৌরব,

ধরা না দিলে কি পারিদ ধরিতে !'

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের ছই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের থানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধও সে অপূর্ব শিক্ষার দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল! কতক্ষণে তবে ছইজনে প্রকৃতিস্থ হলেন। বন্ধ বলেন, 'সে শিক্ষা চিরকাল আমার অন্তরে অন্ধিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই বুঝিলাম, ঈশবের রুপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।'"

চরিনাথ একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, "মশাই, কামটা একেবারে যায় কি করে ?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "যাবে কেন রে ? মোড় ফিরিয়ে

দেনা!" হরিনাথ জানিতেন, যুদ্ধ করিয়াই সমস্ত মনোর্ভিকে পরাজিত করিতে হয়; তাই উত্তর শুনিয়া তিনি অবাক হইলেন। আবার আরও অবাক হইলেন, যথন তিনি উহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য-সম্বন্ধে তাঁহার আরও শিক্ষার অবকাশ ঘটিয়াছিল। বাল-ব্রন্ধচারী হরিনাথ নারীজাতিকে ঘুণা করিতেই অভ্যন্ত ছিলেন। এমন কি, মাতৃকল্লা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধ্র হস্তে আহার করিতে পর্যন্ত তাঁহার মন সম্কৃচিত হইত। বালিকাদিগকে তিনি নিকটেও আসিতে দিতেন না। উক্ত বিষয়ে ঠাকুর একদিন উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় হরিনাথ বিলিনেন, "উ: আমি তোদের হাওয়া সহু করতে পারি না।" ঠাকুর অমনি তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই বোকার মত কথা বলছিদ। নারী মৃতিদের অবজ্ঞার চোথে দেখার কারণ কি? তারা জগন্মাতার মানবী মৃতি। তাদের মারের মত দেখবি ও শ্রদ্ধা করবি। তাদের প্রভাব হতে মৃক্ত হবার এই হচ্ছে উপায়। তা না করে যতই তাদের অবজ্ঞা করবি ততই তাদের ফাঁদে পড়বি।"

হরিনাথ একদিন ঠাকুরকে বলিলেন, "মশাই, যথন আমি এখানে আসি তথন বেশ উদ্দীপনা পাই; কিন্তু কলকাতায় ফিরে গেলে সে উদ্দীপনা আর থাকে না কেন?" ঠাকুর সেহসিক্ত-মরে শিয়ের মনে অগাধ বিশ্বাস জন্মাইয়া বলিলেন, "তা কি করে হতে পারে? তুই হরিদাস, হরির দাঁস; তোর পক্ষে ঈশ্বরবিশ্বতি অসম্ভব।" হরিনাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি তো তা বুঝতে পারি না।" সদ্গুরুও তেমনি দৃঢ়ম্বরে উত্তর দিলেন, "কোন বস্তু বা বিষয়ের সত্যতা কারুর জানা বা না জানার উপর নির্ভর করে না। তুই জানিস আর নাই জানিস, তুই হরির সেবক, হরির ভক্ত।"

হরিনাথ জানিতেন, মুক্তি বা নির্বাণলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্খ।

এই বিষয়েও ঠাকুর একবেরে ভাব সরাইরা তাঁহার মনকে আরও উদার করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নির্বাণকে আদর্শ করেছিস কেন? নির্বাণ অপেকাও উচ্চতর অবস্থা আছে এবং তা লাভ করা যার। যারা নির্বাণ প্রার্থনা করে তারা হীনবৃদ্ধি, ভয়তরাসে—য়েমন দশ-পাঁচিশ খেলায় কেবলই চিক খুঁজছে—কিসে ঘরে উঠে যায়, সেই চেষ্টা। খুঁটি একবার পাকলে আর নামাতে চায় না। একে বলে কাঁচা খেলোয়াড়। আর পাকা খেলোয়াড় মার পেলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেয়, আবার তথনই কচেবারো বলে পাশা ফেললেই আবার উঠে গেল। তাদের পাশা হাতের বশ। যেমন বলে তেমনি পড়ে। স্থতরাং ভয় নেই, নির্ভয়ে খেলে।"

হরিনাথ আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিলেন, ঠাকুর একজন বেদান্তের পশুতকে বলিতেছেন, "কিছু বেদান্ত শোনাও।" পশুত চমৎকার ব্যাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং ঠাকুরও প্রীতিসহকারে শুনিতে লাগিলেন। পরে কিন্তু তিনি পশুতের স্থাতি করিয়া ভক্তদিগকে বলিলেন, "আমার কিন্তু বাপু অতশত ভাল লাগে না। আমার মা আছেন, আর আমি আছি। তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতা ইত্যাদি ত্রিপুটী প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার হচ্ছে কিন্তু—মা আর আমি, আর কিছুই নাই।" ঠাকুরের কথার ভন্সীতে বেদান্তের ত্রিপুটী অপেক্ষা ঠাকুরের 'মা আর আমি' হরিনাথের নিকট সেদিন বড় সহজ্ঞ, সরল ও মধুর বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি ব্যাছিলেন, ইহাই অবলম্বনীয়।

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছেন, হরিনাথ এবং অপর কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। ঠাকুরের সম্মুথে ভাতের থালা এবং চারিদিকে ছোট ছোট বাটিতে ব্যঞ্জনাদি পরিবেশিত হইয়াছে। শিশুদের মনে পাছে কোন সংশয় জাগে এই জন্ম লোককল্যাণকামী ও সন্দেহভঞ্জন ঠাকুর নিজেই বলিতে লাগিলেন, "মনটা সদাই অথণ্ডের দিকে ছুটে। ভোমাদের সঙ্গে

কথা কইব বলে মনটাকে নীচে নামিয়ে রাথবার জক্ত এটা থাই, ওটা থাই
—ভিন্ন ভিন্ন বাটি থেকে একটু করে জিভে দিই।"

হরিনাথ ঠাকুরকে অবতার বলিয়া জানিয়াছিলেন; স্থতরাং তাঁহার রোগযন্ত্রণাদিকে লীলা মনে করিয়া ঐ জন্ম তত উদ্বিশ্ব হইতেন না। কাশীপুরে একদিন ঠাকুরকে দেখিতে গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কেমন আছেন?" ঠাকুর বলিলেন, "বড় কট্ট হচ্ছে, খেতে পাচ্ছি না; অসহ্য জালাযন্ত্রণা হচ্ছে।" হরিনাথ কিন্তু দিবাচক্ষে দেখিলেন—ঠাকুর আনন্দের সাগর ও রোগযন্ত্রণার অতীত। ঠাকুর যতই নিজের যন্ত্রণার কথা বলেন, হরিনাথ ততই ঐরূপ অন্তভৃতি করেন। বারংবার এইরূপ হওয়ায় তিনি ঠাকুরকে বলিয়াই ফেলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমি দেখছি আপনি অসীম আনন্দের সম্দ্র।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর মৃত্রুতে আপন-মনে বলিলেন, "শালা ধরে ফেলেছে রে!"

দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে নরেন্দ্রের সহিত হরিনাথের একটা বেশ শ্রদামিশ্রিত বন্ধুত্ব জ্ঞানিয়াছিল। তুইজনে অনেক সময় একই সঙ্গে হাঁটিয়া গাড়িতে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। একদিন হাঁটিয়া বরাহনগরের পথে ফিরিবার সময়ে নরেন্দ্রনাথ হরিনাথকে বলিলেন, "ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বল।" হরিনাথ উত্তর দিলেন, "কি আর বলব?" এই বলিয়া তিনি "অসিতগিরিসমং স্থাৎ'" ইত্যাদি শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন। নরেন্দ্রনাথও নানাকথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "ওঁর কথা আর কি বলব? আমাকে যদি বল, তিনি এল্-ও-ভি-ই (love) personified (মৃতিমান্ প্রেম)।" আর একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁগকে বলিয়াছিলেন,

<sup>&</sup>gt; "সাগররূপ মসীপাতে যদি ন'লপ্রতসদৃশ মসী রাখা হয়, বল্লভরুর শ্রেষ্ঠ শাখা যদি লেখনী হয়, পৃথিবী যদি লিখিবার পত্রিকা হয়, আর ৮সরস্থতী অনস্তকাল ধরিয়া লিখিতে খাকেন, তথাপি, হে ঈশ্ব, ভোমার গুণ্যাশির সীমা করা যায় না।"— শিবমহিয়া স্থোত্তম্

"হরি-ভাই, ভগবান কি শাক-মাছ, যে এত দাম দিয়ে (অর্থাৎ এত ব্লপ-তপ করে) তাঁকে কিনবে ? 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'— পরমাত্মা থাকে রূপা করেন, তাঁরই কাছে তিনি লভ্য হন।"

শ্রীরামক্কফের দেহত্যাগের অল্ল পরেই হরিনাণ প্রবল বৈরাগ্যের আকর্ষণে একমাত্র বস্ত্র পরিয়া এবং উত্তরীয়রূপে একখানি লেপের ওয়াড় স্বন্ধে ফেলিয়া গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হন এবং আসামের শিলং পর্যন্ত ঘুরিয়া আসেন। অতঃপর চবিবশ বৎসর বয়সে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরাহনগর মঠে যোগদান করেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণানস্তর স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে অভিহিত হন। সন্ধাদের পরও সহোদরদের প্রতি তাঁহার ভালবাসার হ্রাস হয় নাই। 'তাঁহার মধ্যম ভাতা উপেক্রনাথ একদিন দেখেন, এক মৃত্তিতমন্তক গেরুয়াধারী তরুণ সন্ত্যাসী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সন্ন্যাসীর চক্ষে অঞা। উপেন্দ্রনাথ চিনিলেন, ইনিই হরিনাথ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছ কেন? এই তো তুমি চাও।" উত্তর আসিল, "আপনাদের নিকট আমি অনেক প্রকারে ঋণী।" দাদা আখাস দিয়া বলিলেন, "তা হোক; বড় ভাইদের যা কঠব্য তা আমরা করেছি। কিন্তু তুমি যথন গৃহী হলে না, তখন এই পথই ভাল। আমি আশীর্বাদ করছি, ভোমার সিদ্ধিলাভ হোক।" অমনি মেঘমুক্ত শারদাকাশ স্থিকিরণে উদ্ভাসিত হইল—হরিনাথের অশ্রুসিক্ত মুথে আনন্দের রেথা ফুটিয়া উঠিল।

নবীন সন্ধাসী কিন্তু বরাহনগরের পরিবেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না—পরিব্রাক্তক ও সাধকরণে তিনি চলিলেন তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে। এইরূপে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামী সারদানন্দাদির সহিত ছ্বীকেশে তপস্থা করেন এবং পর বৎসর গ্রীষ্মকালে গঙ্গোত্রী প্রভৃতি তীর্থনির্শনে গমন করেন। ইহার সবিশেষ বিবরণ সারদানন্দপ্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গঙ্গোত্রী হইতে ফিরিয়া তিনি একাকী ভ্রমণপূর্বক

মুশুরী পাহাড়ের দাহাদেশে রাজপুরে উপস্থিত হইয়া তপপ্রাময় হন।
এথানে সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগের এক কর্মচারী তাঁহার অহসরণ
করে এবং বিবিধ প্রশ্নে তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে থাকে। হরি মহারাজ
ইহাতে বিশেষ বিরক্তি দেখাইলে গোয়েন্দা বলে, "আপনি পুলিসকে
ভয়্ন করেন না।" দৃপ্ত সিংহের পুচ্ছ পদদলিত হইলে সে যেমন বীর-বিক্রমে
দণ্ডায়মান হইয়া গর্জন করে, পুরুষসিংহ স্বামী তুরীয়ানন্দও তেমনি বলিয়া
উঠিলেন, "আমি ষমকেও ভয় করি না, পুলিস তো দ্রের কথা।" হিংল্র
জল্পকেও ভয় না করিয়া যিনি গভীর অরণ্যে বিচরণ করেন, তিনি
কি সংসার-অরণ্যের ক্ষুদ্র হিংল্র মানবের নিকট পরাজিত হইবেন? বল্পতঃ
পরাজয় হইল পুলিদের। সে পরে তাঁহার অন্তর্বক্ত ভক্ত হইয়াছিল।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে স্থামী বিবেকানন্দের সাহচর্যে কিয়দিবস বিভিন্ন স্থানে যাপনান্তে হরি মহারাজ দিল্লী হইতে ব্রহ্মানন্দজীর সহিত জালামুখী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে চলিলেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বহুস্থান-দর্শনাস্তে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে স্থামী ব্রহ্মানন্দের সাহিত তিনি বোম্বে আসিয়া আমেরিকাগামী স্থামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন। তথায় একদিন স্থামীজী জানাইলেন যে, তাঁহার শরীর ভাল নহে; স্কৃতরাং সমাগত ভদ্র-লোকদের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ হরি মহারাজকেই করিতে হইবে। অনিচ্ছা সম্ভেও হরি মহারাজ প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিলেন। কথা দাঙ্গ হইলে স্থামীজী তাঁহাকে একাস্তে বলিলেন যে, গৃহস্থদিগকে এরূপ উচ্চাঙ্গের বৈরাগ্যের উপদেশ দিলে অযথা তাহাদের মন বিচলিত হয়—তাহারা উহার মোটেই অনুসরণ করিতে পারে না। অমনি হরি মহারাজ সহাস্তে বলিলেন, "আমার মাথায় ছিল যে, আপনি উপস্থিত আছেন; কাজেই যা-তা বলা চলে না। বেশী ভাল কথা বলতে গিয়ে এই গোল হয়ে গেল।"

ইহার স্বল্পকাল পরে ব্রহ্মানন্দঞ্জী ও তুরীয়ানন্দঞ্জী বৃন্দাবনে গমনপূর্বক

দীর্ঘকাল তপস্থায় কাটাইয়াছিলেন! হরি মহারাজ স্থামী ব্রহ্মানদকে সমধিক শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাদিতেন। স্ক্তরাং তাঁহাকে ভিক্নার্থে যাইতে না দিয়া স্বয়ং দারে দারে থণ্ড থণ্ড কটির সন্ধানে ঘুরিতেন। এই কঠিন শ্রমের ফলে কোন দিন উদরপূতি হইত, কোন দিন বা হইত না। একদিন কূপের পার্শ্বে ঘুইজনে বিদয়া জলে ভিজাইয়া শুক্ষ কটি থাইতেছেন, এমন সময়ে হরি মহারাজ সকাতরে বলিলেন, "মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত শ্বেহয়ত্ব করতেন এবং ক্ষীর সর ননী থাওয়াতেন; আর আজ আমি শুকনো কটি থাওয়াচ্ছি"—ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে হরি মহারাজ রাধারানীর দর্শনমানসে কথন কথন নিধুবনে যাইতেন। একদিন তমালবুক্ষের শাধায় রাধারানীর আলুলায়িত বেণী দেখিয়া প্রথমে ভাবিলেন উহা ময়ূরপুচ্ছ; কিন্তু অচিরেই নয়নপথে সতা উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহাকে চমকিত করিল। একদিন বহু গৃহে ভিক্ষাটনে ক্লান্ত হইয়াও পূর্ণকাম না হওয়ায় শরীরের উপর তাঁহার অত্যন্ত ধিক্কার আসিল। জলে-ভিজানো রুটি মুখে দিতে দিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "শালা শরীর, তোর জন্মই তো আমার এত কষ্ট—এই খা।" ইহার পর তাঁহার স্পষ্ট অনুভূতি হইল, "আমি দেহ নহি—আমি স্বতম্ভ, ক্ষুধাতৃষ্ণাব্ জিত আত্মা—দেহটা ত্যক্ত জীর্ণবন্ধের ন্তায় পৃথক পড়িয়া আছে।" এই অনুভৃতির পর অতৃপ্ত ক্ষুধায় ও পর্যটনে ক্লাস্ত দেহ ভূশ্য্যায় লুটাইয়া পড়িল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি দেখেন, শরীরের ক্লান্তি বিদূরিত হইয়া তৎস্থলে দেহমন পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে এক অসীম আনন্দ। অতঃপর তিনি অযোধ্যাদি-দর্শনাস্তে ১৮৯৪-এর শেষে মঠে ফিরিয়া প্রায়শঃ দেখানেই বাস করিতে থাকেন। তবে মধ্যে একবার দেওভোগে নাগ মহাশয়কে দেখিয়া আসিয়া-ছিলেন এবং ১৮৯৬-এর শেষে মুঙ্গের ও মিথিলা প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন।

হরি মহারাজের পরিব্রাক্তক্জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনার কালনির্ণয় করা অসম্ভব; অথচ চরিত্রাঙ্কনের পক্ষে তাহারা অপরিহার্য। একদা গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে নগ্রপদে ভিক্ষাটনের পর প্রয়াগের নিকটবর্তী কোন আত্রকাননে কুপের শীতল জালে স্বচ্ছন্দে স্নান করিতে যাইয়া তিনি মূর্ছিত অবস্থায় ভূপতিত হন। সোভাগ্যক্রমে ঐ অঞ্চলের কোন সাধু-ভক্তের সেবায় গ্রই দিন পরে সংজ্ঞালাভ হয়।

পথ চলিতে চলিতে তাঁহার একদা মনে হইল, "জগতে সকলেই কোননা-কোন কর্তব্যসম্পাদনে রত; শুধু আমিই ভববুরের মত ব্যর্থ জীবনযাপন করছি।" তারপর কেশীঘাটে শায়িতাবস্থায় ধ্যান করিতে তাঁহার অহভৃতি হইল—স্থবিশাল ভূমিতলে তিনি শায়িত আছেন এবং তাঁহার দেহ আকাশ-পাতাল জুড়িয়া বিস্কৃত রহিয়াছে; আর সেই গভীর নিস্তর্ধতা ভঙ্গ করিয়া অশ্রীরী বাণী উঠিতেছে, "দেখ, তুমি কত মহান্! কেন তুমি ভাব তোমার জীবন ব্যর্থ ? ওঠ, জ্ঞাগ, পরম সত্য লাভ কর—সে সত্যের কণান্মাত্র বিশ্বকে মুক্ত করতে পারে। ইহাই মহত্তম জীবন।" তুরীয়ানন্দ চমকিত হইয়া জ্ঞাগিলেন—সে গ্লানি চিরতরে তিরোহিত হইল।

সৌরাষ্ট্রে গীর্নার পাহাড়ে শরীর অন্তন্ত হইলে তিনি বৈত্যের নিকট ঘাইতে উন্তত হইলেন। অমনি শ্বতিতে জাগিল "ঔষধং জাহ্নবীতোরং বৈত্যো নারামণো হরি:"—আর বৈত্যগৃহে যাওয়া হইল না; ভগবানে নির্ভর করিয়া গঙ্গাজলে রোগনিবারণের আশায় কুঠিয়ায় ফিরিলেন।

উপনিষদে আছে ষে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অভী: লাভ করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ এক প্রত্যুষে উত্তরকাশীতে গঙ্গান্ধান করিতে ঘাইবার পথে দেখেন, এক ব্যাদ্র মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছে। অমনি প্রাচীন সংস্কার জাগিয়া তাঁহার গতি প্রতিহত করিল; কিন্তু পরক্ষণেই আত্মজ্ঞান তাঁহাকে বলিয়া দিল, "বাঘ মৃতদেহ থাছে তো থাক; এতে আমি ভীত হই কেন?" তিনি পুনর্বার স্বপথে অগ্রসর ইইলেন। আর একবার টিহিরী-গাড়োয়ালে তপস্থাকালে রাত্রে গ্রামে রব উঠিল ব্যাদ্র আসিয়াছে। অমনি তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া স্থীয় ভগ্নগৃহের দ্বারে ইষ্টক সজ্জিত করিয়া ব্যাদ্রের পথরোধে তৎপর হইলেন। কিন্তু মূহ্র্তমধ্যে দেহবৃদ্ধি পরাজিত হইয়া আত্মবৃদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় পদাঘাতে সেই ইষ্টকস্থাপ অপস্তত করিয়া ধাানে নিমগ্ন হইলেন।

স্বামীন্ত্রীর প্রথমবারে ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর হরি মহারাজ তাঁহারই ইচ্ছার রাজপুতানা ও সোরাষ্ট্র-ভ্রমণান্তে মঠে ফিরিয়া জানিলেন যে, গুরু-ভ্রাতাদের আগ্রহে স্বাস্থালাভের জন্ত স্বামীন্ত্রী পুনর্বার এই দর্তে সমুদ্রযাত্রা করিতে সম্বত হইরাছেন যে, হরি মহারাজকেও তাঁহার দঙ্গে আমেরিকার যাইতে হইবে। স্বামীন্ত্রী পূর্বেও তাঁহাকে এই প্রস্তাব জানাইরাছিলেন; কিন্তু তিনি সম্বত ছিলেন না। কিন্তু স্বামীন্ত্রী তুরীরানন্দন্ত্রীর সে অসম্বতির উত্তরে করুণ-স্বরে বলিলেন, "হরি-ভাই, ঠাকুরের কাজের জন্ত আমি বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমার এ কাজে সাহায্য করবে না—কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেশ্ববে?" আদেশ যথন আতির আকারে সম্বৃথে আসে, তথন কাহার না মন টলে? তুরীয়ানন্দ এই যুক্তির কাছে পরান্ত হইরা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্রের জুন মাসে স্বামীন্ত্রীর সহিত কলিকাতা-বন্দরে জাহান্তে উঠিলেন।

ক্রমে তিনি ইংলণ্ড হইয়া আগস্ট মাসে নিউইয়র্কে পৌছিয়া কিয়দিবস্ন বেদাস্ত-সমিতি-ভবনে অবস্থানাস্তে রিজ্লে ম্যানরে শ্রীযুক্ত লেগেটের গৃহে স্থামীজীর সহিত অতিথি হইলেন। এখানে অনতিবিলম্বেই স্থামীজী জানাইলেন, "হরি ভাই, আমার টাকা ফুরিয়ে গেছে; আমি আর তোমার ভার নিতে পারব না। এখন তুমি কি করবে দেখ।" হরি মহারাজ তো ভাবিয়া আকুল—কি করবেন এই বিদেশে? তিনি স্থামীজীকে জানিতেন এবং বৃঝিয়াছিলেন যে, ইহা কৌতুক নহে; পরস্ক ক্রত্রিম কঠোরতার

আবরণে কর্মক্ষেত্রে নামাইবার কঠোরতর কৌশল। তিনি ভাবিয়া মণ্ট্-ক্রেয়ারে বৃদ্ধা প্রীযুক্তা হুইলারের গৃহে যাওয়াই হির করিলেন। পরস্ক্র স্থানীজী যথন পরামর্শ দিলেন যে, দেখানে যেন শান্তাধ্যাপন চলে, তথন তুরীয়ানন্দ অস্বীকৃত হুইলেন। অগত্যা সৎপ্রসঙ্গ মাত্র করার উপদেশ দিয়া স্থামীজী বলিলেন, "ওতেই যথেই কাজ হবে। হরি ভাই, জীবন দেখাও, আর ভারতকে ভূলে যাও।" কথাগুলি তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া ভাবী কার্যাবলীকে নবরূপ দান করিয়াছিল। যাহা হউক, মন্ট্-ক্রেয়ারে উপস্থিত হুইবার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বহু কর্মে বিজড়িত হুইতে হুইল; কারণ তাঁহাকে পাইয়া শ্রীযুক্তা হুইলারের উৎসাহ দ্বিগুল বর্ধিত হুইল এবং তিনি বহু ব্যক্তিকে নবাগত সন্ধ্যাদীর সকাশে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। অধিকস্ক মন্ট্-ক্রেয়ারে থাকিলেও স্থামী তুরীয়ানন্দ শনি ও রবিবারে নিউইয়র্কের কার্যে অভেদানন্দজীকে সাহায্য করিতেন। পরবর্তী গ্রীম্মকালে অভেদানন্দ মহারাজ অন্তর্গ গমন করিলে স্থামী তুরীয়ানন্দকে ঐ সময়ের জন্ম পূর্ণ কার্যভার লইতে হুইল।

নিউইয়র্কের বেদাস্তামুরাগীরা তাঁহার নাম ও যশ পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, অধুনা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠতরঙ্গপে নিকটে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বেদাস্তসমিতির বৈঠকথানার পার্দ্ধে একটি অন্ধকার গৃহে তিনি প্রায়ই ধ্যানময় থাকিতেন—শুধু নির্দিষ্ট সময়ে সমাগত ব্যক্তিদের সহিত সদালাপ করিতে নির্গত হইতেন। তথন তাঁহার হাশুময় মৄথ, সোজস্ম ও বক্তবা বিষয় ব্যাইবার আগ্রহ আগস্কককে মুঝ করিত। অন্তররাজ্যে ময় থাকা তাঁহার শভাবসিদ্ধ হইলেও জিজ্ঞাম্বর অমুসন্ধিৎসা মিটাইতে তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সময়ের কথা ভূলিয়া অনেক ক্ষেত্রে মধারাত্রি পর্যন্ত প্রেমল চালাইতেন। কথা বলিতে বলিতে তিনি মাঝে মাঝে "হরি ওঁ," "হরি ওঁ তৎ সং" বা "শিব শিব" উচ্চারণ করিতেন। কথনও বা আপনমনে

অনেকক্ষণ ধরিয়া সংস্কৃতশ্লোক আবৃত্তি করিতেন। উপস্থিত ব্যক্তি ইহার অর্থ না বুঝিলেও গুরুগন্তীর হুললিত উচ্চারণে আরুষ্ট হইতেন এবং বক্তার অন্তর্মুখীনতা লক্ষ্য করিয়া নীরবে বিদিয়া থাকিতেন। প্রশ্নোত্তর-দানকালে তিনি অকস্মাৎ যেন আনমনা হইয়া হুদুরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন এবং নিজেই এই প্রকার আচরণের ব্যাখ্যাকল্পে বলিতেন, "প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হুভাবে হতে পারে—একটি হচ্ছে উত্তর দিচ্ছি মনে করে উত্তর দেওয়া ; আর অপরটি হচ্ছে অন্তর থেকে স্বতঃ উত্তর আসা। আমার উত্তর অন্তর হতে আসে।"

অন্তরঙ্গের সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে তিনি কিরপে স্থান-কাল ভূলিয়া যাইতেন, একদিনের ঘটনার তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেদিন গুরুদাস মহারাজের সহিত একটি সম্রান্তপল্লীর পথে চলিতে চলিতে তিনি আলোচ্য বিষয়ে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রতিবাক্যে যেন বিহাৎ ক্ষ্রিত হইতেছে এবং মনোযোগী শ্রোতাও একমনে শুনিতেছেন। ভাবের আতিশয়ে কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চতর এবং গতিবেগ ক্রততর হইতে লাগিল। অকমাৎ দণ্ডায়মান হইয়া তিনি শৃত্যে হস্ত প্রসারণপূর্বক উচ্চৈ:স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "গুরুদাস, সিংহতুল্য হও, সিংহতুলা হও। পিজর ভেঙ্গে ফেলে মুক্ত হও। একটা বড় লাফ মার, আর কাজ ফতে কর।" এরপ ঘটনার আরুই পথচারী শুধু মুচ্কি হাসিয়া চলিয়া যাইত। ব্যক্তিগত সৎপ্রসঙ্গের সহিত তিনি ধ্যানপ্রণালীও শিথাইতেন এবং সপ্তাহে একদিন গীতাব্যাখ্যা করিতেন। বক্তৃতা তিনি ক্যাচিৎ দিতেন; কারণ তাঁহার মতে "বক্তৃতাতে জনসাধারণ আরুই হয়; কিন্তু প্রকৃত কাজ হয় ঘনিষ্ঠ মিলনে। অবশ্য ত্ই-ই দরকার।"

দ্বিতীয় বার আমেরিকায় আসিয়া আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ পশ্চিমাঞ্চলে বেদান্তপ্রচারে বিশেষ সাফল্যলাভ করেন; কিন্তু স্বয়ং দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে পারিবেন না জানিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে কার্যভার দিবেন স্থির করেন

এবং ভক্তমগুলীকে বলেন, "আমি তো তোমাদের কাছে শুধু বক্তৃতা করেছি; এরপর তোমাদের কাছে আমি আমার এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব, যার মধ্যে কি করে আমার বাকাগুলিকে জীবনে পরিণত করতে হয় তা দেখতে পাবে।" ভারত হইতে যাত্রার পূর্বে তিনি হরি মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "আমি পাশ্চান্ত্য জগৎকে ক্ষাত্রবীয় দেখিয়েছি, বক্তৃতায় তাদের চমৎকৃত করেছি; তুমি তাদের ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা ও ধ্যানপরায়ণতা দেখাও।" বস্তুতঃ পাশ্চান্ত্য বেদাস্তামুরাগীর জীবনগঠনের জন্ম স্থামী তুরীয়ানন্দের প্রয়োজন ছিল। এতদ্বাতীত স্থামীজীর বাণীতে মুগ্ধ হইয়া কুমারী মিনি বুক্ আশ্রমস্থাপনের জন্ম সান্ আন্টোন উপত্যকায় ১৬০ একর নিম্বর ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই আশ্রমগঠনের দায়িত্ব পড়িল হরি মহারাজের উপর।

তাঁহার নিকট পশ্চিমাঞ্চলে আহ্বান আসিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। সেথানে আসিয়া বেদাস্ত-প্রচারের জন্ম ভিনি ভূমিদাত্রী কুমারী বুকের সহিত প্রথমে লস্ এঞ্জেলিসে ও পরে ২৬শে জুলাই সান্ ফ্রান্সিস্কো নগরে উপনীত হইলেন। উভয় স্থলেই নবাগত স্বামী একজন প্রভাবশালী ধর্মপ্রচারকরূপে খ্যাতিলাভ করিলেও দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে পারিলেন না; অবিলম্বে (৩রা আগস্ট, ১৯০০) দ্বাদশ জন ছাত্র-ছাত্রী সমভিব্যাহারে আশ্রমস্থাপনার্থে তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইল।

মিনি বুকের দান গ্রহণ করিলেও উহার স্বরূপ বা অবস্থান সম্বন্ধ গ্রহীতারা কিছুই জানিতেন না। তাঁহারা সান্ ফ্রান্সিস্কো হইতে রেলযোগে শেষ স্টেশন সান্ হোজেয় উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে চারি-যোড়ার গাড়িতে চল্লিশ মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া সান্ আন্টোন উপত্যকায় অবতরণপূর্বক দেখিলেন—উপত্যকার একাংশ বন্ধর এবং উহা ওক্, পাইন্ইত্যাদি বুক্ষে সমাকীর্ণ, অপরাংশ সমতল ও তুণাচ্ছাদিত; স্কুরে

চির-তুষারাবৃত সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা; উপত্যকাটি শীতে অতীব শীতল এবং গ্রীমে অত্যুষ্ণ; শীতে স্বল্প বৃষ্টিপাত হয়, পরে সব শুকাইয়া যায়— আশ্রমভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত নির্বরিণীতে এক বিন্দুও জল থাকে না; পানীয় জল চারি মাইল দূর হইতে আনিতে হয়; আশ্রমের বিস্তীর্ণ ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৮৫ বিখা; উহাতে একথানি কাঠের খর ব্যতীত किছूरे नारे। आधारीन, जनशैन এर विजन প্রদেশে স্থথে লালিড আমেরিকার নগরবাদীরা বাদ করিলে মৃত্যু অনিবার্য-এই তুর্বিষহ চিন্তায় ভগ্নহাদয় তুরীয়ানন্দ জনৈক ছাত্রকে বলিয়াই ফেলিলেন, "এ ভোমরা আমাদের কোথায় এনেছ ?" তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া একটি ছাত্রী বলিল, "সামীজী, আপনি হতাশ হলেন যে! আপনি কি জগন্মাতার উপর বিশ্বাস হারালেন ?" সারাজীবন কঠোর তপস্থায় যে সন্ধ্যাসী জীবন-পাত করিয়াছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ম তাঁহার হৃদয়ের করুণা আমেরিকান মহিলা বৃঝিবে কিরূপে? হরি মহারাজ শুধু ছাত্রীটির কথাই অহুমোদন করিয়া বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাদ । আজ হতে তোমার নাম হ'ল শ্রদ্ধা।" শান্তি আশ্রমের স্ত্রপাত হইল। নবাগতরা কয়েকটি তাঁবু থাটাইলেন; উহারই একটির মেজেতে কাঠের পাটাতন করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের বাসস্থান নিদিষ্ট হইল। ক্রমে কাচা ইট ও কাঠের সাহায্যে আরও কয়েকটি গৃহ নির্মিত হইল। আশ্রমের সকল কার্যে স্বামী তুরীয়ানন্দ উৎসাহ দিতেন ও যোগদান করিতেন এবং কেহ বাধা দিলে বলিতেন, "আমি নিজে না করলে ওরা শিখবে কিরপে? সকলে মিলে কাজ করলে শীঘ্র হয়ে যায়।" একদিন কাঠ কাটিতে গিয়া অনবধানতাবশতঃ তাঁহার নাক আহত হইয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমায় ভাল কাঠুরিয়া হইতে হইবে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের অমুকরণে ও অমুপ্রেরণায় শান্তি আশ্রমের সকলে

উপস্থা ও অধ্যরনাদিতে ময় হইলেন। প্রত্যুধে স্নানান্তে শীতকালে অগ্নি প্রজালিত করিয়া গৃহমধ্যে কিংবা গ্রীয়কালে বৃক্ষতলে ধানে চলিত। ধানের পূর্বে সংস্কৃতপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। এক ঘণ্টা ধানের পর সকলে গৃহকার্য ও রন্ধনাদিতে ব্যাপৃত হইতেন। আটটায় প্রাভরাশের পর প্রর্বার কার্য আরম্ভ হইত এবং ১০টা-১১টায় 'রাজ্যোগ' বা গীতাদি-পাঠের পর পুনর্বার এক ঘণ্টা ধ্যান চলিত। বেলা একটায় মধ্যাহ্ণ-ভোজন ও সন্ধ্যা সাতটার সান্ধ্যভোজন হইত। তৎপরে সান্ধ্য ধ্যান। মাতৃভাবে মাতোরারা হরি মহারাজ সর্বাবহায় সকলকে মায়ের কথা ম্মরণ করাইয়াদিতেন। জাগতিক আলাপ-আলোচনায় কেহ রত থাকিলে শুনিতেন তাহার 'হরি ওঁ' শন্ধ ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে; অমনি চিন্তা মায়ের দিকে ধাবিত হইত। তিনি বলিতেন, "আশ্রমে কেবল মায়ের কথা, মারের চিন্তাই চলিতে থাকুক"

এই ভগবৎপ্রবণতা তিনি শুধু মুখেই শিক্ষা দিতেন না; জীবনেও তাহা প্রতিপন্ন করিতেন। একদিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহার একটি হস্ত কীটদষ্ট হইলে তিনি বাহিরে কিছুই প্রকাশ না করিয়া পূর্ববং ধ্যানমগ্ন রহিলেন। কিন্তু পরে বিষের প্রতিক্রিয়ায় হাতটি ক্রমেই ফুলিয়া উঠিয়া জীবনসংশয় উপস্থিত হইল। দৈবক্রমে সন্ধ্যাকালে এক ব্যক্তির তথায় আগমন হইল। তিনি বেদান্তের আকর্ষণে ৪০ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া শাস্তি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন—সঙ্গে কিছু ঔষধও আছে। ঐসব প্রয়োগের ফলে সকলে আশু বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন।

সর্বকর্মে ভারতস্থলভ ভাগবতদৃষ্টি পাশ্চান্তাজীবনে সংক্রামিত করিবার জন্ম তিনি সর্বদা প্রয়াসী ছিলেন। একবার ভক্তের প্রদত্ত পূষ্পা স্বয়ং আত্রাণ না করিয়া শ্রীরামক্ষণ্ণচরণে অর্পণ করিলে দাতা জ্বানিতে চাহিলেন, "আপনি কি ফুল ভালবাসেন না ?" উত্তর আসিল, "নিশ্চয়ই! তা না হলে কি

# স্বামী তুরীয়ানন্দ

ঠাকুরকে দিতে পারতাম ?" একদিন তিনি দেখিলেন রন্ধননিরতা ছাত্রী দেশাচার অনুযায়ী ব্যঞ্জনের স্থাদ লইয়া লবণের পরিমাণ পরীক্ষা করিতেছেন; অমনি তাঁহাকে জ্ঞানাইয়া দিলেন যে, ভারতে দেবোদ্দেশে রন্ধন করা হয় এবং ভোগের পূর্বে কেহ গ্রহণ করে না।

স্বামী তুরীয়ানন্দের শিক্ষায় এখন সকলেই অহিংস ও নিরামিষাশী। একদিন তাঁহার তাব্র পাটাতনের নিয়ে একটি র্যাটল-স্নেক্ (ঝুম্-ঝুমে সাপ) প্রবেশ করিল। উহা ভয়ানক বিষাক্ত এবং চলার সময়ে ঝুম্ঝুম্ শব্দ করে। অহিংস আশ্রমবাসীরা সর্পটির প্রাণবধ করিলেন না, পরস্ক তাহাকে কোশলে রজ্জ্বদ্ধ অবস্থায় দূরে লইয়। গিয়া রজ্জ্ ছোট করিয়া কাটিয়া মুক্তি দিলেন। ছই একদিন পরে দেখা গেল, সেই নেক্টাই (গলাবন্ধ)-পরা সাপটি পুনর্বার যথাস্থানে সমুপস্থিত! এই দিনও পূর্ববৎ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আরও দূরে নিক্ষেপ করা হইল।

কথাপ্রসঙ্গে তুরীয়ানন্দজী একদিন জ্ঞানাইলেন যে, ঠাকুর একবার বিলিয়াছিলেন, "আমার আরো সব ভক্ত আছে যারা ভিন্ন ভাষা বলে, ভিন্ন দেশে থাকে এবং যাদের চাল চলনও ভিন্ন।" অতঃপর গন্তীরভাবে কহিলেন, "মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, ভোমরাই সেই ভক্তমগুলী।" এমন অচিন্তনীয় শুভদংবাদে সেখানে মৃত্যুর নীরবতা বিরাজিত হইল। অবশেষে একটি ছাত্রী সে নিস্তর্নতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার আয় অযোগ্যা নারী এবংবিধ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইতে পারেন না। স্থামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, "কে যোগ্য? ঈশ্বর কি যোগ্যতার মাপ করেন?" ইহার অল্পকাল পরেই ঐ ছাত্রীটি শেষমূহ্র্ত পর্যন্ত শ্রীরামক্বফ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোক হইতে চিরবিদায় হইলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায় হই বৎসর শান্তি আশ্রমে ছিলেন। ইতোমধ্যে সান্ ফ্রান্সিদ্কো, ওক্ল্যাণ্ড, লদ্ এঞ্জেলিদ্ প্রভৃতি স্থানের ভক্তদের

অমুরোধে কয়েক মাস ঐ সব স্থানে গিয়া বাস করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সান্ ফ্রান্সিস্কোতে অবস্থানকালে তিনি পিন্তকোষের পাথুরিবরোগে কিছুদিন শ্ব্যাগত ছিলেন। ঐ নগরের এক ভক্তমহিলা একদা জ্ঞানাইলেন যে, তাঁহার পতি তাঁহার বেদান্তালোচনার বিরোধিতা করেন। প্রতিকারকয়ে হরি মহারাজ উপদেশ দিলেন যে, সতীর পতির আদেশ পালনীয়; স্কৃতরাং বেদান্তচর্চা একটু কম করিলেও ক্ষতি নাই। পরস্থ ইহাতেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তিনি ঐ ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। ভক্তমহিলা নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, এই উগ্রপ্রকৃতির লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে অপমানমাত্র লাভ হইবে। তিনি তথাপি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়া সহাস্থে তাঁহার করমর্দন করিলেন। অমনি সমস্ত বিরোধ তিরোহিত হইয়া বন্ধুভাব প্রতিষ্ঠিত হইল ও ভদ্রমহিলার ধর্মপথের কণ্টক বিদ্রিত হইল।

শাস্তি আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া স্থামী তুরীয়ানন্দ পুনর্বার আশ্রমের কার্যে মন দিলেন; কিন্তু পাশ্চান্তা পরিবেশের মধ্যে অবিরাম পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ও স্বায়্মগুলী চর্বল হইরা পড়িল। এদিকে স্থামী বিবেকানন্দকে দেখিবার এক প্রবল আগ্রহও তাঁহার মনে জাগিতেছিল। অতএব চিকিৎসকের পরামর্শে ছির হইল যে, তিনি ভারতে যাইবেন। অত্যমতির জক্ত স্থামী বিবেকানন্দকে ভারতে পত্র লিখা হইল। উত্তর তার্যোগে না আসিয়া চিঠিতে আসায় যাত্রার একটু দেরি হইয়া গেল। বিদায়মূহর্তে জগন্মাতা তাঁহাকে দেখাইলেন যে, তিনি ভারতে না গেলে আশ্রমের সমৃদ্ধি ও শিশ্বসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। তুরীয়ানন্দ সে কথা না শুনিয়াই সান্ ফ্রান্সিদ্কো বন্দরে জাহাজে উঠিলেন (জুন, ১৯০২)। হালয় ভারাক্রান্ত থাকায় বিদায়কালে গুরুলাসকে বলিলেন, "জগন্মাতার আদেশ অগ্রান্ত করে আমি ভুল করেছি। এখন আর উপায় নেই।"

# স্বামী তুরীয়ানন্দ

ভারতে উপস্থিত হইবার পূর্বেই রেঙ্গুনে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, স্বামীঞ্জী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এত আগ্রহ, এত চেষ্টা সবই ব্যর্থ হইল। স্থতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, আর বিদেশে ফিরিবেন না, অবশিষ্ট জীবন ভগবচ্চিন্তারই কাটাইবেন। তদমুসারে বিদেশী পোশাক ও ঘড়ি চিরতরে পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর মঠে কিয়দিবস যাপনান্তে তপস্থার উদ্দেশ্যে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন; সঙ্গে গেলেন স্বামী ব্রন্ধাননক্ষীর আদেশে ব্রন্ধচারী কৃষ্ণলাল।

বৃন্দাবনে ইংগার প্রায় তিন বৎসর ছিলেন। তৃতীয় বৎসরের শেষদিকে স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর অস্থুত্ত হইয়া পড়ে। আরোগ্যলাভান্তে তিনি ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মায়াবতী গমন করেন ও ব্রহ্মচারী ক্রফলাল মঠে ফিরিয়া যান। উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে হরি মহারাজ আলমোড়া ও নৈনিতালের পথে উত্তরাখণ্ডে যাইয়া পুনর্বার তপস্থায় নিরত হন। আমরা তাঁহাকে প্রথমে কনখল, পরে হাষীকেশ ও তৎপরে উত্তরকাশীতে দেখিতে পাই। উত্তরকাশীতে দেবী-গিরিঞ্জীর নিকট তিনি কিছুদিন শাস্ত্রালোচনা করেন। এই শীতপ্রধান অঞ্লেও হরি মহারাজ অতি অল্ল বস্তুই ব্যবহার করিতেন, এমন কি, শীতকালে দেবী-গিরিজীর দারা অমুরুদ্ধ হইয়াও শীতবস্তাদি গ্রহণ করিতেন না। এই ধীর, স্থির, তেজপুঞ্জময় সন্মাসীর পূত পদক্ষেপে তথন ঐ অঞ্চল পবিত্রীকৃত হইয়াছিল এবং উাহার স্থম্শ সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। পাঠাদিকালে তিনি সর্বদা জ্ঞানমুদ্রা-অবলম্বনে পদ্মাসনে বসিয়া থাকিতেন এবং অল্লই কথা কহিতেন। এই তপস্থীর গুণে মুগ্ধ দেবী-গিরিক্সী তাঁহার ব্দক্ত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রাচীন উপনিষদ্গুলি ও গীতার শ্লোকগুলি মুথস্থ করিয়া ও প্রতিশ্লোকের উপর দীর্ঘকাল মন:সংষম করিয়া উহাদের মর্মকথা অবগত হইয়াছিলেন; সাধনার ফলে মন্ত্রার্থ তাঁহার নিকট উদ্যাটিত হইরাছিল। নরমাস এইরূপে

জগু রক্ত দৃষিত হওয়ায় উহ। ভীষণাকার ধারণ করে এবং অস্ত্রোপচার করিতে হয়। তিতিক্ষাশক্তিতে স্বামী তুরীয়ানন্দ এত উচ্চাধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে, এই অস্ত্রপ্রোগকালে ক্লোরোফর্ম বাবহার করিতে নিষেধ করেন ও সজ্ঞানে কোন মুথবিক্বতি পর্যস্ত না করিয়া এই অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করেন। আর একদিন তিনি বাহ্যসংজ্ঞাশূক্ত হইয়া রোগশযাায় পড়িয়া আছেন, জীবনের আশামাত্র নাই। অক্সাৎ তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ যাত্রা আর যাওয়া হল না।" উক্ত ঘটনার অনেক পরে এক গ্রাম্মের সন্ধ্যায় কাশী সেবাশ্রমে তিনি স্বামী নির্বেদানন্দ প্রভৃতির নিকট এই সম্বন্ধে এইরূপ বলেন—"পুরীতে সেদিন বাইরের জগতের হঁশ চলে যাওয়ার পর বহু সাধু ও পরে বহু দেবদেবী দেখতে থাকি! তারপর হঠাৎ দেখি, প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে; কিন্তু আর একটা শক্তি ভেতর থেকে তাকে ধরে রাথবার চেষ্টা করছে। প্রাণের সঙ্গে এবং সেই শক্তির সঙ্গে একটা টাগ্-অব্-ওয়ার (টানাটানি) লেগে গেছে দেখলুম। থানিক পরে প্রাণ জগ্নী হয়ে উৎক্রমণ করতে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি স্বামীজী এদে বলছেন, 'হরি-ভাই, এখন কোথায় যাচ্ছ? এখনও তো সময় হয় নি।' সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের পরাভৃত শক্তিটির তেজ যেন অনেক বেড়ে গেল এবং দে উধ্ব গামী প্রাণকে এক হেঁচকায় টেনে এনে স্বস্থানে বসিয়ে দিলে। তারপরই আমার বাহ্সগংজ্ঞা ফিরে এল এবং চোথ মেলে বললুম, 'এ যাত্র। যাওয়া হল না।'"

পাঁচ-ছয় মাস পুরীধামে অতিবাহিত হইলে তিনি ব্রহ্মানন্দজী ও সারদানন্দজীর সহিত ১০ই নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া 'উদ্বোধনে' উঠিলেন। এখানে তাঁহার দেহে পুনর্বার অস্ত্রোপচার হয়। তথনও তিনি ক্লোরোফর্ম-ব্যবহারে অস্বীকৃত হইলেন, স্বায় মনকে দেহ হইতে তুলিয়া লইয়া তিনি স্বাত্মানন্দে ময় রহিলেন এবং দ্রষ্টা হিসাবে দেখিতে লাগিলেন, কে

# স্বামী তুরীয়ানন্দ

যেন কাহার দেহে অস্ত্রচালনাদি করিতেছে। স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্পতি হইলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি কাশীধানে গমন করিলেন। তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সার্ধ তিন বংদর ৺বিশ্বনাথের পুণ্যক্ষেত্রেই যাপিত হইয়াভিল। হরি মহারাজ্বের জীবনে এই কয়টি বংদর অধ্যাত্মমহিমায় ভরপূর।

তাঁহার অধ্যয়ননিষ্ঠা ছিল অপূর্ব। অস্থথের মধ্যেও নিয়মিত পড়া চলিত। নিবিষ্টমনে তিনি যথন অধ্যয়নে বদিতেন তথন সময়ের জ্ঞান থাকিত না। তিনি সাধারণকঃ প্রতিকার্য যথাসময়ে করিতে অভ্যন্ত ছিলেন; প্রাত্যরুত্তা, ধ্যান, ভ্রমণ, পাঠ, স্নান, আহার—এই ক্রম ঘড়ির মত পালিত হইত। কিন্তু অধ্যয়নরত হরি মহারাজকে সেবক সময়ের কথা বারংবার স্মরণ করাইয়া দিলেও "এই উঠি," "এই উঠি" বলিয়া ক্রমেই দেরি করিয়া ফেলিতেন। পাঠের পর তৈলমর্দনাদির সময় আবার পঠিত বিষয় আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিতেন, "স্বামীজ্ঞীও এরূপ করতেন—এতে অধীত বিষয় চিরকালের জন্ম আয়ত্ত হয়ে যেত।" শাস্ত্রপাঠ-শ্রবণেও তাঁহার বিশেষ ক্রচি ছিল। বথাসময়ে নির্দিষ্ট সাধ্-পাঠক উপনিষদ্ বা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। পাঠশেষে হরি মহারাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া পঠিত বিষয়ে নবালোকপাত করিতেন কিংবা শ্রোতাদিগের সন্দেহাদি নিরাস করিতেন।

নিজের ধ্যানাভ্যাস ও অন্তভৃতি সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, একবার তিনি নিদ্রাভ্যাগপূর্বক সমস্ত সময় ধ্যানে অতিবাহিত করার সম্বন্ধ করেন। নিদ্রা কমিতে কমিতে যথন সম্পূর্ণ দুরীভৃত হইরাছে, তথন তাঁহার মনে পড়িল, নিদ্রার অভাবে স্থামাজীর শরীর ভাজিয়া গিয়াছিল; তাঁহারও নিদ্রা একেবারে চলিয়া গেল না কি? ইহাতে দৈহিক পীড়াদি হইতে পারে ভাবিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া আবার নিদ্রাকে ফিরাইয়া আনিলেন। জিতনিদ্রাবন্ধায় তিনি সাত-আট দিন ছিলেন।

এই ষোগিরাজকে গুরুত্রাতারা কিরুপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। তথন ১৯২১ এটিান্দের প্রারম্ভ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশীধামে রামকৃষ্ণ অবৈতাশ্রমের এক প্রকোঠে উপবিষ্ট আছেন, এমন সমরে স্বামী সারদানন্দ প্রমুথ সন্ন্যাসির্ন্দ গঙ্গাল্লানান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি অক্সাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, শরৎ, আমার ইচ্ছা হচ্ছে হরি মহারাজকে প্রণাম করতে। এমন মহাপুরুষ ত্লভি। ত্রারোগ্য ব্যাধির কথা ভূলে তিনি কেমন স্মৃত্ব আছেন।" অতঃপর হরি মহারাজের ধরের পার্ঘ দিয়া ফিরিবার পথে স্বামী সারদানন্দের মনে হইল, "এই স্থ্যোগ ত্যাগ করা উচিত নয়।" অমনি অতর্কিতে গৃহে চুকিয়া হরি মহারাজকে সাষ্টাক্ষ প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" যথন জানিলেন স্বামী সারদানন্দ, তথন ক্ষরস্বরে বলিলেন, "আমি রোগে অন্ধপ্রার হয়েছি; তাই তুমি আমার অপ্রস্তুত করলে! আমি কি তোমার মহিমা জানি না?"

প্তরুলাতাদের প্রতি হরি মহারাজের শ্রন্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। তাঁহার কাশীবাসকালে স্বামী অন্ততানন্দের দেহত্যাগ হয়। তথন হরি মহারাজের শরীর তুর্বল ছিল, চলিতে কটু হইত। তথাপি তিমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তথন রাস্তা মেরামত হইতেছে; তাই পথের উপর খোরা পড়িয়া আছে। একদিন কোন যান-বাহন না পাওয়ার তিনি ঐ বন্ধুর রাজপথের উপর দিয়া ক্রতপদে চলিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। লাটু মহারাজের মহাসমাধির পরে ঐ সময়ের অবস্থাদি বর্ণনা করিয়া হরি মহারাজ যে পত্র লিথিয়াছিলেন, তাহা অক্তর উদ্ধ ত হইয়াছে। উহাতে শুর্ব লাটু মহারাজের অতি উচ্চ অমুভূতি-মহিমাই খ্যাপিত হয় নাই, পত্রের প্রতিচ্ছত্রে হরি মহারাজেরও উচ্চভাব-ধারণার ক্রমতা, গুরুলাত্প্রেম ও পরগুণগ্রাহিতা দৃঢ়ান্ধিত রহিয়াছে। সেবকদের সহিত তাঁহার স্বন্ধ এবং আচরণ ছিল অপূর্ব। এই বিষয়টি স্বামী

ব্রশানন্দের কথার অনুধাবন করিলেই সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। একদিন জনৈক গুরুত্রাতা যথন কোনও সেবক সম্বন্ধে মহারাজের নিকট সমালোচনা করেন, তথন তিনি এই বলিয়া উত্তর দেন যে, সেবকদের নিকট শুধু সেবা দাবী না করিয়া তাহাদিগকে কিছু ধর্মভাব দেওয়া আবশ্রক। হরি মহারাজের নিকট তাহারা ঐরূপ পায় বলিয়া দেখানে পড়িয়া থাকে। বম্বতঃ সেবকগণ যতক্ষণ তাঁহার নিকট থাকিতেন ভতক্ষণ তাঁহাদের মন এক উচ্চ রাজ্যে বিচরণ করিত। ইহার মহিমা উপলব্ধি না করিতে পারিয়া তাঁহারা ঘটনাক্রমে অন্তত্ত চলিয়া গেলেও এই আকষণ তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ দূরদূরাস্তর হইতে তৎসকাশে লইয়া আসিত। তিনি সেবকদিগকে বলিতেন, তিবের দায়িত্ব আমার উপর; তাই তোদের কল্যাণের জন্মই বকি।" তিনি একদিকে যেমন অতি কঠোর ছিলেন, অপর্দিকে ছিলেন তেমনি কোমল। একদিন যথাসময়ে সেবক তৈলমর্দনের জন্ম না আসায় হরি মহারাজ অপরের দারা কার্য সমাধা করাইতেছেন, এমন সময়ে সেবক আসিয়া উপস্থিত ইইলেন। অমনি ভৎ দিনা নামিয়া আদিল বজ্রনির্ঘোষে। উহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেবক কাঁদিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ হরি মহারাজের সেই ক্রোধের অভিনয় কোথায় ভাগিয়া গেল। অতঃপর আশীর্বাদচ্ছলে সেবকের মাথায় হস্তস্থাপনমাত্র সেবক সেদিন অমুভব করিলেন যেন স্নেহের সহিত সেই হস্ত-অবলম্বনে বিহাৎপ্রবাহবৎ এক অধ্যাত্মশক্তি দেহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে !

হরি মহারাজকে সাধারণত: শুক্ষজ্ঞানী বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ
প্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষাগুণে তাঁহাতে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল।
শরীর তুর্বল হইলেও তিনি পদব্রজ্ঞে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীরে
উপস্থিত হইতেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। সোপান বাহিয়া
জল পর্যন্ত অবতরণ করা শক্তিতে কুলাইত না বলিয়া পরিচিত কাহারও দারা

গঙ্গাবারি আনাইয়া উহা স্বত্তে মস্তকে ও দেহে ছিটাইতেন। কোনও আধুনিক শিক্ষায় গবিত যুবক গঙ্গাস্থানকে কুসংস্থারমাত্র বিশ্বয়া উল্লেখ করিলে তিনি গঙ্কীরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন যে, যে বিদেশের তুই-চারি পাতা বিল্লা দিক্ষা করিয়া তাহারা নিজেদের শাস্ত্রের উপর বীতশ্রজ হইয়াছে, স্বামীজী সেই সব পাশ্চান্ত্য দেশবাসীকে সেইসব স্বদেশী শাস্ত্রাবলম্বনেই শরাস্ত করিয়াছিলেন। শিবরাত্তিতে কেহ উপবাস করিলে কিংবা ৮ বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতেছে শুনিলে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। একদিন শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে পাঠক পুস্তকাধারের উপর কোনও আবরণ না দেওয়ায় তিনি সারাক্ষণ অতি গন্ধীর হইয়া রহিলেন এবং পাঠান্তে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মতে ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত অভিন্ন; ভাগবতকে গ্রন্থমাত্র মনে না করিয়া আরও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আবশ্রক।

হরি মহারাজ্ঞকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া মনে ইইত। ভক্তগণ স্থেছায় তাঁহার দেবার জন্স যে অর্থাদি দিতেন তাহা মথেট ছিল বলিয়া সেবকগণ ব্যয়সম্বন্ধে একটু মুক্তহন্ত হইবেন—ইহাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু হরি মহারাজ সর্বপ্রকার ব্যয়ের উপর শোনদৃষ্টি রাখিতেন। অথচ আয় ও উদৃত অর্থ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। জ্বনৈক সেবক একদিন রহস্তছলে রূপণতার দোষ আরোপ করিলে তিনি তাঁহাকে ব্যাইয়া দিলেন য়ে, গৃহত্বরা অতি পরিশ্রমপূর্বক অর্থ উপার্জন করেন; অতএব তাঁহাদের দানের টাকা বৃথা বায় করা অন্থচিত। এই বায়সংক্ষেপ ও অর্থাগমের ফলে কিছু টাকা উদৃত্ত হইলে দেবক একবার প্রস্তাব করিলেন ধে, উহার কিয়দংশ হরি মহারাজ্ঞের অতি আদরের আলমোড়া আশ্রমে দেওয়া যাইতে পারে। অমনি তিনি বাধা দিয়া কহিলেন যে, ঐ অর্থ তাঁহার নামে জমা থাকিলেও উহা তাঁহার নিজস্ব নহে, উহা সজ্যের; সজ্যাধ্যক্ষ এই বিষয়ে যাহা করিবেন, তাহাই চরম।

# सामी जुत्रीयानम

সংসারবিরাগী মোক্ষপথচারী সন্ন্যাসীর মনেও কল্যাণকামনা জাগ্রত থাকে। হরি মহারাজ সাধুদিগকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, স্বামীজীর নির্ধারিত পথই তাঁহাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ : আর সমাগতদিগকে নিজের রোগজীর্ণ শরীর দেখাইয়া প্রায়ই বলিতেন, "ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করি নি বলে এত ভুগতে হচ্ছে।" দেবাশ্রমের সাধুদের বলিতেন, "তিন দিন ঠিক ঠিক এই নারায়ণসেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে যায়। যারা করেছে তাবা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে।"

প্রোঢ়ে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বেমন, বৃদ্ধকালে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সময়ও তেমনি তাঁহার স্বদেশপ্রেম প্রতিকথার বহুধা আত্মপ্রকাশ করিত। তিনি মনে করিতেন যে, গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে স্বামীজীর আদর্শই অনুসরণ করিতেছেন। দেশবন্ধ চিত্তক্ত্মপ্রনও তাঁহার প্রীতি-আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন; তাই শেষশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও তাঁহার মুথে কথন কথন চিত্তরঞ্জনের নাম উচ্চারিত হইত।

দেশের বালকদের চরিত্র গঠন ও সংশিক্ষার জন্ম প্রাচীন আদর্শে ব্রহ্মচর্য-বিভালয় স্থাপিত হয়—ইহা ছিল তাঁহার অন্ততম আকাজ্জা। তাই যুবক সাধুদিগকে সর্বদা এই কার্যে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারই উদ্দীপনায় স্বামী সন্তাবানন্দ মিহিজামে 'রামক্বফ মিশন বিভাপীঠ' স্থাপন করেন; পরে উহা দেওবরে স্থানাস্তরিত হয়।

বৃদ্ধবয়সে কোন কার্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলিয়া তিনি সৎপ্রসঙ্গের দারা অপরের সেবা করিতেন। ইহাতে যথেষ্ট ক্লান্তি হইলেও তিনি কঠবাবোধে বিরত হইতে পারিতেন না। একদিন সেবকের সহিত নীরবে বসিয়া আছেন; অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আর পারি না।" সেবক অবাক্ হইয়া জানিতে চাহিলেন যে, হরি মহারাজ কোন কাজ না করিয়াও 'আর না-পারা'র কথা তুলেন কিরপে? হরি মহারাজ

শাস্তভাবে সেদিন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, জাগতিক অর্থে তিনি কোন কার্য না করিলেও যে-সব সেবক ও ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লইয়াছে কিংবা যাহার। তুইটি সংকথা-শ্রবণের আকাজ্জায় তাঁহার নিকট বসিয়া থাকে, তাহাদের মঙ্গলচিস্তা তাঁহাকে করিতে হয় এবং স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অমূলা রত্মরাজি অকাতরে অবিরাম বিলাইতে হয়। যাহারাইহা করেন তাঁহারাই মাত্র জানেন, এই কার্য কত শ্রমসাধ্য—অপরে বুঝিবে কিরূপে?

দীর্ঘ কঠোর তপস্থায় হরি মহারাজের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জ্রামে উঠা ব্যাধির আকরে পরিণত হইল। বহুমূত্ররোগ তো তাঁহার ছিলই। কাশীধামে উপস্থিত হইবার পর তাঁহার তুইবার ইন্ফ্লুরেঞ্জা হইল। ততুপরি পুরাতন হাঁপানিও দেখা দিল। রক্ত দ্বিত হওয়ার ফলে গায়ে কোনপ্রকার ক্ষত হইলে উহা বিষাক্ত ঘায়ে পরিণত হইতে লাগিল এবং বারংবার অস্ত্রোপচার করিতে হইল। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও এই বিদেহ মহাপুরুষের তিতিক্ষাদর্শনে লোক অবাক্ হইত।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পৃষ্ঠভাগে তন্ত ব্রণ হইলে চিকিৎসকগণ একটি বড় মাংসথগু অপসারিত করেন। হরি মহারাব্দের নির্দেশে এবারেও ক্লোরোফর্ম-ব্যবহার হয় নাই। এই পীড়াদায়ক অক্লোপচারকালেও বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে না দেথিয়া চিকিৎসক অনেকটা ভরসা পাইলেন এবং পরদিন ঐ অংশের বন্ধনাদি খুলিয়া যথন দেখিলেন যে, এক খণ্ড মাংস ঝুলিতেছে, উহা সরাইয়া ফেলা কর্তব্য, তথন হরি মহারাজকে কিছুই না বলিয়া কাটিতে উন্তত হইলেন। অমনি তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ডাক্তার কারণ ব্বিতে না পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। হরি মহারাজ্য তথন ব্ঝাইয়া দিলেন যে, ইচ্ছাশক্তি-শ্রেমানে ক্লেছ হইতে মন উঠাইয়া লইলে যন্ত্রণারোধ থাকে না, কিন্তু

সেদিন পূর্বে কিছু না বলায় মন দেহেই আবদ্ধ ছিল, অভএব প্রাকৃতিক নিয়মে যন্ত্রণাবোধও ছিল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষার প্রারম্ভে তাঁহার পূর্চে একটি সামাক্ত ত্রণ হইয়া ক্রমে বৃহৎ এই ত্রণে পরিণত হইল। কলিকাতা হইতে ডাক্তার আসিয়া সর্বশেষ অস্ত্রোপচার করিলেন। এবারেও ক্লোরোফর্ম ব্যবহার হইল না। কিন্তু ডাক্তার বলিয়া রাখিলেন, "আপনাকে সাধারণ রোগার মত চীৎকার করিতে হইবে, তাহা হইলে আমিও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিব।" কার্যতঃ অস্ত্রপ্রয়োগকালে তিনি কোনও শব্দ করিলেন না; শুধু ডাক্তারের কথা রাখিবারই জন্ম যেন সর্বশেষে "মা রে" বলিয়া ক্লত্রিম স্থুরে চীৎকার করিয়া সকলকে একটু হাসাইলেন মাত্র।

এই তিতিক্ষার ব্যাখ্যা একদিন তাঁহার স্বমুখে শোনা গিয়াছিল।
সেবাশ্রমেই একবার তাঁহার হাতের তালুতে অস্ত্রোপচারের সময় য়য়ণার
লক্ষণ না দেখিয়া পরদিন স্বামী নির্বেদানদ ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি
বলিলেন, "তাখ, মনটা ছেলেমায়্রের মত। তাকে ধরে রাখলে ক্রমাগত
বলতে থাকে, 'ছাড়, ছাড়।' তাই একবার একটু ছেড়ে দিয়েছিলাম;
কিন্তু তখনও ডাক্তারের কাজ শেষ হয়নি দেখে আবার ধরে ফেললাম।"
তারপর খানিক ক্ষণ মোন থাকিয়া পুনরায় হঠাৎ তাঁহার নিজস্ব অপৃর্ব
ভঙ্গীতে গীতার শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, "য়িয়ন্ স্থিতো ন ত্রুথেন
গুরুণাপি বিচাল্যতে" (বাঁহাতে অবস্থিত হলে বোগী গুরুত্রখেও বিচলিত
হন না)। আর সক্ষে সঙ্গে বলিলেন, "ভাল্যকার (আচার্য শঙ্কর)
বলেছেন, 'শস্ত্র-সম্পাত্ত-জনিতেনাপি ত্রুথেন ন বিচাল্যতে' " (শস্ত্রাবাত্তজনিত ত্রুথেও বিচলিত হন না)। ফলতঃ প্রথম ব্যাখ্যায় তিনি বেন
বোঁগিক প্রত্যাহার-সিদ্ধির উল্লেখ করিলেন এবং বিতীয়টিতে স্থিতপ্রক্র
মহাপুরুবের স্কর্মণ দেখাইলেন।

মহাসমাধির ত্ই-এক দিন পূর্বে আবাল-সন্ন্যাসী স্থামী তুরীয়ানন্দ সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কৌপীন ও কমগুলু কোথায়?" ঐ গুলি ঠিক ঠিক আছে জানিয়া বলিলেন, "আমি সাধু, গাছতলায় থাকব, ভিক্ষা করে থাব। এথানে কি? এথন কোথায় আছি?" স্থানকালাতীত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমায় কৌপীন পরিয়ে দাও, কমগুলু দাও—আমি গাছতলায় থাকব।" চিরযোগীর আর এক ইচ্ছা মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিত—তিনি বসিয়া ধ্যান করিবেন। সেই অবস্থায় ঐরপ করিতে দেওয়া মারাত্মক। তবু দৃঢ়-স্থারে বারংবার আদেশ করিতেন, "আমায় বসিয়ে দাও।" উপেক্ষা না করিতে পারিয়া কেহ সেই আদেশপালনাস্থে উপবিষ্ট তুর্বল শরীরকে ধরিয়া রাখিলে বলিতেন, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—গায়ে হাত দিও না।"

দেহত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বেই তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "আর পাঁচ-ছয় দিন থুব আনন্দ করে নাও।" পূর্বরাত্রের শেষে আবার বলিয়া উঠিলেন, "কাল শেষদিন, কাল শেষদিন!" শেষদিন আসিল। প্রাতে স্বামী অথগুনন্দের সহিত যথারীতি সদালাপ হইল। অতঃপর যতই সন্ধিক্ষণ সম্পৃত্বিত হইতে লাগিল ততই মায়ামুক্ত মহাপুরুষ প্রিক্ষনের শেষবন্ধন ছিয় করার উদ্দেশে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, তা হলে নিশ্চিম্ব হতে পারি।" সকলের নিকট এইরূপে বিদায় লইয়া বলিলেন, "তবে যাই, তবে যাই!" মহাপ্রশ্নণের দিনে আহারগ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন—চরমমুহুর্তের পূর্বে শুধু চরণামূত পান করিলেন। অতঃণর বসাইয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু কেহ সাহস্করিয়া সে কার্যে অগ্রসর হইল না দেথিয়া থেদোক্তি করিলেন, "সব বোকা, কেন্ট বুঝতে পারছে না—শ্রীর যাচ্ছে, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।" সকলকে তথনও নিশ্চল দেথিয়া অগত্যা পদন্বর টানিয়া লমা করিয়া দিতে

# স্বামী তুরীয়ানন্দ

বলিলেন এবং প্রণামের উদ্দেশ্তে হস্তদন্ম তুলিয়া ধরিতে বলিলেন।
তারপর করজোড়ে বলিলেন, "জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় রামক্বঞ্চ,
জয় রামক্বঞ্চ! বল, বল তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।" স্বামী অথগুনন্দ
উপনিষদের বাণী উচ্চারণ করিলেন, "সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম।" হরি
মহারাজ উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন, আর বলিলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জরগং
সত্য, সব সত্য—সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।" ক্রমে বাক্ নিরুদ্ধ হইল।
অনস্তশ্যায় শায়িত মহাপুরুষ বিকচকমলসদৃশ চক্ষুদ্ধ বিক্ষারিত করিয়া
শ্রীরামক্বঞ্চের লীলাভূমি সন্দর্শন করিতে করিতে ২১শে জুলাই, গুক্রবার
সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় মায়ার জরগৎ হইতে বিদায় লইলেন।
সমস্ত রাত্রি ভজন-কার্তনে অতিবাহিত হইল। পর্যদিন প্রাতে সেই
পৃতদেহ পুষ্পমালো সজ্জিত হইয়া মণিকর্ণিকার পুণ্যতোক্ষা জাহ্নবীসলিলে বিস্তিজত হইল।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ অধিক বয়সে ঠাকুরের নিকট আসেন। ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ; এমন কি, ঠাকুরের অপেক্ষাও তিনি কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন। এই জন্ম এবং ঐ নামীয় অপরের সহিত পার্থকারক্ষার জন্ম ঠাকুর তাঁহাকে 'বুড়ো গোপাল' বা 'মুরুব্বি' আথ্যা দিয়াছিলেন; আর ভক্ত-মহলে তাঁহার নাম ছিল 'গোপাল-দাদা' বা 'গোপাল-দাদা' বা 'গোপাল-দাদ'। সন্ন্যাসের পর তাঁহার নাম হয় স্বামী অহৈতানন্দ; কিন্তু সে নাম তত প্রচলিত ছিল না।

ঠাকুরের নিকট আগমনের পূর্বে গোপাল-দার স্ত্রীবিয়োগ হয়। সেই দারুণ শোকে পতিত গোপাল-দা প্রথম জানিতে পারেন সংসার কত অনিত্য। সেই বৈরাগ্যের ফলে তাঁহার মন এক সংসারাতীত নিত্যসতোর অন্বেষণে ফিরিতে লাগিল। ঐ সময় তাঁহার বন্ধু সিঁথিনিবাসী শ্রীযুত মহেন্দ্র কবিরাজ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। তিনি গোপাল-দাকে তদবস্থ দেখিয়া ঠাকুরের কথা শুনাইলেন। অতঃপর

''গোপাল বিশ্বাস-সহ আইল। দেখিতে। শান্তিদাতা রামক্বফে মহেন্দ্রের সাথে॥ (পু<sup>\*</sup>থি)।'

কবিরাজ্ঞ মহেন্দ্র পালের সহিত এই প্রথম দর্শনকালে কিন্তু গোপাল-দা স্বীয় শোকনাশ-বিষয়ে আশার আলোক পাইলেন না; অতএব সেদিন

> 'শ্রীশ্রীরামকৃক্ষ-পুঁথি', পৃ: ৪০০। তাঁহার দক্ষিণেখরে প্রথমাগমনের কাল অনিশ্চিত। ইহারও পূর্বে সম্ভবত: সিঁথিতে প্রথম দর্শন হইয়া থাকিবে। 'কথামৃত', ১ম ভাগ, ৬ পৃষ্ঠায় আছে যে, প্রথম দর্শন হর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।



স্বামী অদৈতানন্দ

ঠাকুরের উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধাও জন্মিল না—মনে করিলেন, ইনি সাধারণ সাধুদেরই মত একজন। কিন্তু বন্ধু ছাড়িলেন না, আর গোপাল-দার আশাস্ত মনও এই হতাশাকে চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। বন্ধুর যুক্তিগুলিও নেহাৎ অসার ছিল না—মহাপুরুষকে কি একদিনে চিনিতে পারা যায়? ভিতরের সন্ধান পাইতে হইলে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হয়। স্থতরাং গোপাল-দা পুন্র্বার বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন।

আত্মীয়বিয়োগের ক্ষত কত গভীর তাহা বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তিও প্রথমে ধারণা করিতে পারেন না ; কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসক যথন তাঁহাকে ক্রমে সুস্থ করিয়া তুলেন, তথন তাঁহার বুঝিতে বাকী থাকে না যে, এতাদৃশ স্থূচিকিৎসক ভিন্ন ঈদৃশ বোগের উপশম স্থদূরপরাহত। দিতীয়বার শ্রীরামক্কফের নিকট আসিয়া গোপাল-দা তাঁহার ভালবাসায় বাঁধা পড়িলেন এবং উহাই ক্রমে নিবিড়তর হইয়া তাঁহার সমস্ত সংগারবন্ধন দূর করিয়া দিল। পাইলেন তিনি তাঁহার ব্যথার ব্যথিরূপে; আর তাঁহাব মুখে অবিরাম ভাগবতী কথা শুনিয়া ও বৈরাগোর অমুপ্রেরণা পাইয়া তিনি জানিলেন যে. এই সংসাররূপ মায়ামরীচিকায় মুগ্ধ জীবের পক্ষে বৈরাগ্যই একমাত্র মহৌষধ। সংসারের সকল সম্বন্ধই মায়িক; কেবল শ্রীগুরুর যে চরণস্পর্শ মানবকে এই ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারের অতীতে লইয়া যায়, উহাই জীবনের একমাত্র ভরসা। গোপাল-দা এখন হইতে সর্বতোভাবে শ্রীরামক্বফেরই আশ্রয় লইলেন। ইহাতে ঠাকুরের মহিমার যেমন পরিচয় পাই, গোপাল-দার শুদ্ধসত্ত্ব ভাবেরও তেমনি আশ্রুষ প্রমাণ পাই। কারণ স্ত্রীবিয়োগ অনেকেরই হয়: কিন্তু উহার ফলে গুরুর সান্নিধালাভ ও সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের জন্ম উন্মত্ত হওয়া বড়ই বিরল। তবে ইহাও সত্য যে, উপযুক্তকালে বাহিরের পরিবেশ ও মানসিক অবস্থার সামঞ্জস্ত না ঘটিলে তাদৃশ নবজীবন-লাভ সম্ভব হয় না। গোপাল দার জীবনে তাহাও ঘটিয়াছিল।

গোপাল-দার পিতার নাম খ্রীগোবর্ধন খোষ। তাঁহারা জাতিতে সদেশাপ এবং তাঁহাদের পৈতৃক ভিটা চবিবশ পরগণা জেলার অন্তর্গত জগদল (বাজপুর) গ্রামে। সন্তবতঃ ইং ১৮২৮-এর এক শুভদিনে ঐ গ্রামে গোপাল-দার জন্ম হয়। কিন্তু তিনি প্রায়শঃ কলিকাতার উত্তরে সিঁথিতে বাস করিতেন এবং সিঁথির বেণীমাধব পালের চিনাবাজারে বৃক্তশা, ম্যাটিং, খড়্রা, পাপোষ ইত্যাদির একটি দোকানে কাজ করিতেন। বেণীপাল ব্রাহ্মা ভক্ত হইলেও শরৎ ও বসন্তকালের উৎসবাদিতে মধ্যে মধ্যে শ্রীরামক্ষক্তকে আপন ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্ষক্ত-চরণে আত্মসমর্পণের পূর্বে এই বাটীতে গোপাল-দা একবার তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন; কিন্তু উহা প্রাণের নিরীক্ষণ নহে—চক্ষের দর্শন অথবা ঔংস্থক্যের উদাস ঈক্ষণ মাত্র। উহা গোপাল-দার চিত্তে বৈরাগ্যের আকাজ্ঞা জাগার নাই বা ভগবান্লাভের জন্ত কোনও গভীর উদ্দীপনার সঞ্চার করে নাই। তবে তিনি সেই দিনই চিনিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যসত্যই ভগবৎ-প্রেমিক।

যাহা হউক, ঠাকুরের সহিত গোপাল-দার পরিচয় ক্রমে গভীর শ্রদাভক্তিতে পরিণত হইল এবং উহা পরিপূর্ণাবস্থায় গোপাল-দাকে গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া লাটুর সহযোগে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামক্ষের ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় নিযুক্ত করিল। শ্রীপ্রভুর সহিত তাঁহার সে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আংশিক বিবরণ সংগ্রহ করাও বর্তমানে অসম্ভব। বিচ্ছিন্নভাবে যতটুকু সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতেই উহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

২ 'পু'ণি'তে শুর উপাধির উল্লেখ থাকিলেও বেল্ড় মঠের ট্রাস্ট-ডিড্ দৃষ্টে আমরা ঘোষ উপাধিই গ্রহণ করিলাম। পু'থিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, গোপাল-দার নিজম্ব কাগজের দোকান ছিল। তাহার জন্মভারিখ অজ্ঞাত তবে বেল্ড় মঠে ভাস্ত মাদের কৃষ্ণা বা অঘোর চতুর্দনীতে জন্মতিথি প্রতিপালিত হয়।

গোপাল-দার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, তিনি শ্রীরামক্ষের নিকট দীক্ষা লইবেন; কিন্তু ঠাকুর কথনও সাধারণ অর্থে গুরুগিরি করিতেন না বলিয়া গোপাল-দা একটা অভাব বোধ করিতেছিলেন। অথচ সকলের সম্মুথে এইরূপ অন্থরোধ জ্ঞানাইতেও পারিতেন না। তাই এক দ্বিপ্রহরে আহারের পূর্বে ঠাকুরকে একাকী বাগানে শ্রমণরত দেখিয়া গোপাল-দা তাঁহার শ্রীচরণে মনের ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। দূর হইতে লাটু লক্ষ্য করিলেন, গোপাল-দা নতজাত্ব হইয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের চরণ ধরিয়া খুব কাঁদিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন—তথনও গোপাল-দার চক্ষে জল। অতঃপর কি হইল লাটু জানেন না; কিন্তু ইহার পর হইতে প্রত্যাহ সন্ধ্যার সময় গোপাল-দাকে বিষ্ণু-মন্দিরে কীর্তন করিতে দেখা ঘাইত। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৮৫ অব্দের কথা।

স্থার একদিন গুই সেবককে লইয়া ঠাকুর একটু কৌতুক করিয়াছিলেন।
ঠাকুর কথায় কথায় লাটুকে বলিলেন, "এখানকার কথা মানতে হবে।" সরল
লাটু অমনি কহিলেন, "এখানকার কথা তো আমি জানি না। আপনি
আমাকে এখানকার কথা বৃঝিয়ে দিন।" অমনি ঠাকুর গোপালকে ডাকিয়া
বিলিলেন, "হুগো গোপাল, শোনো লেটো কি বলে। বলে, 'এখানকার
কথা বৃঝিয়ে দিন।' এখানকার কথা কি বোঝানো যায়? তুমিই বল তো,
বাপু? এ কেমন আবদার!" গোপাল-দা উত্তর দিলেন, "আপনার তো
জানা আছে, বলে দিন না।" মধাস্থকে বিপক্ষে যোগ দিতে দেখিয়া ঠাকুর
বলিয়া উঠিলেন, "হুগো, তোমার এ কি রকম কথা! এখানকার কথা
কি জানিয়ে দিতে আছে?" মধাস্থ বলিলেন, "এখানকার কথা শুনবার
জন্তই তো আমরা সব এসৈছি। আমাদের না বললে আমরা জানব কেমন
করে?" হার মানিয়া ঠাকুর স্মিতহাস্থে বলিলেন, "এখন নয়, এখন নয়;
এখানকার কথা এখন নয়। সময় হলে একদিন তোমরা সব বুঝবে।"

'কথামৃত'-পাঠে জানা যায় যে, করুণানিধান ঠাকুর একদিন স্বভঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গোপাল-দাকে রূপা করিয়াছিলেন। সেদিন (১৮৮৫ খ্রীঃ, ১১ই ডিসেম্বর) কাশীপুরে প্রেমের ছড়াছড়ি—নিরঞ্জন ও কালীপদকে ঠাকুর রূপা করিলেন; পরে ত্ইটি ভক্তমহিলাও রূপালাভ করিয়া প্রেমাশ্রু বিদর্জন করিতে করিতে চলিয়া গোলেন। ঠাকুর অতঃপর গোপাল-দাকে ডাকাইয়া আনিয়া রূপা করিলেন।

ঠাকুরের সেবা করিয়া ও উপদেশ শুনিয়া গোপাল-দা নিজেকে চরিতার্থ মনে করিলেও তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ মন খত:ই সাধনার জন্ম ব্যাকুল হইত। সেই প্রেরণায় তিনি কথন কথনও নরেক্রাদির সহিত কাশীপুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ধ্যানজ্ঞপ ও তপশ্চর্যা করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালে (১৮৮৪ খ্রী:, ৫ই এপ্রিল) একবার তাঁহার মনে তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা ব্রুগারিয়াছিল। ঠাকুর যথন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি এখন ইচ্ছা তীর্থে যাওয়া?" গোপাল-দা উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হা। একটু ঘুরে-ঘেরে আসি : " ঠাকুর তথন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, "যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ সজ্ঞান। যথন হেথা হেথা, তথনই জ্ঞান।" তিনি আরও বলিলেন, "যা চায়, তা কাছেই; অথচ লোকে নানা স্থানে স্থোরে।" সেইবারেই গোপাল-দার তীর্থভ্রমণ হইয়াছিল কি-না জানা নাই; কিন্তু:ইহা সত্য যে, কাশীপুরে থাকাকালে (১৮৮৬) তিনি একবার তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। সতঃপর কলিকাতায় সমবেত গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধুদিগকে গেরুয়াবস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা ও চন্দন দিতে চাহিলে ঠাকুর নির্দেশ দিলেন যে, উহা ত্যাগী ভক্তদিগকে দান করিলেই উত্তম হইবে; কারণ ইহাদের অপেকা উচ্চ স্তরের সাধু আবার কোথায় পাওয়া যাইবে ? গোপাল-দা ঠাকুরের কথার সম্মত হইরা দ্বাদশখানি গেরুয়াবস্ত্র ও সমসংখ্যক ৰুদ্ৰাক্ষেৰ মালাদি ঠাকুরের হত্তে অৰ্পণ করিলে ঠাকুর উহা

নরেন্দ্রাদি-ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিলেন। রামক্বফসভেঘ উহা এক স্মরণীয় ঘটনা; কারণ ঐ অনুষ্ঠানের মধ্যেই ভাবী ত্যাগি-সভেঘর অমোদ বীজ নিহিত ছিল। সেই ত্যাগীদের নাম নরেন্দ্র, রাথাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, গোপাল, কালী ও লাটু। উদ্ভ গেরুয়াথানি পরে গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোপালা-দা নিজে খুব পরিষ্ণার-পরিচ্ছন্ন থাকিতেন এবং অপরের জিনিস-পত্র পরিপাটি দেখিলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন : ভগবন্তাবে বিভোর থাকিলেও ব্যাবহারিক জীবনে তাঁহার প্রতিকার্যে স্থশৃঙ্খলা লক্ষিত হইত। তাই তিনি গোপাল-দার সেবা পছন্দ করিতেন। গোপাল-দার সেবার দৃষ্টাস্ত অতি অল্লই রক্ষিত হইয়াছে। তবে আমরা জানি যে, কাশীপুরে ঠাকুরকে ঔষধ খাওয়াইবার ভার ছিল গোপাল-দার উপর। কিন্তু তখন দিবারাত্র একটানা পরিশ্রম চলিয়াছে। একদিন ঔষধ দিবার সময় অতীত ইইয়া যাইতেছে দেখিয়া ঠাকুর হাত নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই বৃড়ো লোকটা কোথায়?" গোপাল-দা ঘুমাইতেছেন শুনিয়া ঠাকুর খুব আনন্দসহকারে অপর একজনকে বলিলেন, "আহা, কত রাত জেগেছে! একটু ঘুমুক—তাকে আর জাগিও না। তুমি বরং ভ্যুধটা টেলে দাও।" ঠাকুর জানিতেন, সেই গুছানো বৃদ্ধ-লোকটির এই অন্থপস্থিতি স্বেচ্ছাক্বত নহে—প্রক্রতির বিধানে ক্লান্ত শরীরের ইহা অনিচ্ছাক্তত অপারগতা। শ্রীশ্রীমা গোপাল-দাব সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলিতেন; অতএব গোপাল-দা ডাক্তারের নিকট বিশেষ পথা প্রস্তুতের প্রণালী শিথিয়া উহা যথাসময়ে তাঁহাকে শিথাইয়া দিতেন।

গোপাল-দা নিম-জল দিয়া ঠাকুরের গলার ক্ষত পরিষ্কার করিয়া দিতেন

৩ 'পু'। থ'র (৬২ - পৃ:) মতে দেহত্যাগের পূর্বে ঠাকুর এই একাদশ জনকে অক্সভাবেও সন্ন্যাস দিয়াছিলেন।

একদিন ঐরপ করিতেছেন এমন সময় ঠাকুর "উ:! উ:" করিয়া উঠিলেন।
ঠাকুরের কন্ট দেখিয়া গোপাল-দার নিজেরও কন্ট হইল এবং বলিলেন,
"থাক্, আর ধোয়াব না।" ঠাকুর কিন্তু বলিলেন, "না না, তুমি ধুইয়ে
দাও। এই দেথ, আমার আর কোন কন্ট হছেে না।" এই বলিয়া
তিনি দেহ হইতে নিজের মন উঠাইয়া লইলেন এবং ইহার পর মুখে কোন
শব্দ উঠিল না বা কোন মুখবিক্তিও দেখা গেল না। স্বেচ্ছায় ধৃতবিগ্রহ
অবভারপুরুষে কি না সন্তবে?

গৃহহীন ও আত্মীয়স্বজন চইতে বিচ্ছিন্ন গোপাল-দার অবলম্বন তথন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় সেবক ও ভক্তবৃন্দ। তাঁচার স্থুখ ছংখ সহামুভূতি তথন গুরুত্রাতাদেরই সহিত বিজড়িত এবং তাঁহার আবেদনস্থল শ্রীগুরুর পাদৃপদ্ম। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ একবার নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইলে তাঁহার দেহে মৃতের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। অমনি কিংকর্তব্য-বিমৃচ গোপাল-দা বাস্তদমস্ত হইয়া ঠাকুরের নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "নরেন মরে গেছে।" ঠাকুর সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। এখন ঐ ভাবে কিছুক্ষণ থাক। আমায় সমাধির জন্ম বড় জালিয়েছিল।" সেদিন নরেন্দ্রের বাহ্মজ্ঞানলাভের পরও দেহজ্ঞান ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল, ভাই তিনি পার্শ্বন্থ বাক্তিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, "আমার দেহ কোথায় ?"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর গোপাল দার কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান রহিল না; স্থতরাং বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হইলে তিনি সেথানেই আসিলেন।

৪ বরাহনগর মঠে ভ্যাগীদের যোগদানের ইতিবৃত্ত এবং তাঁহাদের সন্নাদগ্রহণের পারস্পায় স্পরিজ্ঞাভ নহে। 'কথামৃডে'র মভামুসারে ১৮৮৭ খ্রীঃ, ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই নরেন্দ্র, রাথাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাৰুরাম, ভারক, গোপাল-দা ও সারদার সন্নাদ হইন্না গিয়াছে বলিরা মনে হয়; কিন্তু "যোগীন, লাটু শ্রীবৃন্দাবনে আছেন, তাঁহারা এখনও মঠ দেখেন নাই" (৪র্থ ভাগ, ৩৪২ পৃঃ)। ভারক ও গোপাল-দাই সর্বপ্রথম মঠে যোগ

তবে তিনি সব সময়েই মঠে থাকিতেন না; অক্যান্ত গুরুলাতার ক্যায় প্রায়ই তীর্থদর্শনে যাইতেন বা তপস্থায় নিজ্ঞান্ত হইতেন। ঐ কালের পূর্ণ ইতিহাস অজ্ঞাত। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী (২০৮৮৮ তারিথ) হইতে পাই যে, ১৮৮৮ অন্ধে গোপাল-দা ৮কেদার ও বদরিকাশ্রম দর্শন করেন এবং ঐ সময়ে গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দীর্ঘকাল পরে গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। ঐ তীর্থদর্শন হইতে ফিরিয়া গোপাল-দা কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করেন। ১৮৯০ ইং-তে মীরাটে পুনর্বার গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে একসঙ্গে হরিদ্বার-কুন্তে যান।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশীতে বংশী দত্তের বাটীতে থাকিয়া যথন তপস্থা করিতেছিলেন, তথন কালীক্বফ (স্বামী বিরক্তানন্দ) মহারাজ কাশীধামে যাইয়া প্রমদাদাস বাবুর বাগানে স্বামী যোগানন্দ, অভেদানন্দ ও সচিচদানন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হন এবং পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও সচিচদানন্দের সহিত পঞ্চকোশীভ্রমণে নির্গত হন। ইহাতে তাঁহাদের তিন দিন লাগিয়াছিল।

ইং ১৮৯৬ অব্দেও আমরা স্বামী অধৈতানন্দকে ৮কানীধামে বংশী দত্তের বাটীতে কঠোর তপস্থায় নিরত দেখিতে পাই। তাঁহার সহিত বাসের সোভাগ্য ঘটিয়াছিল এমন এক ব্যক্তি বলেন যে, সেখানে প্রাত্যহিক সাধনা ও জীবনপ্রণালীতে তাঁহার চিরাচরিত নিয়মান্ত্রবিতা ও সুশৃদ্ধলা

দেন। "কুমারবৈরাগাবান ভক্তেরা যাতায়াত করিতে করিতে আর বাড়িতে ফিরিলেন না।
নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী রহিয়া গোলেন। কিছুদিন পরে
স্বোধ ও প্রসন্ন (সারদা) আসিলেন। যোগীন ও লাটু বৃন্দাবনে ছিলেন; এক বৎসর
পরে আসিরা জুটিলেন। গঙ্গাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন। ... তিবত হইতে
ফিরিবার পর তিনি মঠে রহিয়া গিরাছিলেন। ... হরি... মঠের ভাইদের সর্বদা দশন করিতে
আসিতেন। ...পরে মঠে থাকিয়া যান।" (ঐ, ৩য় ভাগ, ৩২০-৩২১ পৃঃ; ঐ, ২য় ভাগ,
২৮৫-২৮৭ পৃঃ দ্রন্থীয়া । প্রথম দল সন্ন্যাস গ্রহণ করেন আঁটপুর হইতে ফিরিবার
পর (১৮৮৭-এর জাতুরারীর শেবে) সাঘের প্রারক্তে।

প্রথমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সব কার্যে তিনি যেন ঘড়ির মত চলিতেন।
প্রচণ্ড শীতের সময়েও তিনি অতি প্রত্যুবে গলামানান্তে শ্লোক আরুত্তি
করিতে করিতে কম্পিতকলেবরে বাসস্থলে ফিরিতেন। মাসের পর মাস
এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি মাধুকরীর দারা যাহা পাইতেন
তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হইত। এক শিবমন্দিরের পার্থে একটি ক্রুত্র
প্রকোঠে তিনি বাস করিতেন। ঐ কক্ষটি এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছয়
থাকিত যে, লোকে দেখিয়া অবাক হইত। ব্যবহার্য সামগ্রী বিশেষ কিছুই
ছিল না—ছই-এক খানি পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমন্তই
অতি পরিপাটীভাবে রক্ষিত হইত। শরীরধারণের জক্ত এই সব আবশ্রকীয়
বিষয়ে ব্যবস্থা ব্যতীত অন্ত সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশৃক্ত হইয়া তথন
তিনি সাধনভন্ধনেই ময় থাকিতেন। বস্তুতঃ জীবনের একমাত্র কর্তবা
সাধনের অন্তক্ত্র হইবে বলিয়াই তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহারে সর্বত্র তাদৃশ
একটা নিশুত ভাব প্রকাশ পাইত।

ইহারই একসময়ে পায়ে কাটা ফুটিয়া তিনি বিশেষ কপ্তভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীয়ৃত প্রমদাদাস বাবৃকে লিখিত স্বামা শিবানন্দের (১০৮১৯৬
তারিখের) পত্রে জানিতে পারা যায়—"আমাদের বৃদ্ধ স্বামা, ফিনি
৺বারাণদী-পূরী সেবা করিতেছেন, তাঁহার পায়ে একটি কন্টক বিদ্ধ
ইইয়া বিশেষ কন্ট পাইতেছেন, লিখিয়াছেন। তই বার অন্ত্র করিয়ে
ইইয়াছে—উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে। আপনি অন্তগ্রহ করিয়া তাঁহার
সংবাদ লইবেন এবং কোনরূপ সাহায়্য করিতে ক্রটি করিবেন না। পত্রপাঠমাত্রেই সংবাদ লইবেন। তিনি কুচবিহারের ৺কালীবাড়ির পশ্চাম্ভাগে বারু
সাগরচন্দ্র স্থেরের বাটীতে আছেন। বড়ই কন্ট পাইতেছেন।" যাহা হউক,
সেবারে সকলের বিশেষ যত্নে গোপাল-দা শীঘ্রই সারিয়া উঠিয়া পুনর্বার
কালীধানেই তপস্থায় ময় হইলেন।

এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চান্ত্য-বিজয়ান্তে মঠে প্রত্যাবর্তনপূর্বক গুরুত্রাতাদিগের সাহায্যে শ্রীরামক্বয়ু-সঙ্ঘকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করার মনোনিবেশ করিলেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ যদিও সুরীর্ঘকাল কাশীতেই তপো-নিরত ছিলেন এবং তথনই ঐ স্থানত্যাগের কোনও সঙ্কল্প পোষণ করিতেন না, তথাপি স্বামীঞ্জীর সপ্রেম আহ্বানে অচিরে আলমবান্ধারের মঠে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁহার আমুগত্য এতই প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁহার আদেশে বৃদ্ধ বয়সে 'লঘুকোমুদী' পড়িতে আরম্ভ করেন। তথন সবেমাত্র নৃতন মঠনির্মাণের জক্ত বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একথণ্ড ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে। অতঃপর গৃহনির্মাণাদি-কার্যের তত্ত্বাবধানের স্থবিধা হইবে মনে করিয়া (১৮৯৮-এর প্রথম ভাগে ) মঠ আলমবান্ধার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে উঠাইয়া আনা হইলে তপস্বী বৃদ্ধ গোপাল-দার শেষ অক্লাক্ত কর্মজীবন আরম্ভ হইল। নবসংগৃহীত ভূমিতে পূর্বে নোকা ও জাহাজ-সংস্কার: হইত বলিয়া উহা তথন বড়ই বন্ধুব ছিল এবং গৃহনির্মাণ করিয়া বাস করার অমুপযুক্ত ছিল। স্বামী অদ্বৈতানন্দের প্রথম কঠব্য হইল, শ্রমিকদের সাহায্যে ভূমি সমতল করা। তপস্বী সাধকগণ এরূপ কার্যে সাধারণতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং অপারগও হন। গোপাল-দা কিন্তু এই কর্মকে শ্রীরামক্নফের ভাবপ্রচারের ভিত্তি ও তপস্থারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই ইহাতে তাঁহার একান্ত মনোনিবেশ দেখিয়াও আশ্চর্যবোধ হয় না। দ্বিপ্রহরে মঠে আহার কবিতে গেলে যাতায়াতে অনেকটা সময় নষ্ট হয় দেথিয়া তিনি কার্যস্থলেই থাবার আনাইয়া থাইতেন। এইরূপে তাঁহার একনিষ্ঠ পরিশ্রমের: স্থদৃঢ় ভিত্তির উপরই রামক্লফ-সজ্বের প্রথম স্থায়ী মঠ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে মঠের নৃতন বাটীর কার্য শেষ হইলে তিনি তাহাতেই বাস করিতে থাকিলেন। ঐ সময়ে মঠের আভ্যন্তর অনেক কার্যের তন্তাবধান তাঁহাকেই করিতে হইত। তবে তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র

ছিল সবজি-বাগান। মঠ নির্মিত হইলেও দৈনন্দিন অভাব তথন ষথেপ্টইছিল; স্কুতরাং থাতোৎপাদনও একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই সম্বন্ধে লাটু মহারাজ এক সময় বলিয়াছিলেন, "আরে, বুড়ো গোপাল-দা না থাকলে মঠের ব্রহ্মচারীদের ভাতের উপর তরকারি জুটত না। সবজি-বাগান করতে বুড়ো গোপাল-দাকে কতই না খাটতে হয়েছে!"

শ্রীশ্রীমাও একবার গোপাল-দার এই আন্তরিকভার প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেদিন কলিকাভায় শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে গিয়া গোপাল-দা
কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার শরীর বাতগ্রস্ত হইলেও তিনি মঠের
প্রয়োজন-বোধে বাগানে খুব খাটেন; মঠের জমিতে যা কিছু হওয়া
সন্তব—ঢেঁড়স, বেগুন, কাঁচকলা—সবই করিয়াছেন; অভএব তরকারি
আর বড় একটা কিনিতে হয় না; অধিকস্ত শ্রীশ্রীমাকে মাঝে মাঝে
কিছু কিছু পাঠাইয়া দেন; অথচ নৃতন ধারায় লালিত ও শিক্ষিত নবাগত
ব্রহ্মচারীয়া এ সবের মর্যাদা বা প্রয়োজন না ব্ঝিয়া প্রায় নিশ্চেই থাকেন।
সব শুনিয়া মা বলিলেন, "হাঁা, বাবা, তুমি সেকেলে লোক—তুমি তো আর
ছেলেদের মত থাকতে পারবে না। মঠও তো একটা সংসার, খাওয়াদাওয়া তো আছে—তুমি থাকতে পারবে কেন? তাই দেখে থাক।"

মঠের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার দায়িত্ব ঐ সময়ে প্রধানতঃ স্বামী প্রেমানন্দের উপর ক্রস্ত ছিল। স্বামী অদ্বৈতানন্দ তাঁহাকে সর্বকারে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন এবং বাবুরাম মহারাজ্ঞ অন্তপস্থিত থাকিলে স্বহস্তে ঠাকুরপূজা করিতেন। পূজা তিনি অতি নিষ্ঠাসহকারেই করিতেন। একটি ঘটনায় তাঁহার মনোভাব স্থন্দর ধরিতে পারা যায়। একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ জনৈক পূজারীকে সাবধান করিয়া দিতেছিলেন, "ঠাকুরের ভোগ, নৈবেতাদি পুব সাবধানে রেখো।" শুনিয়াই গোপাল-দা উহার সমর্থনে কহিলেন যে, কাশীপুরে তিনি একদিন অনবধানতাবশতঃ ঠাকুরের

আহার্ষের উপর দীর্ঘনি:শ্বাস ত্যাগ করিলে ঠাকুর আর উহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই—সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। বলা বাছল্য, তদবধি গোপাল-দা ঐ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন।

সাধারণ বাঙ্গালীর তুলনায় গোপাল-দার বয়স তথন খুবই হইয়াছে; কিন্তু শ্রীরামক্রম্ব ও তাঁহার সভ্যের সেবাজ্ঞানে তথনও তাঁহার দেহকে কেন্দ্র করিয়া অবিরাম কর্মের স্রোত চলিতেছে। সাধ্যামুখায়ী স্বীয় ক্ষীয়মাণ শক্তির সদ্বাবহারে তিনি কথনই কুঠিত ছিলেন না; আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাঁহার স্বভাবোচিত সুশৃজ্ঞলা, নিয়মামুবর্তিতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। তাঁহার যত্নে তথন মঠের বাগান পূজার ফুল এবং ভোগের ফল ও তরকারিতে পূর্ণ থাকিত। আর তাঁহার অক্সতম কর্ম ছিল গো-সেবা। সেখানেও তাঁহার অনিক্রনীয় পারিপাট্য আত্মপ্রকাশ করিত।

নবাগত ব্রহ্মচারীদিগকে তথন গোপাল-দার সহিত এই সকল কাজ করিতে হইত; কিন্তু আধুনিক স্কুল-কলেজ হইতে সত্য-আগত এবং এই প্রকার কাজে ও পরিপাটীতে অনভাস্ত নবাগতরা তাঁহার সহিত সমতালে চলিতে পারিত না। ফলে গোপাল-দা সাতিশয় বিরক্ত হইতেন এবং সময়ে সময়ে ভৎ সনা করিতেন। কিন্তু একদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন, সর্বভৃতে তিনিই বিভ্যমান। এই অন্তভৃতির পরে তাঁহার ঐ সভাবের পরিবর্তন হইল। তিনি বলিতেন, "সর্বভৃতে তিনিই বিরাজমান; কাকে নিলা করি, আর কারই বা সমালোচনা করি?" ঠাকুরের সংসার, আর ইচারা ঠাকুরেরই সন্তান—এই মনোভাব লইয়াই তিনি বাকী কয়টা দিন কাটাইয়া গিয়াছিলেন।

ইহারই মধ্যে আবার রসিকতারও অভাব ছিল না। একসময়ে গোপাল-দা সবজি-বাগান ও অপর একজন সাধু ফুল-বাগান দেখিতেন। ফুলবাগানে সব ব্রহ্মচারীরা কাজ করিতেছে—তরকারি-বাগানের ব্যবস্থা

হইতেছে না দেখিয়া গোপাল-দা বলিলেন, "আহা, নৃতন ছেলেদের অত খাটাতে নেই—ফুল-বাগানের মাটি বড় শক্ত। ওরে ছেলেরা, তোরা এখানে এসে কাজ কর—এই মাটি নরম।" উপস্থিত সকলেই জানিতেন যে, বস্তুতঃ সবজি-বাগানের কাজ অনেক অধিক শ্রমসাধা। স্বতরাং এরপ মন্তব্যে হাস্তেরই উদ্রেক হইল। প্রাচীনভাবে ভাবিত বুড়োমামুষ গোপাল-দার চা-এর সম্বন্ধে অন্তুত বিরুদ্ধ ধারণা ছিল। তিনি চা পান করিতেন না এবং অপরকেও পান করিতে নিষেধ করিতেন। ইহা লইয়া অনেক ক্ষেত্রে বেশ রসিকতা জমিয়া উঠিত। গোপাল-দা একবার একজনকে বলিলেন, "ওরে, চা খাস নি, খাস নি—রক্ত হেগে মরবি।" সম্বোধিত ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "গোপাল-দা, যত ফোঁটা চা, তত ফোঁটা রক্ত।" গোপাল-দাও তথন ব্যক্তছলে বলিলেন, "খুব খা, খুব খা।" অমনি হাসির রোল পড়িয়া গেল।

বয়দ তাঁহার বেশী ছিল; সেই জন্ম জনসাধারণের কল্যাণার্থে অমুষ্ঠিত সমস্থাবহুল দেবাদি-কার্যে তিনি যোগ দিতেন না। ফলতঃ বাহ্নিক দৃষ্টিতে তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। কিন্তু যতদিন দেহে প্রাণ ছিল, ততদিন তাঁহার চিত্তে ঠাকুরের আদর্শে জীবন পরিচালিত করিবার এক আকুল প্রচেষ্টাছিল। ইহাতে যদিও তিনি কয়নাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই আদর্শকে আরও নিকটে পাইবার জন্ম সাধকোচিত অতৃপ্তি ও আক্ষেপ তাঁহার জীবনকে বড়ই মধুর ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিত। গাঁতাপাঠ তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং নিয়মিত পাঠের জন্ম স্বীয় স্থন্দর হস্তাক্ষরে পঞ্চগীতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা—আর ইহা তিনি অনেকটা ঠাকুরের নিকটই শিক্ষা করিয়াছিলেন। পেটের অম্বথের জন্ম একবার জনৈক কবিরাজ ঠাকুরকে তিনটি লেবু খাইতে বলেন। ঠাকুর গোপাল-দাকে উহা সংগ্রহ করিতে বলিলে তিনি অনেকগুলি

লেব্ আনিয়া হাজির করিলেন। সত্যের জীবস্ত বিগ্রহ ঠাকুর কিন্ত তিনটি মাত্র লেব্ রাথিয়া বাকী সব ফিরাইয়া দিলেন। গোপাল-দা চাকুষ দেখিতে পাইলেন, তিনি যাঁহাকে জীবনের প্রবতারারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নিম্বল্ফ চরিত্রে কথা ও কার্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসামপ্রস্থ নাই। ইহা স্বতঃই তাঁহার মনে গভীরভাবে মৃদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তিনি স্বয়ং যেমন সত্যানিষ্ঠ ছিলেন, মঠের ব্রহ্মচারীদিগকেও তেমনি সত্যপরায়ণ হইতে বলিতেন এবং ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

তাঁহার তীর্থন্রমণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। শরীর বৃদ্ধ হইলেও মন ছিল তাঁহার অদম্য উৎসাহে পরিপূর্ব। সেই মনোবলে তিনি ৮কেদারনাথ হইতে কক্সাকুমারী এবং দারকা হইতে কামাখ্যা পর্যন্ত প্রধান তীর্যগুলি দর্শন করেন। ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি শ্রীশ্রীমাকে লইয়া গয়াধামে ধান। ১৮৯০-৯১-এর শীতকালে তিনি হরিম্বারে কুন্ডোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। কোয়গরের নবাইটৈতক্স বাব্র সহিত্ত তিনি ১৮৯৭-এর নভেম্বরে রায়পুরে পৌছেন এবং পরে দাক্ষিণাত্যন্ত্রমণে নিক্ষান্ত হইয়া ১৮৯৮-এর ২৩শে মার্চ স্বামী স্ক্রোধানন্দ ও নির্মলানন্দের সহিত মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯৯-এর শেষে তিনি দাজিলিং-এ ধান এবং ৫ই নভেম্বর মঠে ফিরিয়া আসেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাগমনের কয়েক দিন পরে অদৈতানন্দজী জন কয়েক গুজরাটী ভদ্রলাকের সহিত দারকায় বান এবং পরবৎসর ৭ই ফ্রেক্সারী মঠে উপস্থিত হন।

শেষবয়স পর্যন্ত সামান্ত ব্যায়ামাদি-সহায়ে তাঁহার স্বাস্থ্য মোটের উপর
ভালই ছিল বলিতে হইবে। অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা তাঁহার মনঃপৃত
ছিল না এবং ভাগবানও তাঁহাকে সেইরূপ অবস্থায় খুব কমই ফেলিয়াছিলেন।
স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কেহ সেবা করিতে অগ্রসর হইলেও স্বাবশ্বী গোপাল-দা

তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন—নিজের সমস্ত নিজেই করিতেন এবং উচাতেই ছিল তাঁহার তৃপ্তি। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অন্তরাগ ছিল এবং বাঁয়া-তবলায় চাত খুব মিষ্ট ছিল।

দেহত্যাগের কিছু পূর্বে তিনি পেটের অস্থথে ভূগিতেছিলেন। ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি প্রত্যাহ্য একটু ব্যায়াম করিতেন। কিন্তু এই ভাবে জরাজীর্ণ শরীরকে ধরিয়া রাথা কষ্টকর হওয়ায় এবং প্রতিকারের চেষ্টা-সন্ত্বেও রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকায় একদিন তিনি ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিলেন. "প্রভু, আমায় এই কষ্ট থেকে মুক্তি দাও।" ঠাকুর সে প্রার্থনা শুনিলেন, মুক্তি তাঁহার শীঘ্রই আসিল।

শোনা যায় যে, অন্তিম অস্থধের সময় তাঁহার এক অলোকিক দর্শনলাভ হয়। তিনি দেখিলেন, ঠাকুর গদাহস্তে সম্মুখে উপস্থিত। গদা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত গোপাল-দা ঠাকুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি এবারে গদাধররপে আবিভূতি।" ঠাকুরের আগমনে সর্বপ্রকার বিবাদ-বিচ্ছেদ দ্রীকৃত হইবে—ঠাকুর কি গদাধরমূর্তিতে সেদিন এই ইন্দিতই করিয়াছিলেন? মনে রাখিতে হইবে—ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম ছিল গদাধর। কে জ্ঞানে, অবতারপুরুষের সর্বপ্রকার সার্থক ক্রিয়াকলাপ ও নামাদির পশ্চাতে কোথার্ব কোন্ অর্থ লুক্কায়িত থাকে?

অবশেষে শেষের দিন আগত। সেই দিনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণম্পর্নী বিবরণ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের একখানি পত্রে আছে— "২৮শে ডিসেম্বর (১৯০৯) মঙ্গলবার বেলা ৪॥ ঘটিকার সমন্ব গোলাপ-দাদা স্বধামে গমন করেছেন।" সামাক্ত জর হয়েছিল মাত্র। কেহ ঠাওরাইতে

৫ ১৩ই পৌৰ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, অপরাহু ৪টা ১৫ মি: বেলুড় মঠে দেহত্যাগ হয় (ভিছোধন')।

পারে নাই যে, এত শীঘ্র তিনি দেহরক্ষা করিবেন। শেষসময়ের মুথকান্তি অতি স্থলর! প্রীপ্রীপ্রভুর ভক্তের লীলাই এক আশ্চর্য। সে সময়ে মতি ডাক্তার উপস্থিত ছিল। লেবু ছুধ থেলেন। মতিবাবুকে নমস্কার করে হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ!" একাশী বংসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বামী অক্তৈতানন্দ মহারাজ বাঞ্ছিতধামে চলিয়া গেলেন; কিন্তু পশ্চাতে রাথিয়া গেলেন পরবর্তী সন্ন্যাসিসজ্যের জন্ম একথানি অমুকরণীয় আদর্শ জীবন।

# Click Here For More Books>>